#### রবীক্র রচনাবলী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

## রবীক্র রচনাবলী

জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

একাদেশ খণ্ড: প্রবন্ধ





প কি মব স সরকার



বিশ্বভারতীর সৌব্ধন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেণ্ট্রমোহন সেন কর্ড্ব প্রকাশিত

২৫ বৈশাশ ১৩৬৮

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গ্রহরায় কর্তৃক মর্দ্রিত

### সূচীপত্র

| <b>गशायन</b> ।                                                                                                                                                                                          | •••                                                                        | •••                                                                           | •••                                                                                | 2-655                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ছিলপত্ৰাবলী                                                                                                                                                                                             | •••                                                                        | •••                                                                           | •••                                                                                | ৩—২৬১                     |
| ভান্বিগংহের প্রাবল                                                                                                                                                                                      | ì                                                                          |                                                                               | •••                                                                                | ২৬৩—৩২২                   |
| চারিত্রপ্জা                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                    | ৩২৩—৫৩২                   |
| চারিত্রপ্জা                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                    | 05G0R0                    |
| বিদ্যাসাগর-চরিত ৩৩০<br>৩৫৫ ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনা                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                               | ন রায়                                                                             |                           |
| ভারতপথিক রামমোহ                                                                                                                                                                                         | নে রায়                                                                    |                                                                               |                                                                                    | ৩৮১–৪৩৯                   |
| মহাত্মা গান্ধী                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                    | 88 <b>\</b> —8 <b>\</b> & |
| ব্দ্ধদেব                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                    | 869-600                   |
| খ্স্ট                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                        | •••                                                                           |                                                                                    | ৫০১–৫৩২                   |
| শিক্ষা                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                        |                                                                               |                                                                                    | 600-F58                   |
| শিক্ষা                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                        | •••                                                                           |                                                                                    | <u> </u>                  |
| শিক্ষার হেরফের ৫৩৭ শিক্ষাসংস্কার ৫৫৪; বিদ্যালর ৫৭২; আবরণ শিক্ষা ৬০৬; শিক্ষাবিধি স্কীশ্বিক্ষা ৬৩২; শিক্ষা<br>৬৪৭: অসন্তোষের কার<br>বিদ্যাসমবার ৬৬১; শিক্ষা<br>র্প ৬৭৮: শিক্ষার বিধি<br>ছাত্যসম্ভাষণ ৭১৫। | শিক্ষাস্মস্যা  ৫৭৯; ত  ৫২২; লক্  র বৃহন ৬  ৭ ৬৫৮; বি  বর্মিলন ৬৫  করণ ৬৮৯; | ৫৫৯; পোবন ৫৮৯ চ্য ও শিক্ষা ৩৫; ছাত্রশ্য চ্যার ্যাচাই ৬৪; বিশ্ববিদ্ শিক্ষা ও স | জাতীয়<br>; ধর্ম -<br>৬২৭ ;<br>সনত <b>•</b><br>৫৬৯ ;<br>ঢালয়ের<br>ং <b>•</b> কৃতি |                           |

| আশ্রমের রূপ ও বিকাশ          | •••     | •••          |      | <b>9</b> 20— <b>9</b> 88 |
|------------------------------|---------|--------------|------|--------------------------|
| বিশ্বভারতী                   | •••     | •••          |      | 986-R20                  |
| শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম | ī       |              |      | R22—R58                  |
| প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ৮১৩    | ; প্রথম | কার্যপ্রণালী | 4291 |                          |

পাঠকের স্বিধার জন্য, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যকে (১) আত্মপরিচয় (২) বিশ্বষাত্রী (৩) পত্রাবলী (৪) চারিত্রপ্জা (৫) শিক্ষা (৬) ধর্ম (৭) স্বদেশ ও সমাজ্ব (৮) ভাষা ও সাহিত্য (৯) বিবিধ প্রসঙ্গ—এই কর্মটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশের কালান্ত্রম অন্স্ত হয়েছে।

## পত্রাবলী

# โฐสุขฏาสุตา

#### इंग्नितासवीत्क निर्माथक भरा। 9 खाङ्कोवत ১৮৯৪

...তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।...তোকে আমি যখন লিখি তথন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে. তই আমার কোনো কথা বুর্ঝাব নে, কিন্বা ভল বুঝবি, কিন্বা বিশ্বাস করবি নে, কিন্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সূর্রচিত কাব্যকথা বলে মনে কর্রাব। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। বখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না. আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি ব্রুববে না এবং নম্বভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং ষেট্রকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেট্কু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটাকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছন্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ ব্রুতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তর্গতম সৈ আমাদের আয়ত্তের অতীত: তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ... ... আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেণ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্দিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ... ... তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আর্পান তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই ব্রুতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।... ... তোর অক্রান্তম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিন্দ্র তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।

—রবীন্দ্রনাথ



रेग्मिता स्वी

**ब्रवी**ग्युनाथ

न,(ब्रग्नुनाथ

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চে চামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে, হাতও ঘ্রিয়েছে এবং পাখিকে ভেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাতি দশ্টা—জিনিস-পত সহস্ত্র. কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাডিতে ওঠা গেল—তাতে চারটে করে শ্যা, আমরা (মাখন-সন্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ladies' compartmenta তোলা গেল— कथाणे भूनरा या সংক্ষেপ হল कार्ष्क ठिक राज्यनी इस नि। ভাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অলপ হয় নি—তব্ব নদিদি বলেন আমি কিছুই করি নি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখান আন্ত মানুষ একেবারে আন্ত রকম ক্ষেপ**লে** যে রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠান্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দ্ব দিনে আমি এত বাক্স খুলোছ এবং বন্ধ করেছি এবং বৈণিত্তর নিচে ঠেলে গুজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং প্রট্রেলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং প্রট্রাল আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছান্বিশ বংসর বয়সের ভদ্ন সন্তানের অদুভেট এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স. কেবলই বাক্স. ছোটো বডো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশ্চেমের এবং কাপড়ের— নিচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়-এবং তখন আমার শ্নাদ্খি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপ্রেরের মতো বোধ হয়— অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁডিয়েছে তা ঠিক— আমি বিবিধ-বিচিত্ত-মূর্তি বাক্সর মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিল ম। স্বরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটা ছবি আঁকতে। যাক। তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শ্বল্ম। সে গাড়িতে আর দ্বটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়-- তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা— তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার পিতা দাজিলিঙে ছিল?' লক্ষ্মী থাকলে এর

যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, 'তিনি দাজি'লিং ছিল কিন্তু তখন দাজি'লিং বড়ো ঠাণ্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এ রকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগ্রতি থেকে দার্জিলিং পর্যস্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছবাস-উক্তিexclamations। 'ওমা কী চমংকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী স্কুনর'— কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়— কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুৰ্জ্য খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দ্রংখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না. কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল। বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিন্তুর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা. তার পরে মেঘ, তার পরে নাদিদির সাদি, তার পরে বড়াদিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোশ, মোটা মোজা, পা কন্কন্, হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার. এবং ঠিক তার পরেই দাজিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই বাাগ, সেই বিছানা, সেই পটেরিল। মোটের উপর মোট, মাটের উপর মাটে। ব্রেক থেকে জিনিস-পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তকবিতক জিনিস খাজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস প্রনর দারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা— এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ নদিদিরা ভুলিতে চড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মর্ডু দিয়ে, সোফায় শরুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পরেষ মানুষের মতো নয়।

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

₹

मार्क्जिलः । ১৮৮৭।

আমার কোমরের সমস্ত থবর স্বরের চিঠিতে পাবি। কোমরটা যে কেবলমাত কাছা এবং কোঁচা গ'লে রাখবার জায়গা তা আর কক্খনো মনে করব না—মন্ব্যের মন্বাছ এই কোমর আশ্রয় করে আছে। আজকের এই চিঠিটা যদি একছেয়ে (dull) রকম হয়, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে কোনো movement না থাকে— বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, খবর হতে খবরান্তরে আমার কলম যদি ভালো করে না সরে—তবে জানবি সে আমার এই ভাঙা কোমরের দোষ—তার জনো আর কারও দোষ দেওয়া যায় না। এর উপরে আবার মাঝে মাঝে এক একটা বিপর্যয় হাঁচি বেরোছে—মনে হছে যেন শরীরের ঊর্যব্ভাগ ভাঙা কোমর থেকে ছিটকে পড়ে যাব। কিন্তু এই পর্যন্ত। কোমরের কথা আর লিখব না। প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা আর লিখব না। ভারী তো কোমর তার আবার কথা। একে তে aestheticsএর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে বহরে ক্রমিক

উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বাল সেই হাসে, কারও কর্না আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হদর ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে বলতে— চাই নে কারও কর্না—

আমার কোমর আমারই কোমর, বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে! ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক, আমার কোমর আমারই আছে!

কিন্তু কবিতায় যতই অহংকার করি না কেন— সত্যি কথা বলতে কী, আমার খুব ইচ্ছে করছে আমার কোমর যদি আর কারও কোমর হত! নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভালো বরাবর শ্নে আসছি এবং স্বীকার করেও আসছি— কিন্তু কোমরের কথা যদি বল তো মৃক্তকন্ঠে বলতে হয় যে, নিজের কোমরে গরম সর্বের তেল মালিশ করার চেয়ে পরের কোমরে তেল দেওয়া আমি ঢের prefer করি। এ বিষয়ে আমার sentiments সম্পূর্ণ unselfish, এমন-কি almost Christian! কিন্তু থাক্, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মান্বের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হদয় আছে, তার আত্মা আছে— কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে— এবং খ্বই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিন্ন মন.
তব্ব কোমর কেন টন্টন্ করে রে!
চারি দিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্টন্ করে রে!

হৃদয় ভেঙে গেলে লাকে সান্ত্নালাভের জনে পাহাড়ে বেড়াতে আসে, কিন্তু কোমর ভেঙে গেলে সমতল ক্ষেত্রই সকলের চেয়ে ভালো। এ সময়ে পার্ক স্থীটের সেই তাকিয়াগ্লো মনে পড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকতক পর্বস্মৃতি মনে আসছে— কিন্তু থাক্— কোমরের কোনো প্রসঙ্গ আর পাড়ব না—পর্বে কবে কোমরে ব্যথা হয়েছে সেটা ভুলি কী করে?—

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে, কেমনে যাবে বেদনা!

নদিদি বলছেন, এক উপায় আছে— 'Rush Tox 6th dilution দ্ব ঘণ্টা অন্তর খাও'। আমিও তাই মনে করেছি। সরলা দাঁড়িয়ে আছে আমার চিঠি পড়ে contradict করবে। কিন্তু সে বেচারা ভারী নিরাশ হবে— আমার কোমরের মধ্যে কী হচ্ছে তা তার দেখবার জাে নেই, সেখেনে তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জাে নেই, সেখেনে no admittance except for সর্বের তেল ointment। কিন্তু তব্ব সরলা যে ছাড়বে এমন বােধ হয় না। বিদেশে তােদের কাছ থেকে যে একট্ব sympathy পাব তা তার সহ্য হবে না। কিন্তু এবার তােকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কোমরের সম্বন্ধে আমিই সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, এমন-কি সরলাও এ বিষয়ে আমার চেয়ে better authority নয়। কিন্তু বব, আমার কোমরের কথা তােরা কিছুই ভাবিস নে— আমার এই কোমরের কণ্ট আমিই নীরবে সমস্ত সহ্য করব। কিন্তু নীরবে ঠিক হয়ে উঠছে না, থেকে থেকে নড়তে

চড়তে এমন চীংকার করছি যে তাকে ঠিক নীরব বলা যায় না। আর আজ তোকে যে চিঠি লিখলমে একেও ঠিক নীরব বলা যায় না। প্রথমে মনে করেছিলমে স্রেনের চিঠিতেই আমার কোমরের সমস্ত অবগত হবি— তোর কাছে আমার কোমরের কোনো কথা বলব না, তুলব না, প্রোনো তেল-মালিশের স্মৃতি আর জাগাব না— কিন্তু কী হতে কী হল! কিন্তু—

সেই সব সেই সব, সেই হাহাকার-রব, সেই অগ্রহারিধারা, কোমর-বেদনা।

কিন্তু আর কোমরের কথা বলব না—তার প্রধান কারণ হচ্ছে বলবার আর জায়গা নেই। যদি জায়গা থাকত তবে আমি আজ থেকে Doomsday পর্যন্ত বরাবর বলে যেতে পারতুম। কিন্তু Doomsdayর দিন কি এই কোমর নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতুম! ভে প্রালভ, সবাই উঠত, আর আমি কোমরে হাত দিয়ে আর্তনাদ করতুম। কিন্তু এটা বোধ হচ্ছে ঠাট্টার বিষয় নয়, তুই একট্খানি চটতেও পারিস। যা হোক, কোমরের কথা এবং আমার চিঠি এইখেনে ফ্রেলো।

কলকাতা। ১৮৮৭

٥

निमारेपर । ১৮৮৮ ।

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকান্ড চর-ধ্ ধ্ করছে-কোথাও শেষ দেখা যায় না-কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়— আবার অনেক সময়ে বালি'কে নদী বলে ভ্রম হয়— গ্রাম নেই, লোক নেই, তর, নেই, তুণ নেই— বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় कारेल-ध्या जिटक काटला मार्टि. कायुगाय कायुगाय भाकाता जाना वालि- शर्व पिटक মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনুস্ত নীলিমা আরু নিচে অনুস্ত পান্ডুরতা, আকাশ শ্ন্য এবং ধরণীও শ্ন্য, নিচে দরিদ্র শ্ব্তুক কঠিন শ্ন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শনোতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মূখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্লোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উ'চ পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যাস্থালোকে আশ্চর্য স্বপ্লের মতো। ঠিক ষেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাস্থালোক বলবার তাৎপর্য এই—সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরোই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। প্থিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভূলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অন্ত যাচ্ছে, এবং এই অনস্ত ধ্সর নিজন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষতের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-বে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আন্তে আন্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকান্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য

লিখন— আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রাস্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভূত পাঠশালা! যাক্। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমান্ত বেখাপ নয়। যা হোক, সন্ধেবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা সপরিবারে কিছুকাল বিচ্ছেদের পরম সূত্র অনুভব করি— অনুচর-সমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী আর-এক দিকে যায়।.....ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণে অস্ত যায়, আকাশের স্কুরণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চার দিক অস্পন্ট হয়ে আসে. ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে ব্রুতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অলপ অলপ ফুটেছে— পান্ডবর্ণ বালির উপরে এই পান্ডবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়—কোথায় বালি কোথায় জল কোথায় প্রথিবী কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জডিয়ে ভারী একটা অবান্তবিক মরীচিকাজগতের মতো বোধ হয়।.....গতকল্য এই भारा-উপক্লে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি—ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি। একবার ভাবলমে ডেকে পাঠাই, কিন্ত স্বার্থ এবং দয়া উভয়ে একত্রে মিলে আমাকে নিরস্ত করলে। অর্থাৎ, কতকটা নিজের সূত্র এবং কতকটা তাঁদের সূত্রের প্রতি দূষ্টি করে আমি একখানি easy chairএ স্থির হয়ে বসল্ম-Animal Magnetism-নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একখানি বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পডতে আরম্ভ করলম। কিন্তু কেউ আর ফেরেন না।

... বইখানাকৈ খাটের উপরে উপরুড় করে রেখে বেরোল্বম। উপরে উঠে চার দিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেল্ম না—সমস্ত ফ্যাকাশে ধ্ ধ্ করছে। একবার বলা বলে পারো জোরে চীংকার করলাম—কণ্ঠম্বর হা হা করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেল্ফা না, তখন বুকটা হঠাৎ চার দিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর श्वः । शकः त आत्मा नितः विद्याल, अभिन्न विद्याल, वार्षेत्र भाषिणः त्वा विद्याल, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলল ম- আমি এক দিকে 'বল 'বল করে চীংকার করছি— প্রসল্ল আর-এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোটো মা'—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তন্ধ রাত্রে অনেকগ্রেলা আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারও সাডাশব্দ নেই। গফুর দুই-এক বার র্জাত দরে থেকে হে'কে বললে 'দেখতে পেয়েছি', তার পরেই আবার সংশোধন করে বললে 'না' 'না'—আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখু। कम्पना कराउ शिल निःभन् राधि, क्यीप हन्मालाक, निर्मन निस्न भूना हर, पूर्त গফ্ররের চলনশীল একটি লপ্টনের আলো— মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধর্বান—মাঝে মাঝে আশার উদ্মেষ এবং পরমাহতে ই সাগভীর নৈরাশ্য—এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশব্দা সকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরা বালিতে পড়েছে, कथना মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিম্বা কিছু, একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে মনে হতে লাগল—'আত্মরক্ষা-অসমর্থ বারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' শ্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম-বেশ বুঝতে পারলুম বলু

বেচারা ভালোমান্য, দ্ব বন্ধনম্ক রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এ'রা চড়া বেয়ে বেয়ে ও পারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিম্বথে চলল্ম— বোটে গিয়ে পেণছতে অনেক ক্ষণ লাগল। বোট ও পারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন— বল্বে বলতে লাগল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেয়োব না।' সকলেই অন্তপ্ত, শ্রাস্ত, কাতর, স্তরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভংশনাবাক্য হদয়েই রয়ে গেল— পর্রাদন প্রাতঃকালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারল্ম না। স্তরাং এত বড়ো একটা ব্যাপার পরস্পরে হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন ভারী একটা তামাশা হচ্ছিল। যা হোক, তোকে তিন দিন ধরে এই বিষয়টা বিস্তৃত করে লিখে আমার মন অনেকটা খোলসা হয়ে গেল।

ঐ রে! মোলবী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসে সেলাম করছে— আমার বলতে ইচ্ছে করছে—

> 'ধিক্ তুমি, ধিক্ প্রজা, ধিক্ জমিদারি— জমিদারি গোল্লায় যাক মোলবী লয়ে সাথে!'

কলকাতা ২ ডিসেম্বর? ১৮৮৮

8

কলকাতা ।জ্ন ১৮৮৯।

গাড়ি ছাডবার পর বেলি চার দিক চেয়ে গছীর হয়ে বসে রইল, ভাবলে দিদিরা কোথায় গেল, আমি কোথায় যাচ্ছি— এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী—ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তলতে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছডিয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে मिला। आभात भरते अश्मारतत मृथ मृःथ मन्द्रक नार्नाविध हिलात छेमत श्राहिल, কিন্তু ঘ্ম এল না। স্তরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগল্ম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোধ হয় জানিস-মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন ষশ্বের হাতা ঘোরাচে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর কর্ণ রাগিণী উচ্ছবসিত হয়ে উঠছে—সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো শ্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শূনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্ণে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— অর্থাৎ, मृत आकारभव मिरक ठारेरल मरन रश यन अको। जिनस्य नील छाथ रकवल छल् ছল করে চেরে আছে।... খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের-জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেল্ম: দেখে मनों रठीए कमन र, र, करत छेठेल। এই এक आफर्य! यथन अथारन राम

করতম তখন এ বাডির উপরে যে সবিশেষ শ্লেহ ছিল তা নয়— যখন এ বাডি ছেডে তোদের সঙ্গে সোলাপুর গিরেছিলুম তখনও যে বিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারি নে—অর্থচ দ্রতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাডি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তথন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যাংবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড़ल এবং মনে হতে लागल তেমনি করে সকলে মিলে ঐ ব্যাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূরে হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়।...যেমনি ব্যাড়িটা দেখলমে অমনি একটা ঘা পড়ল-বুকের ভিতর বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ করে একটা শব্দ হল, হুস্ করে গাড়ি চলে গেল— আকের ক্ষেত মিলিয়ে গেল— বাস, সমস্ত ফুরোল— কেবল হঠাং ঘা খাওয়ার দর্ন মনের বড়ো বড়ো দ্র চারটে তার প্রায় দেড় সরে আন্দান্ধ নেবে গেল। কিন্ত গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড়ো-একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার থেয়াল করবার সময় নেই—সে কেবল গল্ গল্ করে জল খায়, হুস্ হুস্ করে ধোঁওয়া ছাডে, গাঁ গাঁ করে চীংকার করে এবং গড় গড় করে চলে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর স্কুনর তুলনা দেওয়া যেতে পারত. কিন্তু সেটা এত भूरतारना এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ করে ক্ষান্ত থাকা গেল। খা ভালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃতিট। সেই-সব পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জমে ঝাপসা হয়ে গেছে— ঠিক যেন কে পাহাড একে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে— খানিক-খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবডে গেছে।...অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে—দূর থেকে গাড়ির নিদ্রা-হীন লাল চক্ষ্য দেখা গেল; ধরণী থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটিজ্বতো, ঘ্রণ্টি-দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তকমা-দেওয়া গোল টর্নিপ নিয়ে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল— বিপলে হাতল্যাপ্টন চার দিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল: খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিস-পত্র আগলে माँजारन: र्वान घरमारा नागन: आमात वर्क थलाम थलाम कतरा नागन।... আয়াকে বললমে, 'শীঘ্র বেলিকে কোলে করে নিয়ে এসো।' বেলি আসতে না আসতে দেখা গেল এক-জোড়া মেম-সাহেব দ্রুতগতিতে আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই খালি গাড়ির প্রতি লক্ষ্য করেছে— আমি মনে মনে বলল্যে 'যেমন করে হোক ও গাড়িতে আমি উঠবই'। মেমসাহেবও খালি গাড়ির স্মুন্থে দাঁড়ালেন আমিও দাঁড়াল্ম, গার্ড্ এসে উপস্থিত— গার্ড্ কে জিজ্ঞাসা 'এটা কি লেডিজাতীয় গাড়ি'। শ্বনে চট্ করে মেমটা তাকে বললে, 'অবিশ্যি আবশ্যক হলে এটা লেডিদের জন্যে reserve করা যেতে পারে।' গার্ড টা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি বলল ম কলকাতায়। সে বললে: You may get in sir! মেয়েটাও সে গাড়িতে ওঠবার উদ্যোগ করতে লাগল, তার স্বামীটা তাকে বারণ করলে। এমন সময়ে গার্ড টা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার লেডি কোথায়। আমি বলল ম আমার লেডি নৈই, একটা maid servant আছে—শনে মেয়েটা কিছু দুরে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল এবং সাহেবকে বললে : His maid servant! अर्थार के काटना लाकिंग गारक maid servant उनए रम might be his wife as well!... या द्याक, यत्न यत्न वनन्य, द्यान नाउ, আমিও থালি গাড়ি পেলুম। কিন্তু একটা মজা দেখলুম সাহেবটার ইচ্ছে নর

আমার কোনোরকম অস্ক্রবিধে হয়। সে না থাকলে spite করে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসত— অথচ অন্য গাড়িতে জায়গা ছিল। আমার দঢ় বিশ্বাস এই-সব নাক-তোলা त भूभी हेश्द्रक स्मार्था स्वाप्त कि जात्र करा का जान का करा है स्वाप्त करा कि আমাদের উপরে ঢের ভালো ব্যবহার করতে পারত: এরাই Anglo-Indian ভাবের মলে ভিত্তি। এরা নাকি বন্ধ delicate, ভারী অন্দেপ মাথা ধরে এবং shocked হয়, তাই কালো জাতের উপরে এদের সহদয়তা জন্মাতে পারে না। হায় রে. এত সাবান মাথলম, এত খানা খেলম, এত Cherry Blossomএর শিশি খালি করলমে তবু ঐ সাদা নাকগুলির ডগা ক'চকেই রইল। অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে, 'তোরা যেন পরজন্মে দাক্ষিণাত্যে নারী হয়ে জন্মাস এবং স্বামীরা যেন ঐ নাকের ডগাগুলি ছেদন করে দেয়।'... বেলিটা অকারণে খৃতে খৃত আরম্ভ করলে। বেলা বাড়তে লাগল, যদিও রোদ্দ্র নেই তব্তু গরম বোধ হতে লাগল।... কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ করে ঠেলে ঠেলে এগতে হচ্ছে।... Anna Karenina পড়তে গেল্ম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলমে না—এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সূথ ব্রুবতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল স্কুলর মধ্র উদার লেখা—কটেকচালে অন্তুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। সোভাগ্যক্রমে খানিক দরে গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল। চার দিক বন্ধ করে কাঁচের জানলার কাছে বসে মেঘ ব্রণ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাল্ড যে দেখলুম সে আর কী वनव। रम একেবারে ফুলে ফেপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুড়ে, পাথরগুলোর উপরে পড়ে আছড়ে বিছড়ে, তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চার দিকে ঘুর পাক খেয়ে একটা বিশ্রী কান্ড করতে লাগল। এ রকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখি নি। সোহাগপরে বিকেলে এসে যখন ডিনার খেলুম তখন বৃণ্টি থেমেছে. যখন গাড়ি ছাডলে তখন দেখলমে সূর্য অতান্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি প্রায় তোদের কথা মনে করছিল ম, ভাবছিল ম খাওয়াদাওয়া গলপসলপ খেলা-ধুলো পড়াশুনোর মধ্যে তোদের সময় কেমন অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে—সময় তোদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার অন্তিত্বই তোরা টের পাচ্ছিস নে— আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বাকে মুখে সর্বাক্তে লাগছে।...

যথাসময়ে গাড়ি হাওড়ায় গিয়ে পেণছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে যোগিনী, তার পরে সত্য, একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তার পরে সেকেড্রাসের ছাতের উপর গটোনো বিছানা, আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দৃংধর বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্পট, প্ট্রিল ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পেণছন গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দরোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সন্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বেলাকে নিয়ে স্বয়ম্প্রভা এড্র কোম্পানির ল্টোপ্টি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, য়ান, আহার ইত্যাদি—এ সমস্ত তুই বেশ কল্পনা করতে পারিস। হঠাৎ দাদা এসে সহজ জ্ঞান নিয়ে ঘারতর বক্তৃতা দিতে লাগলেন— একটা ভারী গোলমাল বেধে গেল। খোকাকে দেখে ভারী নতুন রকম বোধ হল। মস্ত গোল মাথা, নিতান্ত হাঁদা, বেশ একট্ব কালো, মাথা নেড়া, ফুলো গাল, পরম নিব্রিদ্ধির মতো চোখ মুবের ভাব সর্বদা টল্মল্, হাতগ্রেলা ফ্রোনের দ্বারা

তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে হাসে, চট্কে কিন্দা নেড়ে দিলে হো হোঃ শব্দে পরিতোষ প্রকাশ করে। এই তার general characteristics— কিন্তু এ সকল বিষয়ে তার সমবয়স্ক মানবসন্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখি নে।...

বিজাপ্র ১২ জুন ১৮৮৯

¢

সাজাদপ্র । জানুয়ারি ১৮৯০।

এখানকার এন্ট্রান্স্ স্কুলের ছাতেরা একটা স্নাতিসঞ্চারিণী সভা করেছে. তাতে তারা নীতি সম্বন্ধে বস্তুতা করে, সেই সভার মুখ উষ্জ্বল করবার জন্যে এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাক্ড়াও করতে এসেছিলেন। আমার কবিত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্গুল সম্বন্ধে যখন তাঁরা সকলে মিলে লাগলেন- যখন সকল মাস্টার এবং সকল পশ্ভিতের মধ্যে আমার গ্রেণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল, একজন যেখেনে থামেন আর-একজন সেখেন থেকে আরম্ভ করেন— একজন র্যাদ বলেন কবি, আর-একজন বলেন শ্রেষ্ঠ কবি, আর-একজন বলেন যেমন ভাষা তেমনি ভাব, চতুর্থ বলেন সকলই নৃতন, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন কিছঃ इस नि— পर्धम या वलालन **जा लाकेनमा**र्क প्रकामारागा नरह, यर्ष्येत कथा मार्न আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে—সপ্তম কিছু বলবার পূর্বেই আমি অগোণে তাঁদের সন্নীতিসঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দান করলম। এখানকার স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টার আমার হে য়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন. আমার 'হে'ইলি নাটা' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নৃত্ন— 'পড়্যা আমরা হেস্যা কুট্পাট্!' পর শু, দিন সু, নীতিসঞ্জারিণী সভায় যাওয়া গেল। ছেলেতে বু,ড়োতে মিলে শ' পাঁচ-ছয় লোক উপস্থিত—কেউ বা একরতি, পায়ে জ্বতো নেই, বৈণির উপরে বসে পা দোলাচ্ছে আর থক্ থক্ করে কাশছে; কেউ বা মন্ত ডাগর, কালো আল্পাকার চাপকানের উপর ঘড়ির চেন, অর্থাং আমাদের মুন্সেফ উকিল ইত্যাদি। আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি, হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে—এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন ভক্তিভাজন শ্রীষ্ট্রক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ কর্ন্। ম্লেসফবাব্ বললেন, 'আমি অনুমোদন করি।' বিনাবাক্যবায়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। ছাত্রেরা আজ বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সেই অপেক্ষা করে বসে আছি।... ... তার পরে ওরই মধ্যে একটি ডাগর-ডোগর ছেলে উঠে modesty সম্বন্ধে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তভা পাঠ করলে। বললে: Modesty is an ornament of mind. Modest men are praised and immodest men are blamed by all. Every man is pleased to see a modest man, but a proud man is very much disliked. Newton was a modest man. When his dog upset an ink bottle on his papers Newton said to his dog,

'My friend, you do not know what harm you did to me'-such was his modesty. Brethren, let us all be like Newton. One day Chaitanya was walking in the street—a dog was lying on his way—Chaitanya said, 'My friend, please move a little'—the dog moved away at once—such was the force of modestv. dog required no beating. We should treat every man like this dog। এই রকম অনেক সদ,পদেশ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছাত্র উঠে স,ললিত বঙ্গভাষার বলতে লাগল: একদা সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলাম। নিদাঘমাত'ন্ডতাপে পরিতাপিত হইয়া এক বিহঙ্গক,জিত মনোরম উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। (সুদীর্ঘ বর্ণনা।) এক স্থানে দেখিলাম একদল পুরুষ পরুষ বাক্য-উচ্চারণপূর্বক ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম না ইহারা কে—সঙ্গিগণ পশ্চাদ্বতী হইয়া পড়াতে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দ্রে অগ্রসর হইয়া এক কুমুদকহাারশোভিত হংস-সারসমেবিত সংশীতল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলাম। (দীঘ বর্ণনা।) সেখানে কতকগুলি অপুর্বসুন্দরী যুবতী জলক্রীড়া করিতেছে দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা দেবকন্যা। পরে জানিতে পারিলাম প্রেণক্ত পরে বগণ ঔদ্ধত্য অহংকার এবং এই স্কুরী যুবতীগণ বিনয়। বিনয়ের অশেষ গুণ। যতগুলি গুণে স্থিকতা জগদীশ্বর মানবকলেবর বিভূষিত করিয়াছেন তক্ষধ্যে বিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আহা! মানবের মধ্যে বিনয়গুণ সন্দর্শন করিলে নয়ন আনন্দাশ্রজলে প্লাবিত ও অন্তঃকরণ হর্ষ পারাবারে নিমন্ন হয়। ইত্যাদি। তার পরে আর একটি ছেলে উঠেই আরম্ভ করে দিলে—

> বিনয়ের তুল্য গুণ আর কোথা নাই। বিনয়ীর বশ হয় সর্বলোকে ভাই। পিতামাতা সকলের বাধ্য হয়ে রবে---তবে তো তোমারে সবে বিনয়ী কহিবে। ইত্যাদি।

আর একটি ছেলে বিনয় থেকে আরম্ভ করলে, শেষ করলে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে এবং ঈশ্বরের অনস্ত মহিমা। প্রত্যেক বক্তৃতার পরে খানিকক্ষণ চটাপট্ হাততালি পড়তে লাগল। আমি তো নিতান্ত হতবাদ্ধি হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে Headmaster এসে বললেন, 'আরও অনেক রচনা আছে, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলে উৎসাক হয়ে আছেন।' মুখটাক শাকিয়ে, হাত পা কালিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেশে কুশে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলাম। বললাম, বিনয় সম্বদ্ধে কিছা বলবার পারেই একান্ত বিনীতভাবে বলা আবশাক, আমার বলবার শাক্তি নেই—বিশেষতঃ বিনয় সম্বদ্ধে আমি যে বেশি কথা বলতে পারব এমন সাধ্য আমি রাখি নে। বিনয় যে একটা সদ্গাণের মধ্যে সে সম্বদ্ধে আমার পর্বক্তা ছাত্রবালের আমি সম্পূর্ণ অনামোদন করি। নিউটন বিনয়ী ছিলেন বটে, তার আর কোন সন্দেহ নেই।—এইরকম তো ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে বলতে বলতে দাটো চারটে কথা বেরিয়ে গেল। তার পরে আমি বসলে পর, পরে পরে দালন উঠে আমার এবং আমার পিতৃপিতামহের গাণ্বায়োখ্যা করতে লাগল। প্রথমে উঠলেন হেড-পিডেত। তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শানে এমনি মান্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না—কবিছশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার

উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্ করে বসে পড়লেন। সেকেন্ড্-মাস্টার উঠে বললেন— 'পশ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ লোক নন— স্বগীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত প্থিবীতে তাঁর নাম রাত্ম বললে অত্যক্তি হয় না— তিনি এ'র পিতামহ— রাজির্মি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ'র পিতা!' তার পরে এল কবিত্বশক্তি এবং 'হে'ইলি নাটা'। আমি শ্নেন অপ্রস্তুত। তার পরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী— Example is better than precept— ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তম্বল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। স্বাই হাততালি দিলে। তার পরে সভা ভঙ্গ হল।

জোড়াসাঁকো ২৩ জান্য়ারি ১৮৯০ ১১ মাঘ ব্রুপতিবার

b

সাজাদপরে। জানুয়ারী ১৮৯০।

কাজেই দুপুর বেলা পার্গাড় পরে কার্ডে নাম লিখে পাল্কি চড়ে জমিদার বাবু চললেন। সাহেব তাঁব,র বারান্দায় বসে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্মে প*্রলি*সের চর। বিচারপ্রাথীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় পড়ে অপেক্ষা করে আছে— একবারে তার নাকের সামনে পাল্কি নাবালে, সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালে। ছোকরা-হেন, গোঁফের রেখা উঠেছে, চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটা, একটা, কালো চুলের তালি দেওয়া, সে ভারী অন্তুত দেখতে হয়েছে—হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ. অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবের সঙ্গে বিশুর আপ্যায়িত করা গেল: বললুম. 'কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো।' সে বললে, 'আমি আজই আর-এক জায়গায় যাচ্ছি pig stickingএর জোগাড় করতে।' (আমি মনে মনে উৎফ্লে) বললাম. নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সাহেব বললেন, 'আবার সোমবারে ফিরে আসব।' (শুনে भन वर्ष प्राप्त राम विनास, 'ज्ञात सामवादार थारा।' स्म ज्ल्मा वार्षि। या হোক, সোমবারটা একটা তফাতে আছে মনে করে নিশ্বেস ফেলে বাড়ি চলে এলাম। ভয়ানক মেঘ করে এল— ঘোরতর ঝড়, মুষলধারে বৃণ্টি। বই ছুতে ইচ্ছে করছে না, কিছ্ব লেখা অসম্ভব, মনের মধ্যে ভারী একটা চাণ্ডল্য উপস্থিত, যাকে কবিছের ভাষায় বলে— কী ষেন নেই, কে ষেন থাকলে বেশ হত, কিন্তু তাকে যেন কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেডাতে লাগল্ম— অন্ধকার হয়ে এসেছে, গড় গড় শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, হ, হ, করে এক-একটা বাতাসের দমকা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড়ো নিচুগাছটার ঘাড ধরে যেন তার দাডি-সন্ধ্র মাথাটা নাডিয়ে দিচ্ছে— দেখতে দেখতে বৃণ্টির জলে আমাদের শ্বকনো খালটা প্রায় প্রের এল।.....ঐ রকম আরেকটা লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোধ হয় আর কিছু, লেখবার নেই। যাই হোক এই রকম করে বেডাতে বেডাতে হঠাৎ আমার মনে হল ম্যাজিস্টেটকে এই বাদলায় আমাদের বাডিতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম. 'সাহেব, এ বর্ষায় pie stickinga বেরোনো তোমার কর্ম নয়— যদিও তমি সাহেবের বাচ্চা, এবং তাঁব,তে বাস করাও স্থলচর-জাতীয় জীবের পক্ষে দুঃসাধা, অতএব শুকুনো ডাঙা যদি ভালো মনে কর তো আমার আশ্রয়ে এসো। ' চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দটোে বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা-লেপ টাঙানো— চাকরদের গলে টিকে তামাক, তাঁদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক, তাঁদেরই মলিন লেপ, ওয়াডহীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদ্রে, এক ট্রক্রো ছে'ডা চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা—কতকগুলো ...... বাক্সর মধ্যে नानाविध जिनित्मत ज्ञाविमण्टे—यथा मर्ट्यभण कार्शनत एकिन, ज्नादीन जाला লোহার উন্ন. অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, কতকগুলো কাঁচের ... ... গ্লাসের পায়া, ভাঙা সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান, দুটো ফিলটার, meat safe, একটা স্প-প্লেটে খানিকটা পাতলা গড়ে, ধালো পড়ে পড়ে সেটা গঢ় হয়ে এসেছে, অনেকগ্রলো ভাঙা এবং আন্ত প্লেট, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাডন— কোণে প্লেট ধোবার গামলা, গফার মিয়ার একটা ময়লা কোর্তা এবং পারোনো মক্মলের skull cap- একটা জীর্ণ পোকা-কাটা জলের দাগ- তেলের দাগ- দুধের দার্গ- গুড়ের দার্গ- কালো দার্গ- brown দার্গ- সাদা দার্গ- এবং নানা মিশ্রিত দার্গ-বিশিষ্ট আয়নাহীন dressing table—তার পারা-ওঠা ভাঙা আয়নাটা অন্যত্র তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোড়া ওআটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো, ডাণ্ডা এবং চাল- একটা পায়া-ভাঙা washhand stand, একটা দুর্গন্ধ, দেয়ালময় অনেকগুলো দাগ এবং গোটাকতক পেরেক—ব্যাপার দেখে আমার চক্ষ্যান্থর।—'ডাক্লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্ খাজাণি, জোগাড় কর্ कृति— जान, बाँगे, जान, जन, मरे नागा, पिछ त्थान, वाँगे त्थान, जाकिया त्नर काँथा एटेरन रमन, ভाঙो काँराजत है करतागरला भरेरहे भरेरहे राजने, रभरतकगरला একে একে উপড়ে ফেল্— ওরে তোরা সব হাঁ করে দাঁডিয়ে রয়েছিস কেন নে-না-একটা একটা করে জিনিস নে-না- ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে- ঝন ঝনাং--তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার—খংটে খংটে তোল।' ভাঙা চুপড়িগলো এবং ছে'ডা **ठ**ढेढें। वर्गामनमां के प्रात्मामारमण निर्देश राउं राउंत रहें के प्राप्त निर्देश राउं পাঁচ-ছটা আর্সুলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা আমারই সঙ্গে একামবতী হয়ে বাস করছিলেন আমার গড়ে, আমার পাঁউরুটি এবং আমারই বার্ণিশ-করা নতন জ্বতোর বার্ণিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, বড়ো বিপদে পড়েছি।' 'ওরে এল রে এল-চট্পট্ কর্।' তার পরে—ঐ এসেছে সাহেব। তাডাতাডি চল দাড়ি সমস্ত ঝেডে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্তদিন আরামে বসেছিল্ম, এই রকম ভাবে হলের ঘরে বসে রইলমে। সাহেবের সঙ্গে ঈষং হেসে হাত নাডানাডি করে অত্যন্ত निष्ठिख ভাবে भन्न कराज माभन्य। সাহেবের শোবার ঘরের কী হল-এই চিন্তা কুমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁডিয়ে গেছে। রান্তিরটা ঘুমিরে কাটতেও পারে যদি না সেই গৃহহীন আর্সুলাগুলো রাত্তিরে তার পায়ের তেলোয় স্বড়্স্বড়ি দেয়। সাহেব বললে, 'কাল সকালেই শিকারে বেরোব।' আমি আর উচ্চবাচ্য করল্বম না। সম্বের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে থবর দিলে ঝড়ে তাঁর তাঁব্ব ছি'ড়েখ্বড়ে ভেঙে ট্বুকরো ট্বুকরো হয়ে গেছে। তাঁর কাছারির তাঁব্বও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে— অতএব অন্য জস্তু শিকার দ্বগিত রেখে জমিদার বাব্ব এখেনেই স্থায়ী হতে হবে।...

কলকাতা ২৮ জানুয়ারি ১৮৯০

9

**ল**ণ্ডন ৩ অক্টোবর। ১৮৯০।

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সতিয় সতিয় আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ. সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিকা আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না— আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মোচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

R

লশ্ভন ১০ অক্টোবর। ১৮৯০।

মান্ব কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অন্সারে চলবে? মান্বের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা— তার এত দিকে গাতি— এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে -ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জাবনের লক্ষণ, তার মন্বাজের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দ্বর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জাবনিবিহান। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কট্টভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জাবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা স্থাদ্বেখ পাপেপ্লোর মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদা বদি প্রতি পদে বলে কই সম্দ্র কোথায়, এ ষে মর্ভ্রম, ঐ ষে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাছে সেব্রি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাছে — তা হলে তার যে রকম শ্রম হয়, প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম শ্রম হয়।

আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হরে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনস্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচন্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মন্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখেনে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে— আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মর্ভুমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সম্দের মধ্যে নিয়ে যায়। দ্রমের মধ্যে যে ফেলে দ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে স্থী হতে পারে, সাধ্য হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জ্যের বলতে পারে, কিন্তু অনস্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে…

কলকাতা। ১৮৯০

۵

কালীগ্রাম ৫ মাঘ ১৮৯১

বেশ কু'ড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুদিকে ছে'কে ধরে নি। সব-সাদ্ধ খাব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-এক রকম মনে হচ্ছে। যেন প্রথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছাই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে, এবং ঠিক-সময়-মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহু, দিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতর্দিকের ভাবগতিকও সেই রক্ম। একটা ছোট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকডির স্লোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হরে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লন্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একট নাডা পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নোকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে— আর-একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃত গারে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যস্ত মাদ্রমন্দ जनम जारन रुन य जामरह. रुन य गारुह, रुन स य युरुत मर्था निस्नुत प्रदिज्ञ হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উব, হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো-কিছরে দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটা বাস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে—তারা ভারী কলরব করছে এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডবোচ্চে

এবং তংক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগ্রু রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে 'কিছের্ই না—কিছের্ই না!' এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অর্নিগণ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মন্ড়ি দিয়ে নিঃশন্দে নিদ্রা দেয়। এখেনে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগর্লোকে বসে বসে দোলা দিতে ইছে করে, তার সঙ্গে সক্ষে একট্র একট্র গ্রুন্ গ্রুন্ করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একট্র অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারাবেলা রোদ্দ্রের পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গ্রুন্ গ্রুন্ স্বরে দোলা দেয়. সেই রকম।...

কলকাতা। ১৮৯১

50

Patisahr Katchari via Atrai ৬ মাঘ, রবিবার

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দুরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বে'ধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্ত মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধ্ব ধ্ব করছে— মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচিলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন। সমস্ত দিনের পর সূর্যান্ডের সময় এই মাঠে কাল একবার বেডাতে বেরিয়েছিল,ম।...সূর্যে ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে প্রতিথবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারি দিক কী যে সন্দের হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দুরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটা গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল— নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল—মনে হল ঐথেনে যেন সন্ধ্যার বাডি, ঐথেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জনালিয়ে তোলে. আপন নিভত নির্জনতার মধ্যে সি'দরে পরে বধরে মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন গ্নন স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে— একটি কোমল বিষাদ— ঠিক অশ্রজেল নয়— একটি নির্নিমেষ চোথের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছল ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে—মা প্রথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকর্নার কাজ নিয়ে থাকে— যেখানে একটা ফাঁকা, একটা নিস্তন্ধতা, একটা খোলা আকাশ সেই-খানেই তার বিশাল হদয়ের অন্তর্নিহিত উদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে: সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিক্তার

আকাশ, বহু,দুর্রবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ওদাসা আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের প্রেবনীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত विमाल क्रगाएव অन्तरतत शाशाधनीन राम वास्क कताल, कातल घरतत कथा नश। প্রিথবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপট্র, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। প্রথিবীর যে ভাবটা নির্দ্ধন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড টানে আমাদের ভারতব্যী র হৃদরে একটা টান পডে। কাল সন্ধের সময় নির্জান মাঠের মধ্যে পরেবী বাজছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেডাচ্ছিল,ম. এবং আর একটি প্রাণী বোটের কাছে পার্গাড় বে'ধে লাঠি হাতে অতান্ত সংযত ভাবে দাঁডিয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট নদীটি দুই ধারের উচ পাড়ের মধ্যে এ কে বে কৈ খুব অলপ দূরেই দূল্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে টেউয়ের রেখামার ছিল না. কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমুর্য, হাসির মতো থানিক ক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা। কেবল এক রকম পাথি আছে, তারা মাটিতে বাসা করে থাকে--- সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণ-भरकत **हाँ**रमत जारला नेयर करूटे छेठेल - वतावत नमीत धारत धारत प्रारंत शास्त्र शास्त्र भिता একটা সংকীর্ণ পর্থাচক চলে গেছে সেইখানে নর্তাশরে চলতে চলতে ভার্বাছলুম।

কলকাতা। ১৮৯১

22

Patisahr Katchari via Atrai ৭ মাঘ, সোমবার

ছোটো নদীটি ঈষং বে'কে এইখানে একট্মানি কোণের মতো, একট্ কোলের মতো তৈরি করেছে— দৃই ধারের উচ্চু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণট্কুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একট্ব দৃর থেকে আমাদের আর দেখা যার না— নোকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গ্র্নণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মন্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্ম হয়ে যায়।— 'হাঁ গা, কাদের বজরা গা?' 'জমিদার বাব্র।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'— এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও টের বেশি কঠিন জিনিসের জনো। যা হোক, এ রকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শ্নতে পাওয়া যায়। এইমার খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খ্লে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একট্ব বাতাস দিছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়— দৃপ্রবেলার তাতে অলপ গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে থস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগ্রেলা ছোটো ছোটো

কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িরে দিয়ে রোদ পোহাচছে। অনেক দ্রে দরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গ্রুটিকভক থোড়ো ঘর, কতকগ্রিল চাল-শ্রা মাটির দেয়াল, দ্রটো-একটা খড়ের শুপে, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটা-কতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে—নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধ্ব দ্বই আঙ্বলে ঘোমটা ঈষং ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁথে জমিদার বাব্বেক সকোতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁট্রের কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যন্ত্রাত তৈলচিক্রণ বিবস্ত্র শিশ্বও একদ্রুটে বর্তমান প্রলেখক সম্বন্ধে কোত্রহল নিবৃত্তি করছে—তীরে কতকগ্রলো নোকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্র অবস্থায় প্রনর্জারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দ্র শস্যশ্না মাঠ— মাঝে মাঝে কেবল দ্ই-একজন রাখালশিশ্বকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দ্রটো-একটা গোর্ব নদীর ঢাল্ব তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তুণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দ্বুস্ব-বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তর্কতা আর কোথাও নেই।

কলকাতা। ১৮৯১

58

कानीयाम । ब्लानायादि ১৮৯১।

আমি যথন তোকে চিঠি লিখতে শ্রু করেছি তখন এখানকার একজন আমলা তার দারিদ্রাদ্বঃখ বেতনবৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারী বক্ বক্ করছিল— সে বকে যাচ্ছিল আর আমি লিথে যাচ্ছিল ম, শেষে এক জায়গায় থেমে তাকে সংক্ষেপে এইটাকু ব্যাঝিয়ে দিলাম যে, ব্যাদ্ধিমান লোক যখন কোনো-একটা প্রার্থনা পরেণ করে তথন সেটা সংগত বলেই করে, একবারের জায়গায় পাঁচবার বলা হল বলে করে না। ভাবলমে এমন একটা স্বন্দর জ্ঞানগর্ভ কথার পর সে লোকটা একেবারে নির্ভুত্তর হয়ে থাকবে, কিন্তু দেখলাম ফলে তার বিপরীত राय माँजारना। উल्पे रम आमारक श्रम्म करतन, वालमाराय कार्ष एक्टल यीन मकन কথা না বলবে তবে কার কাছে গিয়ে বলবে? আমি উপস্থিতমত তার কোনো সদ্বত্তর দিতে পারল্ম না। প্রনশ্চ সেও বকে যেতে লাগল, আমিও লিখে ষেতে লাগল ম। কোথাও কিছু নেই, খামকা বাপ-মা হয়ে বসার বিষম ল্যাঠা।-- কাল যখন কাছারি করছি, গাটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে— কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশাস্ক্র বঙ্গভাষার আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কূপার হ,জ,রের প্রবর্ণার এতদেশে শভোগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ-ঘণ্টাকাল वङ्खा करत राम ; भारत भारत भूशन वङ्खा जूल याष्ट्रिन, आवात आकारनत पिरक एट्स मरामाधन करत निष्ठिल। विषय्रो राष्ट्र जाएन म्कूटल हे, ल **ध**र रविश्वत অপ্রতুল হয়েছে— সেই কাষ্ঠাসন-অভাবে 'আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি

আমাদের প্রজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!' ছোট ছেলের মুখে হঠাং এই অনুগল বক্ততা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে আঁশক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্রাদঃখ জানায়— যেখানে অতিবৃণ্টি দৃভিক্ষে গোর, বাছুর হাল লাঙল বিচি করেও উদরালের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' শুলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেণির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অভূত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—তারা মনে মনে আক্ষেপ কর্রছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সামনে দাঁডিয়ে এই রকম শক্ষে ভাষায় নিবেদন করতে পার্তম। आमि गुन्तरा राष्ट्राम धककन आत-धककनरक रिटल क्रेयर विस्तरात ভाবে वलरह. 'একে কে শিথিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্ততা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বলল্ম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেণ্ডির বন্দোবস্ত করে দেব।' তাতেও সে ছোকরাটি দমল না। সে যেখানে বক্ততা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে— যদিও আর আবশ্যক ছিল না, কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম করে বাডি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কণ্টে মুখন্থ করে এসেছিল: আমি তার টুল বেণ্ডি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্ততা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহা হত। সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গ্রেতর কাজ ছিল, তব খ্ব গম্ভীর ভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেল্ম। সমঝদার লোক যদি আর একটি কেউ উপস্থিত থাকত তা হলে বোধ হয় আমি ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে হেসে আসত্ম. কিন্ত জমিদারিটা আসলেই হাসারসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়— এখানে কেবল গালীর্য এবং বিজ্ঞতা।

কলকাতা। ২২ জান্মারি ১৮৯১

30

কালীগ্রাম । জানুয়ারি ১৮৯১।

...ঐ-যে মন্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা স্কুদ্ধ দ্বহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা ষে-সব পৃথিবীর ধন পেরেছি এমন কি কোনো দ্বর্গ থেকে পেতুম? দ্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দ্বর্গলতা -ময়, এমন সকর্ণ আশাব্দা -ভরা, অপরিণত এই মান্বগর্ণলর মতো এমন আদরের ধন কোখা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর ক্রেহণালিনী নদীব্দির ধারে, এর স্বুধনুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্দ মর্ত্য হৃদরের অশ্বর ধনগ্লিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগারা

তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে ব্রকের কাছ থেকে তাদের ছি'ড়ে ছি'ড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা প্থিবীর যতদ্র সাধা তা সে করেছে। আমি এই প্থিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি স্নুদ্রব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশুক্রায় সর্বদা চিন্তাকাতের বলেই।...

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ১৮৯১

58

সাজাদপ্রের অনতিদ্রে ১২ মাঘ। শনিবার

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত দুমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে—দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোথের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পার্রাছ নে-পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো-কিছ্র কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বলে আছি। কেবল যে দ্শোর বৈচিত্রোর জন্যে তা নয়—হয়তো দু ধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চলে গেছে— কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই ইচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেণ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদ্ধ প্রশান্ত ভাবে ব্যাপ্ত করে রাখে। মনের পরিশ্রমত নেই, বিশ্রামত নেই, এই রক্মের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অনামনস্ক ভাবে পা-দোলানো যে রকম এও সেই রকম: শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমট্কু কোনো কালে স্থির থাকতে চায় না তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভূলিয়ে রাখা হয়েছে।...আমাদের কালীগ্রামের সেই মুমুর্যুর নাড়ীর নতো অতিক্ষীণস্ত্রোত নদী কাল কোনু কালে ছাড়িয়ে এসেছি। আমি মনে করতুম সে নদীর একেবারে স্রোত নেই, কিন্তু সেখানকার বিশ্বস্তুসূত্রে শ্রুনেছি, অত্যন্ত মুদ্র একট্বখানি স্লোত আছে— আজন্মকাল যারা তীরে বাস করে আসছে কৈবল তারাই জানতে পারে। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতাস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অলপ বয়সের ভাই বোনের মতো। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান— একটাও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপছিপে আকারটাকু আর থাকে না-নানা দিকে নানা রক্ষে ভাগ হয়ে ক্রমে চতদি কৈ ছডিয়ে প্রভল। এই খানিকটা সব্জ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল চতদিকৈ যত দরে চেয়ে দেখি খানিকটা জল খানিকটা ডাঙা। দেখে প্রথিবীর শিশ্বকাল মনে পড়ে— অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে—জলস্থলের অধিকার নিদিশ্ট হয়ে যায় নি। চার দিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা—জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উডছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁডিয়ে আছে—নানা রকমের জলচর পাখি-জলে শেওলা ভাসছে এবং তার এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে-মাঝে মাঝে পাঁকের ক্ষেতের মধ্যে অষত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উভছে।...ভোরের বেলা বোট ছেভে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পভা গেল। কাঁচিকাঠা ব্যাপারটা হচ্ছে একটি বারো-তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো, ক্রমাগত এ'কে বে'কে গেছে— সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্কান্ত হচ্ছে—এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম বিপদ—জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁডিরা লগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছডে ভেঙে ফেলে। এ দিকে হ.হ. করে বাদলার বাতাস দিচ্ছে-- ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃণ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে— এক-একবার প্রাণপণ চেণ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডাঙায় ঠেকে মড়্মড় শব্দে একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে—এমনিতর 'গেল গেল' শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়ল্ম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নিজীবের মতো ছিল্ম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর থেকে চমংকার। খুব উ'চু পাড়—বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়-এমন শান্তিময়, এমন স্বলর, এমন নিভত-দুই ধারে স্লেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বে'কে বে'কে চলে গেছে—আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপরেচারিণী নদী। কেবল দ্বেহ এবং কোমলতা এবং মাধ্যুর্যে পরিপূর্ণ। চাণ্ডলা নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তলতে চায়— তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকমার গলপ চলে।...

আজ সম্বেবলায় নদীর বাঁকের মৃথে ভারী একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। প্রিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নোকো নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ করছে—পরিষ্কার রাত্তি—নির্জন তীর—বহুদ্রে ঘনব্দ্রু-বেষ্টিত গ্রামটি সৃষ্যুস্ত কেবল ঝি'ঝি ডাকছে—আর কোনো শব্দ নেই।

কলকাতা ১৮৯১

36

**সাজাদপরে** রবিবার, ২০ মাঘ। ১২৯৭।

সকালে উঠে অনেক কণ ধরে বসে বিশুর গড়িমসি করতে করতে সেই ভারারিটা লিখছিল,ম— ঘণ্টা দ্বেরক হল দেড়পাতা-মানেক লিখেছিল,ম— এমতকালে বেলা দশটার সমর হঠাং রাজকার উপস্থিত হল— প্রধানমন্ত্রী এসে মুদুস্বরে বললেন.

একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়-- লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেডে তাডাতাডি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দ্বহু রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাভীর্য এবং অতলম্পর্শ ব্রাদ্ধিমানের চেহারা কম্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে. এবং আমলারা বিনীত করযোডে দাঁডিয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মন্ত লোক যে আমি একটা ইঞ্চিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটা বিমাখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র স্থিটি. আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অন্তত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সূত্রশক্ষাতর মানুষ, প্রথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কালা, কত লোকের প্রাসন্তার উপরে জীবনের নির্ভার! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে গোরলাঙল-ঘরকল্লা-ওয়ালা সরল-হদর চাষাভূষোরা আমাকে কী ভূলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মান্য বলেই জানে না। সেই ভলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ন্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যস্ত আমি হে'টে আসবার প্রস্তাব করেছিল্ম নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন— কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভূলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মতো পদযুগল চালনা করে এই ইতর প্রথিবীর উপর দিয়ে চলি নে, বন্দকে ঘাডে বরকন্দাজ হুহু ভকারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে— যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবি। কিন্ত ছম্মবেশ করলেও মন থেকে বিশ্বাস দরে হয় না যে, আমাকে আমারই মতো দেখাচ্ছে— এবং আমি যেমন অভিনয় করছি ওরা তেমনি অভিনয়মাত্র করছে। ওরা বলছে, 'আঃ কাজ কী গোলমালে! নাহয় রাজাই সাজালে!' কেবল আমিই আমার আপনাকে বলছি. 'আছে তোমার বিদেসোধি জানা !'—

কলকাতা ৩ ফেব্ৰুয়ারি ১৮৯১

54

সাজাদপ্র । ফেরুরারি ১৮৯১।

আমার সামনে নানা রকম গ্রামা দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সমুখে, খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাভিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আগ্রয় গ্রহণ করেছে। গ্রিটিতিনেক খ্র ছোট্ট ছোট্ট ছাউনি মান্ত—তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই। খরের বাইরেই তাদের সমস্ত গ্রহকর্ম চলে—কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো-প্রকারে জড়পটে লি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কতকটা gipsyদের মতো। কোথাও বাডি ঘর নেই কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শ্রোর, গোটা দ্রোক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘরে বেডায়। প্রিলস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে আমি জানলায় দাঁডিয়ে প্রায় তাদের কাজ-কর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরনের। কালো বটে, কিন্ত বেশ শ্রী আছে: বেশ জোরালো সংডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। বেশ ছিপছিপে नम्या- आँठमाँठे. অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ, বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত তাল আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পরেষটা রামা চডিয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কলো প্রভৃতি তৈরি করছে—মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট আয়না নিয়ে অত্যক্ত সাবধানে যত্নে সি'থেটি কেটে চল আঁচড়াচ্ছে। কেশবিন্যাস সমাধা হলে পরে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিনবার করে মোছা হল, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটানে সেরেসারে নিয়ে বেশ ফিট্ফাট হয়ে পার্যটার কাছে গিয়ে উব্ হয়ে বসল; তার পরে একট্র-আধট্র কাজে হাত দিতে লাগল। দেখে আমার বেশ মজা মনে হয়। এই এরা, যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই প্রথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে. এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরম্পরের মনোরঞ্জনের চেন্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেডে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে— এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাব্ত ম্ত্রিকার উপরে এ এক-রকম নতুন রকমের জীবন: অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপিলে ঘরকর্না সমস্তই আছে। কেউ যে এক দণ্ড কু'ড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখলমে না—একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফ্রেলো তখন খপু করে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝটি খলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছার্ডনির ঘরকলা সম্বন্ধে বক বক करत भन्न करफ़ मिल, स्मिणे आमि এত मृत थिएक ठिक निम्छि वनरि भारत रने. তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জটেছিল। তথন বেলা সাডে-আটটা নটা হবে—রাতে শোবার কথা এবং ছে'ড়া নেকড়াগ্মলো বের করে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তার মতো করে তার মধ্যে মন্ত এক তাল কাদার মতো পড়ে ছিল— সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল— তাদেরই এক পরিবারভুক্ত কুকুর দ্বটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা প্রাতঃকালের ছোটা-হাজরি -অন্বেষণে চত্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মূখের পথের দিকে অনামনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি— এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ভাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিরে দেশল্ম – বেদে-আশ্রমের সম্মধে লোক জড়ো হরেছে এবং ওরই মধ্যে একট

ভদুগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিছে—কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কন্পিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেণ্টা করছে। ব্র্বতে পারল্ম কী-একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই প্রলিসের দারোগা এসে উপদূর বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বসে বসে আপন-মনে বাখারি ছ্রলে যাছে, যেন সে একলা বসে আছে— এবং কোথাও কিছ্র গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরমানভাকি চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহ্র আন্দোলন করে উচ্চৈঃন্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো আনা পরিমাণ কমে গেল— অত্যন্ত মূদ্রভাবে দ্বটো একটা কথা বলবার চেণ্টা করলে, কিন্তু একট্রও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল— অনেকটা দ্বে গিয়ে চেণ্চিয়ে বললে, 'আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।' আমি ভাবল্মে আমার বেদে-প্রতিবেশীরা এখনি ব্রিথ খাটি দর্মা তুলে প্টের্লি বেণ্ধে ছানাপোনা নিয়ে শ্রুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই—এখনো তারা নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে বাখারি চিরছে, রাবছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে।

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোনো মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোমটায় আচ্ছম হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে কাঁশির মতো যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সংকোচ কিশ্বা কার্কাত-মিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে প্রেরা আবদার এবং পরিজ্ঞার তর্ক। পদ্ট করে বলে, 'নায়েবমশায় আমার স্ক্র্যু বেচার করে না!' তাকে উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় কিছুই ব্রিরয়ে উঠতে পারা যায় না: সে কেবলই বলে, 'আমি ব্যাধবা, আমার নাবালক ছাওয়াল।' তার আর কোনো উত্তর নেই। তার সঙ্গে তর্ক করব কি আমার হাসি পায়। সে আবার আধখানা মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে আড়চোখে আড়চোখে আমার মুখের ভাব দেখে। দরবারের মধ্যে যেদিন একটা মেয়ে আসে সেদিন আসর সরগরম হয়ে ওঠে, পেয়াদার হাঁক-ডাক কমে যায়, অন্যান্য প্রুষ্থ প্রাথীদের নিজ নিজ নিবেদন জানাবার অবসর থাকে না।

যা হোক, আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দুশ্য দেখতে পাই। সবসন্ধ্র বেশ লাগে। কিন্ত এক-একটা দেখে ভারী মন বিগতে যায়। গাডির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে যখন গোর কে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিল্ম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে। আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে কর্ণ স্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা খন খন করছে। মেরেটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পর্ট শুনতে পেলুম।...ছেলেটা বে'কে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কামা বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গারে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের মড়া ধরে টেনে ব্যাডির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা এমন নিদার্ণ পৈশাচিক বলে বোধ হল! ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মান্বের যেন একটা idealএর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে থুব একটা হ'চোট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়! তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নির্পায় কাতরতার সঙ্গে কে'দে নিষ্ঠার হৃদয়কে আরও বিরক্ত করে তোলে, ভালো করে আপনার নালিশ জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক ট্রকরো কাপড়ও নেই—তার উপরে কাশি, তার উপরে এই ডাকিনীর হাতের মার!

কলকাতা ৮ ফেব্ৰুয়ারি ১৮৯১

59

সাদাজপুর

এখানকার পোস্ট্মাস্টার এক-একদিন সম্বের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি -যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্ আপিস—বেশ সুনিবধে, চিঠি আসবামান্তই পাওয়া যায়। পোস্ট্মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিশুর অসম্ভব কথা বেশ গন্তীর ভাবে বলে যায়। কাল বলছিল, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এর্মান ভক্তি যে, এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুড়ো করে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাং পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গা লাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এটা বোধ হয় গলপ?' সে খুব গন্তীর ভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলে, 'হুজুর, তা হতে পারে।'

ক**লকা**তা ১০ ফেব্ৰুয়ারি ১৮৯১

28

শिनारेमर । ट्याइनाति ১৮৯১।

মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে, কাছারির পরপারের নিজনি চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি স্কুদর ঠেকছে তোকে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো প্থিবীটার সঙ্গে যেন দেখাসাক্ষাং হল। সেও বললে, 'এই-যে!' আমিও বলল্য, 'এই-যে!' তার পরে দ্বজনে পাশাপাশি বসে আছি— আর কোনো কথাবার্তা নেই, জল ছল্ ছল্ করছে এবং তার উপরে রোদ্দ্র চিক্চিক্ করছে, বালির চর ধ্ ধ্ করছে, তার উপরে ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দ্বপুর বেলাকার নিস্তর্জতার ঝাঁ-ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দ্বটো-একটা পাথির চিক্ চিক্ শব্দ, সবস্ক্র মিলে খ্বব একটা স্বশ্বময় ভাব।...খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে— কিন্তু আর কিছ্ব নয়, এই

জলের শব্দ, এই রোদ্দ্রের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে তোকে রোজই দ্রের ফিরে এই কথাই লিখতে হবে—কেননা, আমার যথন নেশার মতন হয় তখন আমি বারবার এক কথা নিয়েই বিক।...বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করেছে। দুই ধারে মেয়েরা ম্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা দিয়ে জলের কলসী নিয়ে বাঁ হাত দুলিয়ে যরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাছে 'একবার দাদা বলে ডাক্ রে লক্ষ্মণ!' উর্চু পাড়ের উপর দিয়ে অদ্রবতী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মতো দেখাছে। বাতাস ঈষং গরম হয়ে বছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নোকো নেই—দুটো একটা ছোটো ডিঙি, শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলেছে — ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোছে— প্থিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খানিক ক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে—

কলকাতা ১২ ফেব্রয়ারি ১৮৯১

29

চুহালি। জলপথে ১৬ জ্বন ১৮৯১

এখন পাল তুলে দিয়ে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে ক্ল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্লোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপু ঝুপু করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকান্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না---চারি দিকে জলরাশি কুমাগতই ছল্ছল্খল্খল্শক করছে, আর বাতাসের হুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে।...কাল সদ্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিল্ম —নদীটি ছোটু, যম্নার একটি শাখা, এক পারে বহ**ু** দূরে পর্যন্ত সাদা বালি ধ**ু** ধু করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই— আর এক পারে সব্জ শস্যক্ষেত্র এবং বহু, দ্রের একটি গ্রাম। তোকে আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল শুব্ধ হয়ে অন্তেব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চণ্ডল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন व्यक्तकारत ममञ्ज व्यन्भको राम धन, देवन कालन राम धनः विदेश राम धन्म প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কৃটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগণ-যখন এই বৈজ্ঞানিক জগণ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল স্থাটি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি-বিসময়পূর্ণ ছম্-ছম্-নিস্তর্জতায় সমস্ত বিশ্ব আছেল— যথন সাত সম্ভ্রু তেরো নদীর

পারে মায়াপ্রে পরমাস্করী রাজকন্যা চিরনিদায় নিদিত, যখন রাজপ্র এবং পাত্তরের প্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘ্রে বেড়াচ্ছে— এ বেন তখনকার সেই অতি স্দ্রেবতী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছেল্ল মায়ামিপ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর—এমন মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপ্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যরাজ্যে ঘ্রের বেড়াচ্ছি— এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সম্দ্র বাকি আছে— এখনো অনেক দ্রে, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সম্দ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালাকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে— তার পরে হয়তো অনেক শ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাং একদিন আমার কথাটি ফ্রেরোলো, নটে শার্কটি মুড়োলো— হঠাং মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই র্পকথার স্থু দ্বেখ নিয়ে কখনো হার্সছিল্ম কখনো কাণ্ছিল্ম, এখন গল্প ফ্রিরয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছেটো ছেলের ঘ্রেমাবার সময়।

কলকাতা ১৮৯১

₹0

চুহালি ১৯ জন ১৮৯১

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল— খুব কালো গাঢ় আল্থাল, রকমের মেঘ, তারই মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে— এক-একটা ঝডের ছবিতে যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকমের। দুটো একটা নোকো তাডাতাডি যমনো থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দডিদডা নোঙর দিয়ে মাটি আঁকডে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল - যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক-এক বোঝা শস্য নিয়ে বাডির দিকে ছুটে চলেছে—গোরুও ছুটেছে. তার পিছনে পিছনে বাছরে লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌভোবার চেণ্টা করছে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল-কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদ,তের মতো স্কুদরে পশ্চিম থেকে উধর্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎবজ্র ঝড়ব্ ফি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খ্ব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে मिला। वाँभाशाष्ट्रगुरला शां**छ शांछ भरक्य এकवात शांदर्य এकवात श्रांभा**रत नार्विदेश ল্যাটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপ্রডেদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের টেউগুলো তিন লক্ষ্ণ সাপের মতো ফণা তলে তালে তালে ন,তা আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কান্ড সে আর কী বলব। বক্তুের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের কোন খানে যেন একটা আন্ত জগৎ ভেঙে চরমার हरा वार्ट्छ। त्वार्टेन स्थाला काननात छेभन माथ त्वरंथ क्षक्रीचन स्मेह नामकार আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিল্ম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া न्करनत एएएन भएण यौभिएस छेटर्रीक्न। स्मयकारन विष्णेत कौटरे यथन द्यम

একট্ম আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখির মতে। অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল্ম।

কলকাতা

25

জনপথে। সাজাদপ্র ২০ জ্বন ১৮৯১

কাল তোদের টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সম্বের সময় নোকো ছেডে দিল্ম। আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল, অলপ অলপ হাওয়া দিচ্ছিল— ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্লোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারি দিক পরীস্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নোকে। ডাঙায় কাছি বে'ধে পাল গটেয়ে চন্দ্রালোকে দ্রন্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমনার মধ্যে গিয়ে পডেছে তারই কাছে একটা খাব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ—হাওয়া পাওয়া যায় না, ঝুপ্সির ভিতরে, অন্যান্য নোকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি। আমি मारियत्क वनन्म, 'ध भारत राख्या भाख्या यात्व ना, ७ भारत हन्।' ७ भारत छ'ह পাড় নেই—জলে স্থলে সমান, এমন-কি ধানের ক্ষেতের উপর এক-হাঁট, জল উঠেছে। রাজাজ্ঞায় মাঝি সেইখানেই নোকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটা বিদ্যুৎ চিক্মিক্ করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় চুকে জানলার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি. এমন সময় রব উঠল— ঝড় আসছে। 'কাছি ফেল্' 'নোঙর ফেল্' 'এ কর্' 'সে কর্' করতে करा अक श्रमेश क्षेत्र कि इ.ए अन । भीवा श्रांक रशक वना नामन 'चर्र कारता না ভাই, আল্লার নাম করো— আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা' 'আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় থেয়ে থেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা ষেন একটা শিকলি-বাঁধা পাথির মতো পাথা ঝাপটে ঝটপট ঝটপট করছিল—ঝড়টা থেকে থেকে চীর্ণহ চীর্ণহ শব্দ করে একটা বিপর্যায় চিলের মতো হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝাটি ধরে ছোঁ মেরে ছি'ড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে। অনেক ক্ষণ বাদে বৃদ্টি আরম্ভ হরে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিল্ম—হাওয়াটা কিছ্ব বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাটা করে বলে যাচ্ছিল, 'এইবার পেট ভরে হাওয়া থেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিণ্ডিং জল খাওয়াব— তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছ, খেতে হবে না। আমরা কিনা প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একট্র-আধট্ তামাশা করে থাকেন। আমি তো প্রেবিই বলেছি জীবনটা একটা গভীর বিদ্রেপ. এর মজাটা বোঝা একট্র শক্ত-কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে কর, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাং প্রিথবীটা ধরে এমনি নাডা দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। মতলবটা খ্ব নতুন রকমের এবং মজার তার আর সন্দেহ নেই—খ্ব একটা বড়ো-গোছ পরলা এপ্রেলের রহস্যের উপযোগী। বড়ো বড়ো সন্দ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে উধর্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দোড় করানো কি কম মজা! এবং দ্বটো-একটা সদ্যোনিদ্রোখিত হতবৃদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আন্ত ছাদটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্রা! হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক লিথে রাজমিস্তির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেই দিন বসে বসে কত হেসেছিল!

কলকাত ১৮৯১

२२

সাজাদপরে ২২ **জ**ন ১৮৯১

আজকাল আমার এখানে এমন চমংকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবিশ্যি, তোদের ওখানেও যে জ্যোৎলারাটি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়-ম্বীকার করতেই হবে তোদের সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গিজেরি চূড়োর উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে। কিন্তু তোদের জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— তোদের হার্মনি এবং ডিস্কর্ড আছে, টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আছে, ভ্রািয়ংর মে গান-বাজনার আন্ডা আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাহি ছাড়া আর কিছ্<sub>ন</sub>ই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে। এক দল আছে তারা ছট্ফট করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছি নে কেন', আর এক দল ছট ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পার্রাছ নে কেন'—মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে।...মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই—বাতাস প্রকৃতির ক্ষেহহন্তের মতো আন্তে আন্তে আমার চুলের মধ্যে আঙ্বল ব্লিয়ে দেয়, জল ছল্ছল্শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎসা ঝিক ঝিক করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একট, স্নেহের স্বর শুনলেই অর্মান অশুক্রলে ফেটে পড়ে। এই অপরিত্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে. যখনি প্রকৃতি য়েহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তথন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই, এক প্রকার 'বিরাগ-ভরা বিবেকের' বিষয় শান্তি লাভ করা ষার। এই তো আমার সঙ্কে।

কলকাত ১৮১১ 20

্ সাজাদপ্র ২০ জ্ব*্*১৮৯১

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব্। রোদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে—মনটা ভারী উড়ু-উড়ু করে, বই স্থাতে নিয়ে আর পডতে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নোকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে প্রতিথবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে—মনে হয় এই জ্বীবক্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে-- পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডবোচ্ছে এবং চণ্ড দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই কেবল জলের বেনে বোটটা যথন ধীরে ধীরে বেকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিণিডটা এক রকম সকর্ণ মাদ্র শব্দ করতে থাকে। অন্তিদারে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নান্যবিধ লোক জড়ো হয়ে নোকোর জন্যে অপেক্ষা করছে নোকো আসবামাটেই তাডাতাড়ি উঠে পড়ছে— অনেক ক্ষণ ধরে এই নোকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট তাই খেয়ানোকোর এত ভিড। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুসুর বেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভার্বছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদদরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে রেশি চোখে পড়ে— আকাশ মেঘম, জু, মাঠের সীমা নেই, রৌদু ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মান, বকে র্থাত সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং ষাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অলপ অলপ কলরব শোনা যাছে: এই সংসারের হাটে ছোটো-খাটো সুখ দুঃখের চেন্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়-কিন্ত এই অনন্ত-প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মাদাগ্রপ্রন, সেই একটা-আধটা गीज्यतीय, त्यारे निर्मातन काककर्य की भाषाना, की क्लम्हारी, की निष्कल কাতরতা -পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেণ্ট, নিগুরু, নিশ্চিন্ত, নিরুদেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া মায় এবং জারই তুলনার আপুনার মধ্যে এমন একটা সভতসচেট পাঁডিত জন্ধরিত ক্ষ্যু নিজানৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে ঐ অতিদরে নদীতীরের ছারাময় বাল বনরেখার দিকে ছেয়ে নিতান্ত উন্মনা হরে যেতে হয়। ছায়াতে বসিরা সারা দিনমান তর্মার্মর পবলে ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আছেল, সংকৃচিত, দেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব-মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে: আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে ব্লেখে দেয়- পশ্চারিটির দিকে তাকায়, ক্মিত্রন্তম্ভ তৈরি করে: জীবন-চরিত লেখে এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরক্ষারণগাহ নির্মাণ করে— তার পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে ধার এবং অনেক নাম বিক্ষাত হর, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।—

₹8

माञ्चापन्ते । अरून- ১৮৯১।

বিকেল বেলায় আমি এখনকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলের মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জন্মলার আর আমার মনে স্থে নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদিব মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খ্লে হাসি গলপ করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোর্কে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে ভারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়়। অর্থাৎ, রাজার চর্তুদিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মর্ভুমি করতে পারলে ভাদের মনের মতো রাজসম্ক্রম রক্ষে হয়্মইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদাত ইর্ষেছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে ভাদের মিবারণ করল্ম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাভার উপর একটা মন্ত নোকোর মান্তল পড়ে ছিল— গোটাকতক বিবস্ত ক্রনে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো খেতে পারে তা হলে খ্যব একটা নতুন এবং আমোদ-জনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারন্ত। 'শাবাশ জোয়ান ट्रिंद्शा! माद्रा टिना ट्रिंद्शा!' जव क्लांत्र मिट्न हीक्लात अवः टिना। भाखन যেমনি এক পাক ঘ্রছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধা হয়েছে, কিন্তু এইসকল শ্রমসাধা উৎকট খেলার তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাকারায়ে গভীর প্রশান্ত ভাবে সেই मालुलिंग छेश्रत शिरत फिट्म वमल। एएटलिएन ध्रमन भार्यत त्थला माहि। দ-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাভে গিয়ে স্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই মেরেটির অটল গান্তীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ভাদের মধ্যে একজন এসৈ পরীক্ষাচ্ছলে মেরেটাকে একট্র একট্র ঠেলতে লাগল। কিন্তু সৈ নীরবে নিশ্চিতমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সবজেন্ট ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জনো অমান্তান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজৈ মাখা নেডে কোলের উপর দুটি হাউ জড়ো করে নড়ে চড়ে আবার বেশ গ্রন্থিরে বসল। তথন সেই ছেলেটা শারীরিক বৃদ্ধি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলন্দের ক্রতকার হল। आयात अद्यक्ति आनम्मवनीन छैठेन श्रान्य प्राप्तन गर्णाए नागरना ध्रमन-वि খানিকক্ষণ বাদে মেস্কেটাও তার নামীগোরৰ এবং সমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্তা আগ करत क्रींग्र छेश्मादात महा एक्लाएन और अर्थ शैन विमानास स्थान मिराम विकल বেশ বেরা ব্যক্তিল লৈ মনে মনে বলছিল ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমান, যি। হাতের কাছে যদি একটা ধোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেলে প্রভুল মাকত জাত্তলে কিংলে আর এই অপরিণতবৃদ্ধি নিজান্ত भिन्द्रपत সঙ্গে **भाकुल टेब्लाब भट**ा अधन अक्टो पार्ख देशलाय देशल मिछ ! अधन সময় আর-এক রকমেয় খেলা তাদের মনে এল, সেটাও শ্বর মজার। দ্বজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত সা ধরে কালিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে শত একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফল্ল হরে উঠল। িকিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহা হয়ে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে দ্রীড়াক্ষের তাম করে ঘরে हता राजा । किन्दुः क्रको पर्विमा घटन । बार्क मानाष्ट्रिक राज्य राजा । सार् অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদেরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তথশযায় শুরে শড়ল। এই রকম ভাব জানালে—এই পাষাণহদর জগং-সংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাথবে না, কেবল একলা চীং হয়ে শারে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাচিয়ে দেবে এবং খাবং জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না'। তার এই রকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা আড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সান্নার স্বরে অন্তাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল—'আয়-না ভাই ওঠ-না ভাই! লেগেছে ভাই!' অর্নাডকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গোল এবং দ্ব মিনিট না বৈতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দ্বলতে আরম্ভ করেছে! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বৃদ্ধির ন্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীং হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দূলতে থাকে! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে! এমন কলন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেডে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীং হয়ে পডে থাকে— সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলোকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

কলকাতা ২৬ জনে ১৮৯১

24

नाव्यानभूत । व्यून ১४৯১।

কাল রান্তিরে ভারী একটা অন্তুত স্বপ্ন দেখেছিল ম। সমস্ত কলকাতা শহরটা মেন
মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে— বাড়ি দর সমস্তই
একটা অন্ধবার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে— এবং তার ভিতর তুম্ল
কী একটা কান্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক স্থীটের ভিতর
দিয়ে যাচ্ছি— যেতে যেতে দেখল ম সেণ্ট্রেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হ; হ;
করে বেড়ে উঠছে— সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উচ্চ হয়ে উঠছে। তার

পরে ক্রমে জানতে পারলমে এক দল অন্তৃত লোক এসেছে, জ্ঞারা টাকা শেবেল কী এক কৌশলে এই ব্ৰক্ষ অপূৰ্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখেনেও তারা এসেছে— বদ দেখতে, কতকটা মোক্ষোলিয়ান ধাঁচের চেছারা— সরু গৌষ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেরেরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন—তারা এ'লের মাথার কী একটা গাড়ো দিচ্ছে আর এসা হশে করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি क्वित्व रहाष्ट्रि, की व्यामकित, ध दान ठिक न्यत्यत्र भएका गतन १एक। जात श्रास, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উচ করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাগ্নতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙে চরে বললে, এইবার এত টাকা हाहे नहें कि चाष्ट्रिक राष्ट्र एवं ना। क्रम अवकात कारण रम कि रस काल ना राज কী করে টাকা দেওয়া ধায়! বলভেই তারা চটে উঠল—বাডিটা সমন্তই এক রক্ষ ति'रक हूरत विश्वी रहा शाल **u**वर बारच भारच सामा शाल आवशाना भान व स्त्रात्मक मार्था गाँथा तरस्र एक आर्थामा द्वित्र । समञ्ज प्राप्य गाउन मारा रहा थ अव गराणामी কান্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা, দেখছেন ব্যাপার্টা! আস্কুন একবার উপাসনা कता याक। जानात भिरत श्राव अकाश्यम् छेशामना कता राम् । वितिहास अस्म यदम क्रबन्ध्य नेश्वरतत नाम करत जारमत ७९ मना क्रवर्- क्रिन्ड व क स्पर्ध स्थरित नागना किन्दु कर, भना पिरत कथा द्वरतान ना। তात अंत कथन रक्टम छेठनाम ठिक मस्न পড়ছে না। ভারী অন্তত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শরতানের প্রাদ,ভাব-সবাই তার সাহায্যে রেডে ওঠবার চেণ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কজ মটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভরত্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটা পরিহাসও ছিল- এত দেশ থাকতে জেল, রিটদের ইম্কুলটার উপরেই শায়তানের এত অন্ত্রেহ **কেন?...** 

তার পরে এখানকার সাজাদপ্রের ইংরিজি ক্ষলের মাদ্টারেরা হ্জ্রের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তারা কিছ্বতেই উঠতে চায় না. অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না—পাঁচ মিনিট অন্তর দৃই-এক কথা জিল্পাসা করি. তার এক-আধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি মাথা চুলকোই—জিল্পাসা করি এবার এখানে শস্য কিরকম হয়েছে। ক্কুল-মাদ্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না—ছাত্র সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়ব্রুম: জিল্পাসা করল্ম, 'আপনাদের ক্রুলে কজন ছাত্র?' এক জন বললে আশি জন। আর এক জন বললে, না, এক শো শাদ্যন্তর জন। মনে করল্ম দ্জনের মধ্যে খ্ব একটা তর্ক বেধে যাবে। কিছু দেখলম্ম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐকা হয়ে গেল। তার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি' তা ঠিক বোঝা শক্ত। আর এক ঘণ্টা প্রেও মনে হতে পারত, সোর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত, দেখা যাচ্ছে এর ভিডরে ক্রোনো একটা নিরম নেই— অক্ক দৈবঘটনা মাত্র।

and the second of the second o

কলকাতা

०० ब्रान ५४%५

के के के**र्ड** में के केरिया कर जा तथा जा के कि है है

সাজাদপ্র শনিবার, ৪ জ্লাই ১৮৯১

والأراف والمرافع والمرافي والمرافي والمنافع المنافع والمرافع والمنافع والمرافع والمر आमारमङ चारहे धकींहे त्नीरका त्मरण आरष्ट, धवः धथानकाइ अत्मकग्रीम 'জনপদবধ্যা তার সক্ষাথে ভিড করে দাঁডিয়েছে।।।... বোধ হয় একজন কে কোথায় याटक वरः जाटक विमास मिटक मवाई वटमट्य। अत्मक्षामि की एक्टम, अत्मक-গুর্নি ঘোমটা এবং অনেকগুর্নি পাকাচুল একর হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেরে আছে, তার প্রতিই আমার মনোমোগটা সর্বাপেক্ষা আরুট হচ্ছে। বোধ হর বরেস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটা হণ্টপাণ্ট হওয়াতে চোন্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। ম খর্খানি বেডে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছটি। তাতে মুর্খাট বেশ দেখাচ্ছে। এমন ব্রাদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিছ্বার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কোত্ত্রলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।...বান্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছ্ব যেন নির্বান্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ রক্ম ছাদের 'জনপদবধ্' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজ্যক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রোদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নোকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল নাই'— কিন্ত সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—'কারে কী কয় কারে কী হয় আপন পর জ্ঞান নেই'... আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তথন দেখলুম আমার সেই চল-ছাঁটা গোলগাল হাতে-বালা-পরা উচ্জ্বল-সরল-মুখন্ত্রী মেরেটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেন্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে हारेल्ड ना--- अवरंगरं वर्करंग्डे जारक रहेरनहें दन रनीरकाश कुनरेन । व्यक्ता्र रवहाता বোধ হয় বালের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি বাজে— নোকো রখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁভিয়ে চেরে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ ম.ছতে লাগল ৷ একটি ছোটো মেয়ে, খুব এ'টে চুল বাঁধা, একটি ব্যার্থিসীর কোলে চড়ে তার গলাভ জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে:বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পতেল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুক্তুমি করলে মাঝে মাঝে ঢিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র থবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগদ। সকাল বেলাকার একটা অত্যক্ত হতাশ্বাস করণে রাগিণীর মতো মনে হল সমস্ত প্রিববীটা এমন স্কার অঘচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! ... এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদারকালে এই নোকো ক্রের নদীর স্রোতে ভেলে বাওরার মধ্যে যেন আরও একটা বেশি কর্মা আছে। अत्मक्षे त्वन म्राज्य मराज्य जीव त्थरक श्रवाद एज्टम वाबद्या यावा

দাঁড়িরে থাকে তারা আবার চোথ মুছে ফ্লিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাট্কু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভূলে যাবে, হয়েটো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাট্কু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরন্থারী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে— এই বেদনাট্কুই বাস্তাবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মান্ষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্যি। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমই নিশিন্ত থাকে, আশৃৎকা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্যা। কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না—এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অস্তর বাহির থেকে লোপ। বাস্তাবিক, আমাদের দেশের করণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে, আর কোনো গান সম্ভবে না।

কলকাতা ৭ জন্মই ১৮৯১

59

কটকাভিম্থ জলপথে । অগস্ট ১৮৯১।

পরিধের বন্দ্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হরে আসছে অথচ কাপডের ব্যাগটি নেই. এ কথা চিত্তের মধ্যে অহানিশি জাগরকে ধাকলে ভদুলোকের আত্মসম্ভ্রম দরে হয়ে যায়। সেই ব্যাগটি থাকলে বে রক্ষ উল্লভ মস্তকে সভেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতম, এখন আর তা পারছি নে। কোনোমতে মিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দক্তির অন্তরালে রাখতে ইচ্ছে করছে। এই কাশভ পরেই রাবে শয়ন করছি, এবং প্রাত্তঃকালে প্রকাশিত ছচ্চি। স্টীমারে আরার সর্বন্তই কয়লার গড়ে। এবং মলিনতা, এবং মধ্যান্তের অসহা উত্তাপে সর্বশর্কার বাৎপাকল হয়ে উঠছে। এই-সমস্ত অবস্থা এবং আমার একান্ত নিরীহ স্বভাব স্মর্থ করে তোরা কর্থাঞ্চং হাস্য সম্বরণ করবার চেন্ডা করিস। তা ছাড়া স্টীমারে যে সূথে আছি সে কথা তোদের লিখে আর কী করব! কত রক্ষের যে সঙ্গী জাটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অধ্যার বাব, বলে একটি কে এসেছে, সে প্রিবীর সমন্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাখ্যারের ভাগনে বলে উল্লেখ করছে। আর একটি সংগতিকশল লোক আর্থেক রাত্রে ভৈরো আলাগ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিভান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে नानन। এको मं ि भारत मर्सा काराज चारेरक कान निरक्त एएक चाज मरो পর্মন্ত রাপম করা গেছে। সমস্ত বালীর ভিডের মধ্যে ডেকের এক বারে নিজীব এবং বিমর্বজাবে শুরে ছিলুমা খানু সামাজিকে বর্কোছলুমা রাতে লুচি তৈরি कब्रटण दन कठकश्रीन आकातश्रकातशीन खाका मसमा टेफ्रीव करत अर्जीखना छात সঙ্গে ছোকা কিন্বা ভাজাভজির উপলক্ষ মার ছিল না। দেখে আমি কিঞ্ছিং বিকার এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলমে। সে ব্যক্তি তটন্ত হয়ে বললে হম আবি বনা দেতা। রাবের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে বথাসাধ্য শ্ব্ লাচি খেরে পেশ্টল্নন পরে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শ্রের পড়ল্ম্ন- শ্নের মণা এবং চতুৎপার্ছে আরেশলা সঞ্চরণ করছে— ঠিক পায়ের কাছেই আর-এক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝে মাঝে আমার পা ঠেকছে, চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে, মশকদন্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে এবং এরই মধ্যে ভৈরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগ্নিল বাস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয়া ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইল্ম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একজন খালাসীর কাছে সংবাদ পেল্ম, স্টীমার এর্মান আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকৈ জিজ্ঞাসা করল্ম, কলকাতাম্খী কি কোনো জাহাক্ত ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে। সে হেসে বললে, এই জাহাজই গমা স্থানে পেণছে প্নন্দ কলকাতায় ফিরবে, অতএব ইচেছ করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সোভাগান্তমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

কলকাতা ৩১ অগস্ট ১৮৯১

. 54

চার্দান চক। কটক ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

আমাদের উকিল হরিবল্লভবাব, খুব মোটাসোটা বিধিষ্ট চেহারার লোক— তাঁর ভাবখানা খুৰ একজন লম্বাচোড়া কুৰ্ফাবস্কুর মতো। বয়স বথেষ্ট হয়েছে। একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিট্ফাট সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দ্ব-থাক চিব্রক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গভানে, বড়ো বড়ো ভাবো চোখ আস্থান্তরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের ভারা আকাশের দিকে ওঠে— জলদগভীর স্বরে অতি মৃদ্মন্দ সম্ভু সহাস্যভাবে কথা কয়—সময় ষেন অনুগত ভূত্যের মতো তাঁর অবসর-অপেক্ষায় এক পাশে শুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কানো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জ্যোতি এখন কোথায় আছে?' প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাড়ীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্প্রমে শশবাস্ত: হয়ে উঠল-- আমি মৃদ্য বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করল্পন। তিনি বললেন 'বীরেন্দের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।' শুনে আমার চিন্ত আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি—কারও পরামর্শের জন্যেক্ষা না রেখে অকস্মাং অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তথন আমি কী রকম স্থান অপ্রতিভ হয়ে গেল,মাতই কডকটা অনুমান করতে পারবি। আমি কেবলই নতমুখে বারবার করে বলতে লাগল্য অমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতম না, আর কথনো আসি নি, এই প্রথম আর্মাছ। তার থেকে তক উঠল 'জ্যোতি কখন এসেছিল'। সময় নির্ণর সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল। তিনি 74/75 বলেন বরদা বলে তার পূর্বে। এর থেকে ব্রুতে পার্রাব ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

া - কলকাজা । ও কেপেটেশ্বর ১৮৯৯ - ১ তার বা স্থান বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে

23

ভিরন ৭ সেণ্টেম্বর ১৮৯১

वानियात बार्टीटे द्वम प्रथए । पृष्टे धारत द्वम वर्षा वर्षा शोष्ट- मव-मद्भ यानिय দেখে সেই প্রনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।... আমি ভালো করে ভেবে দেখলমে এই शामगोरक यीम नमी वर्ता जानजुम जा राम एउत रिवा जाराज। मूरे তীরে বড়ো বড়ো নারকেলগাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতর, ঢাল পরিষ্কার তট স্কুলর সব্বজ ঘাস এবং অসংখ্য নীল প্রাষ্পত লজ্জাবতীলতায় আচ্ছন্ন: কোথাও বা কেয়াবন: যেথানে গাছগুলি একটা বিরল সেইখান থেকে দেখা যায় খালের উ'চু পাড়ের নিচে একটা অপার মাঠ ধু ধু করছে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সব্জ হয়েছে যে, দুটি চোথ যেন একেবারে ডুবে যায়: মাঝে মাঝে থেজার এবং নারকেল গাছের মন্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম: এবং এই-সমস্ত দ্শা বর্ষাকালের রিশ্ব মেঘাচ্ছর আনত আকাশের নিচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সব্জ শব্পতটের মাঝখান দিয়ে সন্দর ভঙ্গীতে বেংকে বেকে চলে গেছে। মৃদ্ব মৃদ্ব স্লোত: যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদ্রবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। সবসক্তম ... একটা ইংরিজি streamএর মতো। কিন্তু তব্ব মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায় এটা একটা কাটা খাল বৈ নয়-এর জলকলধর্ননর মধ্যে জনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বাত্তপূহার রহস্য জানে না-কোনো-একটি প্রাচীন স্থানাম ধারণ করে অতি অজ্ঞাতকাল থেকে দুই তীরের গ্রামগ্রলিকে শুনা দান করে আসে নি— এ কখনো কুল,কুল, করে বলতে পারে না—

মেন মে কাম অ্যান্ড্ মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার।

প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো দিঘিও এর চেয়ে ঢের বেশি গোরব লাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় একটা প্রাচীন বড়ো বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদ্প্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়ো মান্য হয়ে উঠলে অনেক সোনার পায়, কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শায়্ত পায় না। যা হোক, আর একশো বংসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরও অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তক্তোকে সাদা মাইলস্টোন্গ্লো অনেকটা ক্ষরে গিয়ে শৈবালাছেয় লান হয়ে আসবে, লকের উপরে ক্ষোদিত 1871 তারিথ যখন অনেক দ্রবতী বলে মনে হবে, তথন বদি আমি আমার প্রপাট-জন্ম লাভ করে এই থালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাশুয়া জমিদারি তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভার রকম ভাবোদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায় আমার প্রপোট। ভার

ভাগো কী আছে কে ভানে! হয়তো একটা অজ্ঞাত অধ্যাত কেরানিগির। ঠাকর-বংশের একটা ছিল্ল টুকরো, বহুদরের প্রক্রিপ্ত হয়ে একটা মতে উপ্কাশভের মতো হয়তো জ্যোতিহানি নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দানা এত আছে যে আমার প্রপোরের জন্যে রিলাপ করবার কোনো আবশ্যক নেই ... চারটের সমরে ভারপারে পোছনো গেল । এইখানে আমাদের পাণিক্যার আরম্ভ হল। মনে করলমে ছা দ্রোশা পথ, সন্ধে আটটার মধ্যেই আমাদের কঠিতে পেণছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে—ছ জ্রোল পথ আৰু ফারোয় না। সন্ধে সাডে সাডটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলমে আর কতদরে, তারা বলবে--- আর বেশি মেই, ডিন ফোশের কিছা, উপর বাকি আছে। শুনে পাল্কির মধ্যে একটা নড়েচড়ে বসলাম। পালিকতে আমার আধ্থানা বৈ ধরে না-কোমর টন টন করছে, পা ঝিন ঝিন করছে, মাথা ঠক ঠক করছে-ষদি নিজেকে তিন চার ডাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্কিতে কিছু, সূবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বাচই এক-হাঁটা কাদা-- এক এক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা করে পা ফেলছে। তিন-চার বার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, অন্ডাতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই— ধানের ক্ষেতে অনেকখানি করে জল দাঁড়িয়েছে— তারই উপর দিয়ে ছপ্ছপ্শব্দ করে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খ্ব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপ্টিপ্করে ব্রুণ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে भार्य निर्ण यारह — यावात यानक के पिरा पिरा जनावार टरह, विश्वाता प्रारं আলোকের অভাব নিয়ে ভারী বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দরে একে পর বরকন্দাজ জোড় হস্তে নিবেদন করলে—একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্কি নৌকো করে পার করতে হবে, কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌছোর নি, অবিলম্বে এল বলে— অতএব খানিক ক্ষণ এইখানে পালিক রাখতে হবে। পাল্কি তো রাখলে। তার পরে নোকো আরু কিছতে এসে পেছিয় না। আন্তে আন্তে মশালটা নিভে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্যাজগ্রলো ভাঙা গলায় উধর শ্বাসে নোকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল—নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধর্নি ফ্রিরে আসতে লাগল, কিন্ত কোনো নোকোওয়ালা সাডা দিলে না। 'মাকলেন-ও-ও-ও'! 'বালক্ষ-অ-অ-অ-অ'! 'নীলকণ্ঠ-অ-অ-অ-অ'! অমন কাত্র-দ্বরে আহত্বান করলে গোলোকধাম থেকে মত্রুন্দ এবং কৈলাসন্দিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসত্তেম—কিন্ত আমাদেক কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি ক'ডেঘর মাত্রও নেই, কেবল পথপাৰে চালক এবং বাহন -হীন একটি শ্নো গোরুর গাড়ি পড়েরয়েছে— আমাদের বেহারাগকেনা ভারই উপর চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মকা মকা শব্দে ব্যাও ডাকছে এবং বিশ্বির ভাকে সমস্ত রাত্তি পরিপূর্ণ रात छेटोट । जामि मान करवाम धरेशानरे शाल्कित मासा वि'वकृतत मुमास जान রাতটা কাটাতে হবে—ম.কন্দ এবং নীলক্ষ বোধ হয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিত **२८७७ भारत । भटन मरन भारेरछ नाभनाज 🙃 🗀 🔻 😘 😘 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻** 

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে ছেনে হেনে কি !

এই জাগরণে কীণ বদন্দলিন

আমারে হেরিয়া কবে কী !

বাই হোক-না কেন উড়ে ভাষার কবে, আমি কিছুই ব্ৰুড়ে পারব না। কিন্তু মুখে যে আমার ছাকি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষণ এই ভাষে কেটে কোন। এমন সময় হুই-হাই হুই-হাই শব্দে বরদার পান্দির এসে উপস্থিত হল। বরদা নোকো আসার কোনো সন্তাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পালিক মাধার করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতন্ততঃ করতে লাগল এবং আমার মনেও পরা এবং কিণ্ডিং দিখা উপস্থিত হতে লাগল। বা হোক, অনেক বাক্-বিত ভার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পালিক মাধার করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহু কল্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনো রক্ম গ্রিক্টি মেরে শুরে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হরেছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিরে পালিকটা খুব একটা নাড়া পেলে—অকস্মাৎ ঘুম তেঙে গিরে ব্রুকের ভিতর ভারী ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার পর থেকে অর্থ-ঘুম অর্থ-জাগরণে রাত্তির দ্বুপ্রের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কৃঠিতে এসে উত্তীর্ণ হল্ম।

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্কর ১৮৯১

00

তিরন ১ সেশ্টেম্বর ১৮১১

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃন্ধি কৈটে পিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভূলে গিরেছিলুম; হঠাং যথন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তথন থেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি রড়ো চমংকার ইয়েছিল। আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্থশায়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম । আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্পাউন্ডের কতকগ্নিল নারকোল গাছ— তার উদিকে যতদ্র দৃষ্টি যায় কেবলই শস্ক্তের কতকগ্নিল নারকোল গাছ— তার উদিকে যতদ্র দৃষ্টি যায় কেবলই শস্ক্তের শস্তেকতের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একট্বানি মাপসা নীল আভাস মাত্র। খ্রু ভাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার ন্পুর শোনা যাছে। কাঠবিড়ালি একবার লালজের উপর ভর দিয়ে বসে মাখা তুলে চিকতের মধ্যে এ দিক ও দিক নিরক্তিণ করে আবার চট্ করে পিঠের উপর লাজে তুলে দিয়ে গাছের গাড়ি বেমে ডালপালার মধ্যে অদৃশা হছে। মুব একটা নিঃমুম নিস্তন্ধ নিরলা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বিয়ে আসছে। নারকোল গালের প্রতা ব্যরহা নিয়ে লাকার করে বাইছে। কারকার জিলাে করে বাইছে। কারকার জিলা করে বানের ছোটো ছোটো চারা উপতে নিয়ে অনিট করে বাইছে। কাজকর্মের মধ্যে এইট্রুক কেবল দেখা বাছেছ।

কলকাতা ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ - ১০ সংগ্রেম সংগ্রেম

লিলাইনহ ১ অক্টোবন ১৮৯১

and the second of the second second second

বেলায় উঠে দেখলুম চমংকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তলা-তলা থৈ-থে করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল-ধানের ক্ষেত স্থলর সব্ জ এবং প্রামের গাছপালাপ লৈ বর্ষার মানে সতেজ এবং নিবিড হয়ে উঠেছে। अपन मान्यत नाशन त्म चात्र की बनव। मान्यत त्वना श्राप्त अक नमना वृष्टि रहा গেল ৷ তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোল-বনের মধ্যে সূর্যান্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আন্তে আন্তে বেছাচ্ছিলম। আমার সামনের দিকে দুরে আমবাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকোল গাছগালের পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। প্রিথবী যে কী आकर्य मुग्नदी धवर की अगन्छ **आन धवर भ**जीत जात भारतभारी जा धरेशात ना अला भरन भएए ना। वसन भारतवाला व्यापित छेभन्न इभ करत वर्ष्म शाकि, जन শুরু থাকে, তীর আবছারা হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যান্তের দীপ্তি চমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিজক নতনের প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাকাহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি, কী রেহ; কী মহতু: কী অসীম কর্ণাপূর্ণ রিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নিজ্ঞান নক্ষ্যলোক পর্যন্ত একটা শুদ্ধিত হদররাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণে হয়ে এঠে আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি---কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক বক করে আমাকে বাথিত করে তোলে।

কলকাতা ২ অক্টোবর ১৮১১

The State of the Control

०२

শিলাইদহ মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন। ১২৯৮।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে বব্। ঘাটে দুটি একটি করে নৌকো লাগছে—বিদেশ থেকে প্রবাসীরা প্রজার ছুটিতে পোঁটলা প্রটিল বাক্স ধামা বোঝাই করে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বংসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাব্র ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই প্রেরোনা কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধর্নত পরলে, জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ব্লিয়ে ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের ক্ষেত মর্ মর্ করে কাঁপছে— আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্থাপ— তারই উপর আম এবং নারকোল গাছের মাথা উঠেছে—নারকোলের পাতা বাতালের ব্রু ক্রেছ করছে—চরের উপর দুটো একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে—সব-স্কুর বিশ্ব একটা স্থের দুশা। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র করেছে—সব-স্কুর বিশ্ব একটা স্থের দুশা। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র

গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার খরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরং-कारमञ्ज এই আকাশ, এই প্रथिती, मकाम दिमाकात এই चित्रचिरत वालाम এवः গাছপালা তণগলেম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিরে বাতায়নবতী এই একক যুব্রকটিকে সূখে দুঃখে এক রকম অভিভূত करत रक्ष्मिष्ट । भाषियौरा जानमात धारत क्ष्मा वरम राग्य स्मरण प्रथम मत्न নতন নতন সাধ জন্মার-নতন সাধ ঠিক নয়-প্রোনো সাধ নানা নতুন মৃতি ধারণ করতে আরম্ভ করে। প্রশাদিন অমান বোটের জানলার কাছে চপ করে বঙ্গে আছি একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব य जान्यत जा नरा— हेरार भरन भरू राम पर कान रह कान हम एक तिपास वाराभगारस्त সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলমে—একদিন রাভির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে र्यएक्ट स्वार्केत कानमाठी जरम धरत भूथ वाजिस एम्थम् में निष्ठतक नमीत जेलस्त ফটে ফটে জ্যোৎক্সা হরেছে. একটি ছোট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁও বেরে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কথনো শ্বনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়-- এবার তাকে আর ত্রিত শত্রুক অপরিতপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান সলায় নিয়ে একটি ছিপ ছিপে ডিঙিভে জোরারের বেলায় প্রথিবীতে ভেসে পড়ি গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পূথিবীতে কোথায় কী আছে: আপনাকেও একবার জানান দিই অন্যকেও একবার জানি: জীবনে যৌবনে উচ্ছন্সিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হা হা করে বেডিয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফল্লে বার্ধক্য কবির মতো কাটাই।খুব যে একটা উচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং বিশ্বখন্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে—কিন্তু আমি সব-সম্ব যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।...উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, তানদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, প্রথিবীকে এবং মনুষাত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, ম্বেচ্ছার্রচিত দুভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে স্থিকতার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস करत, ভाলোবেসে এবং यीन जमुरू थारक रहा ভाলোবাসা পেয়ে, মানু ষের মতো বে'চে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেণ্ট— দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেন্টা করা আমার কাজ নয়।

মানিকগঞ্জ ৮ **অক্টোবর** ১৮৯১

00

শিলাইদহ ২৯ আম্বিন। ১২৯৮।

কাল সন্ধের সময় নদীর থারে একবার পশ্চিম দিকের সোনার স্থান্ত এবং একবার প্র দিকের রূপোর চল্লোদয়ের দিকে ফিরে ফোঁফে তা দিতে দিতে পারচারি করে বেড়াক্ষিল্যা-ব্যপ্ত ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রক্ষা সংগভীর क्रक अवहर जिक्क विद्यारमय अस्त्र स्थायात स्टर्श्यत निरुक राज्यत विद्यास निरुक राज्य क्रिक আকালের মত্যে স্থির এবং আমাদের দুর্ঘি বাঁধা নৌকো জলচর পাথির মতো মতের উপর পাখা বে'পে ভির ভাবে স্থামিয়ে আছে। এমন সময় মৌলনি এসে আমাকে ভীতকতে চপিচপি পরর দিলে কলকাতার ভাজিয়া আরছে।...এক মহেতের मध्य के किया कामा का का पा भारत के हम हम का जात बनर आति हम हम জ্যেক মনের চাঞ্চল্য দান করে গছীর স্থির ভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে বলে ভান্ধরাকে ভেকে পাঠাল্রম—ভান্ধরা যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদ্রনির সূর্ব ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তথনি ক্রেল্ম পূর্ঘটনা যদি কারও হয়ে থাকে তো সে ভঞ্জির। তার পরে তার সেই ঝঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সার এবং চোখের জল মিশিরে বিক্তর অসংলগ্ন ঘটনা বলে যেতে লাগুল। বহু, কন্টে তার যা সার সংগ্রহ করা সেল সেটি হচ্ছে এই— ভালারা এবং ভালায়ার মারে প্রায়ই বাগড়া বেধে থাকে —বিছাই আশ্চর্য নয়—কারণ দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, क्किंड कमरत्रत्र रकामलावात कार्या श्रीमक नाम । अत्र मर्था अर्कापन मरकारतलाम मारत-বিরে মেখোমাথ থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল দ্বেহালাপ থেকে যে আলিকন তা নয় গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহ,যুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়---এবং মে কিছা গ্রতর আহতও হয়েছিল। ভাজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাচি নিয়ে মন্তক শক্ষ্য করে তাড়া করে, সে আত্মরক্ষার চেণ্টা করাতে দৈবাং তার বালচো তার মায়ের মাখার না কোথার লেগে রক্তপাত হয় া যা হোক, এই-সব ব্যাপারে ছোটোবট সেই ম.হ.তে ই তাকে তেতালা থেকে নিন্দলোকে নির্বাসিত করে দেন। তার পরে কিছুতেই আর ক্ষমা করছেন না। দেখু দেখি বব, এখানকার সিকস্তি পয়ন্তি খোদ কন্ত পাইকন্ত ওজরি বেওজরির মধ্যে কলকাতার তেতালা থেকে এক নাকী সারের গাহবিপ্লব এসে উপস্থিত। ব্যাপারটা তিন-চার দিন হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো খবরই পাই নি—মাথার উপরে একেবারে হঠাং বিনা নোটিশে ভজিযাঘাত।

মানিকগঞ্জ ১৮ অক্টোবর ১৮৯১

98

ি বিভাগের প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রকর্ম করি বিভাগের প্রক্রিক প্রক্র প্রক্রিক প্রক্র প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্র প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক

আমার রোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এবেই মান্ত্রের নিজের ক্রায়িত্ব এবং মহন্তের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়েন আসে। এখানে মান্ত্র ক্ষম এবং প্রিবীটাই বেশি— চারি দিকে এমন সব ক্সিনিস দেশা বার বা অজে তৈরি করে কলে মের্মেড করে পরশ্ব দিন বিকি করে ফেলবার নর্যা মান্বের জনমত্ত্য ক্রিনিকলাপের মান্ত্রের জনমত্ত্য ক্রিনিকলাপের মধ্যে চির্মিশন অউলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—প্রতিদিন সমানভাবে বাজায়াত করছে এবং চির্ম্বল অবিশ্রন্থ জারে প্রবাহিত হছে। পাড়াগাঁয়ে এলে

जाबि बान् पटक न्यञ्चक्रामाय-छाट्य एनिय एन- एक्बन नाना एम्य मिएस नमी उपनाहरू, মান বের স্রোত্ত তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিরে একে दिर्दक ित्रकान धटत हरलाइ- के जात क दाति मा। सन स्थ काम जान छ स्थन स्म ला चारे खाइ ला खन कन जलान कथाएँ। ठिक भरत्र महा। मान वर्ष माना नाथा প্রশাখা-মিয়ে মদীর মতোই চলেছে—ভার এক প্রাক্ত জনমনিখরে আর-এক প্রাক্ত मद्रागागद्र, पुरे पिटक पुरे अञ्चलात त्रहमाः भाषाधाटन विकित कीला अवर कर्म अवर कन्यतीन- काटनाकारन केंद्र आंत्र स्पर्य उन्हें। अंडे स्मान बार्क हाथा शाम शास्त्र. ब्बर्लाफीं रचंद्रम हत्नाष्ट्र, त्वना याट्य, त्वीच क्रांसरे त्वरफ छेउएए—याटे क्रिके ब्रान क्रताक क्लि कल निरास माराक्- अर्थान करत अरे भाष्ट्रियरी नागीत गाउँ जीएन शास्त्रत मरक्षा गारक्त बामाय भाक भाक वरभत गुन् भान कतरक कतरक बरूरे ठरनास्य-अवर नकरमंत्र गर्था रंथरक अक्रो कर्तान यतीन रक्षारा छेठरहा जाहे रशा जन कर এভার! দুপুর বেলার নিশুদ্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দুর থেকে উধর্ত্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নোকো ছপ্ ছপ্ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে বার, এবং মেরেরা কড়া দিরে জল ঠেলে দেয় তারই ছল ছল শব্দ ওঠে, তার বঙ্গে মধ্যাকপ্রকৃতির নানা রকম অনিদিক্ট ধর্নি—দুই-একটা পাখির ভাক, মোমাছির গুনে গুনে, বাড়াসে বোটটা আন্তে আন্তে বে'কে যেতে থাকে ভারই এক রকম কাভর भूत- भर-भूक अपन अक्टो कर्न घूपभाजीन भाग-रयन या मपछ रवना बरम ৰসে তার বাথিত ছেলেকে মুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেণ্টা করছে— বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাডাকাডি মারামারি করিস নে, আর তক বিতক রাখ - একট্খানি ভূলে থাক, একট্খানি ঘ্যো! বলে তপ্ত কপালে আন্তে আন্তে করাঘাত করছে। i Cariff in

মানিকগঞ্জ ২০ অক্টোবৰ ১৮৯১

04

**শিলাইদহ** সোমবার, ৩ **কার্তিক। ১২৯৮**।

কোজাগর প্রিপার দিন...নদীর ধারে ধারে আন্তে আন্তে বেড়াচ্ছিল্ম— আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল— ঠিক 'কথোপকথন' বলা যায় না— বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিল্ম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপ্চাপ করে শ্নে যাচ্ছিল; নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না — আমি তার মুখে যদি একটা নিজান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিছুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমংকার হরেছিল িকী আর বলব ! কত্যার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা বায় না। নদীতে একটি রেখামান্ত ছিল না— উ—ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা বাচ্ছে যেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশন্ত জ্যোগরারের নৃত্ন চরে একটি গাছ মেই, একটি লোক নেই, একটি নোকো নেই—ও পারের নৃত্ন চরে একটি গাছ মেই,

किं एक रेन्हें न्यान दस हिम विकृषि छेवाछ अधिवाँ छेलात खक्छि छेवासीन otera छेम्ब रक्क कनगुना क्रमण्डा भाक्यान प्रित्वा क्रमणि लक्का नि नि চলেছে মস্ত একটা পরেরতন গল্প এই পরিত্যক্ত পর্নিথবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে जाक रमरे-मय ताका ताककाता भाग भिरा भ्या भूती किए रे एकरे एकरेन रमके भएनात 'তেপাভরের মাঠা এবং 'সাত সমন্ত্র তেরো নদী' স্থান জ্যোগরার ধ্যাধ্য করছে। আমি যেন এই মুমুর্য প্রিবীর একটিমাত নাড়ীর মতো আন্তে আন্তেচকছিল ম। আর ভোরা ছিলি আর-এক পারে জীবনের পারে—সেথানে এই ব্যটিশ গ্রমেন্ট **बदर फेर्निवरम मजाम्मी ब्रवर हा बदर हरताहै। एत्रथान एयरक वकीं है हारहे। स्नोरका** করে কাউকে যদি তাতে তলে নিয়ে এই বসতিহীন জ্যোৎদ্বালেকে উপস্থিত করতে পারতম এই উ'র্চ পাড়ের উপর দাড়িয়ে এই প্রান্তহান জল এবং বাল,কারাশির দিকে চেয়ে দেখতৰ এবং চাবি দিকে অগাধ বাতি বাঁ বাঁ কৰতা কভাদন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম প্রকলা দাঁড়িয়ে অন্যত্তর করেছে এবং কত ক্রি প্রকাশ করতে চেণ্টা করেছে, কিন্তু হে অনিব্রচনীয় এ ক্রী এ কিসের জন্ম ত কিসের উদ্বেশ, এই নির দেশ নিরাক্লতার নাম কী, অর্থ কী ক্লয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদৰ্শি করে কবেংমেই সূত্র বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে! to the state of the time of

মানিকগঞ ২১ অক্টোবর ১৮৯১

শনিবার, ৬ অগ্রহারণ। ১২৯৮।

er jegg a Çesa iki çiye

সক্লির একখানা চিঠি পেরেছি। সে আমার ভগ্নহদয় এবং রক্তেণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত—এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাং ভন্মহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কম্পনা-কাননের লোক

কলকাতা ২২ নভেম্বর ১৮৯১

99

के करण विकास कर कर के किए के किए के किए के कि काम होति। के अपने के किए के किए के किए के किए के किए के किए किए क di kiripatan kan alika bir turkan dibili balik da ba

কিছ্ব আগেই সাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত ৷ জানিস তো: বক আতিষা করাটা আমার তেমন সহঁজে আসে না— माथा একেবারে ঘুলিয়ে যায়-তা ছাড়া গোটা দুয়েক বাচ্চা সঙ্গে করে নিষ্কে আদরে जा जामि कानकम ना। धवाद जामि धक्ना शक्य वर्त शाहान्यक विराह्म किन्द्र সঙ্গে নেই। যা হোক, চোখ কান ব্যক্তে যেমন-তেমন করে চালাবার চেপ্টায় আছি। মেম আবার চা থায়, আমার চা নেই—মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দ্রুকে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি; মেম ইয়াক্স্ এন্ড টা ইয়ার স্ত্রন্ড মাছ ছেব্রিনা, আমি মাগ্র মাছের ঝোল রাখিয়ে নিশ্চিত হরে আছি। কী ভাগ্যি কান্ট্রি সুইট্স ভালোবাসে, ভাই একটা বহা-कारमञ्जू मुक्ता भरनम् वर् करणे काँग्रे मिरक राज्य श्रीत विकास के वास विस्कृत গতবারের রুসদের অবশেষস্বর পে ছিল সেটা কাজে লাগবে া আমি আবর্ত্ত একটা মস্ত গলদ করেছি— আমি সাহেবকে বলৈছি, তোমার মেম চা খার, কিন্তু দর্ভাগতকে আমার চা নেই, কোকো আছে। সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেরে কোকো ৰেশি ভালোবাদে। আমি আলমারি ঘেটে দেখি কোকো নেই—সকালোই কলকাতার ফিরে ক্ষেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই কোকোও নেই, পশ্মার জল আর চায়ের কাংলি আছে—দেখি কিরকম মূখের ভাব হয় ৷ সাহেবের ছেলে দুটো এমন দ্বেক্ত এবং দুষ্টা দেখতে সে আর কী বলব?' মেমটাকে যত বদ দেখতে এবং ছাঁটা-চল মনে করেছিলমে ততটা নয়— মাঝারি রকম চেহারা। মাঝে মাঝে সাহেকে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছ। ছেলেদের কালা, চাকর-বাকরদের চে চার্মেচি, এবং দম্পতির তর্ক বিতর্কের জনলায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম লেখাপড়ার সাবিধে দেখছি নে। (মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে: What a little শ্রার you are!) দেখ তো আমার ঘাড়ে এসব উপদ্রব কেন? মেমটা জাবার আজু বিকেলে উপরে উঠে বেডাতে যাবে, আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে— এমনি ঝালাফালা হয়ে বসে আছি, আমাকে দেখলে তই বোধ হয় হেসে অস্থির হয়ে যেতিস— আমি নিজেই এক-একবার আপনার কথা ভেবে বড়ো দঃখের হাসি হাসছি। একটা মেম বগলে করে জমিদারিতে বেড়ানো কখনো কল্পনা করি নি। প্রজারা খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে भरन्पर तिरे । काल भकारल अपने रकात्मामरू विमास केतर शादाल वाँहा यास सिन বলে আর একটা দিন থেকে যাব তা হলে মবে যাব ববা।

কলকাতা ৫ জানুয়ারি ১৮৯২

OF

5 .\*

শিলাইদহ সোমবার, ৬ জানুয়ারি। ১৮৯২।

সান্ধে হরে গৈছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিল্ম, এই সময়টা বোটের জানলার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম; নদীর শব্দে, সন্ধার বাতাসে, নক্ষ্য-ভরা আকাশের নিন্তক্ষতার মনের সমস্ত কম্পনা মধ্যে আকার বারে আমাকে দিয়ে বসত; অনেক রাত পর্যন্ত এক প্রকার নিবিড় নির্ভান দৃহ্যু এক আনকে কৈটে

যেত। শীতকালের সন্ধেবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহররের মধ্যে একটি বাতি জেরলে মনটাকে তেমন ঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত। ... সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায় নেবার সময় এঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধার নিয়ে গেছেন, কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। বই দটো হাতে তলে নিয়ে সলজ্জ কাকৃতির ভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন 'মিস্টার টাগোর কুড ইয়ু,'—কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম সার্টেন লি'। এতে কতটা দূরে কী বোঝায় ঠিক বলতে পারি নে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন, সেই উৎসাহে আমি আমার আধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতম (যে পেত তার যে খুব রেশি লাভ হত তা নয়।) যা হোক. তারা আজ গেছে বব, আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে— আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে—মেজাজটা এর্মান খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাডনা করে উঠি-এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধর্মক দিতম এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি— মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এই রকম উল্টো রকম ব্যাপার হয় যে. সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়... পাছে তাদের লঘু দোষে গুরু দুড দিই এই জন্য তাদের দন্ডই দিই নে. খুব দঢ় করে সহিষ্ণতা অবলম্বন করে থাকি।

কলকাতা ৭ জানুয়ারি ১৮৯২

02

শিলাইদহ ব্হস্পতিবার, ৯ জান্য়ারি। ১৮৯২।

দ্বই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসস্তের মধ্যে ইতন্ততঃ করছে—
সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল— সম্বেবেলায়
শ্রু পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিনে বাতাসে চারিদিক হ্ হ্ করে উঠল। বসস্ত
অনেকটা কাছে এসে পেণিচেছে বেশ বোঝা যাছে। অনেক দিন পরে আজকাল ও
পারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ভাকতে আরম্ভ করেছে। মান্বের মনটাও
কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে। আজকাল সম্বে হলে, ও পারের গ্রাম থেকে গানবাজনার শব্দ শ্রনতে পাওয়া বায়—এর থেকে বোঝা যাছে লোকে দরজা জানলা
বন্ধ করে মর্ডিস্কৃতি দিয়ে তাড়াতাড়ি শ্রের পড়বার জন্যে তেমন উৎস্ক নয়।
আজ প্রতিমা রাত— ঠিক আমার বা দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মন্ত
চাঁদ উঠে আমার ম্বের দিকে তাকিয়ে আছে— বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার
সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কি না। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে
তার কলঙ্কের কথা নিয়েই প্থিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে

একটা টিটি পাখি ডাকছে—নদী স্থির—নোকো নেই—জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভত বন শুদ্ভিত হরে ররেছে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পর্নিশার আকাশ সেই রকম ঈষং ঝাপসা দেখাছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সত্তেপাত হবে—কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে—কাল যে আমার কাছে আপনার রহসাময় অপার হৃদয় উদ্বাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে অতথানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হাদর আবার একট, একট, করে বন্ধ করছে। বাহ্যবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস—আমি সত্যি সত্যি দ্ব-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পর্যাদন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না— আমি যেন বিদেশ থেকে আরো একটা বিদেশে চলে যাব, কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে-একটি শান্তিময় পরিচিত সোন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীয়ে অপেক্ষা করে থাকত সে আর থাকবে না— অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে। ... কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বংসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিল্ম—হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তন্ধ রাগ্রিটি মনে পড়বে— ঐ টিটি পাথির ডাক -স্কুদ্ধ এবং ও পারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জুলছে সেটি-সম্দ্র— এই একট্ম্খানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একট্ম্খানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ--এবং ঐ নিলিপ্ত উদাসীন পাত্তবর্ণ আকাশ--

কলকাতা ১২ জানুয়ারি ১৮৯২

80

শিলাইদহ ব্ধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯২।

সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একট্ব আশ্চর্য বোধ হল—

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধ্রাংশ্চ নিশম্য শক্ষান্ পর্যংস্কীভর্বাত ষং স্থিতোহপি জভুঃ। তচ্চেত্সা স্মর্রাত ন ন্নমবোধপ্রেং ভাবিস্থরাণি জননান্তরসোহদানি॥

অস্যার্থ। রম্য বস্তু দেখে এবং মধ্র শব্দ শন্নে স্থী লোকের প্রাণও এমন প্র্যুৎপন্ক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পর্বজ্ঞরের কোনো বন্ধর কথা মনে পড়ে। কালিদাসের মনটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বিকল হয়ে উঠত তা বেশ বোঝা যায়। মেঘদ্তেও কবি বলেছেন 'মেঘালোকে ভর্বতি স্বিধনোহপান্যথাব্তি চেতঃ'— মেঘ দেখলে স্থী লোকেরাও কেমন আন্মনা হয়ে যায়। সৌলদ্র্য ষেমনের মধ্যে একটা নিগ্রে রহসাময় অসীম আকাক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম

থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।...

কলকাতা ১০ ফেরুয়ারি ১৮৯২

83

শিলাইদহ শ্কুবার, ৭ এপ্রিল। ১৮৯২।

भकाल थ्या भूनम्त्र वाजाभ भिष्टः। कात्मा काङ कतरा देख्य कतरा ना। वाध হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কিন্ত এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত ট্রকরো ট্রকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগ্রলোকে একত্র করে বাঁধি কিন্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে। তোর সেই গানটা মনে পড়ছে পারেরিয়া বাজে ঝনক ঝনক यन यन-नन नन नन-- मुन्दु मकाल दिलाश भर्दु वाजारम नमीत भाषारा भाषात মধ্যে সেই রকম ঝননন নূপের বাজছে, কিন্তু সে কেবল এ দিক ও দিক থেকে, অন্তরালে— কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ করে বসে আছি। কিরকম জায়গায় আছি জানিস? নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বে'ধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোর কে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম -বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, ন্ধান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না—একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপু করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে— তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। প্রব্যুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যুকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়— কিন্ত মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছলছল জনল-জ্বল্ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ এবং সংগীত আছে— সকল পাত্রেই আপনাকে স্থাপন করতে পারে—দঃখতাপে অন্পে অন্পে শাুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন প্রতিষ্ঠাকে সে বাহ্বদ্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, প্রথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য ব্রুবতে পারে না ; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলৈ পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পূরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন: water unto wine। আমার আজকের মনে হচ্ছে: জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়— অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে कल जरम निराय याख्या काराना काराने स्मरात्मित भरक जमर्रगण मान दस ना। भा ধোওয়া, স্নান করা, প্রকুরের ঘাটে এক-কোমর জলে বসে পরস্পর গল্প করা, এ সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধর্নি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই। ইচ্ছে করলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো ষেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে, এবং একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছ্ব নয়।

কলকাতা ৮ এপ্রিল ১৮৯২

83

শিলাইদহ শনিবার, ৮ এপ্রিল। ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্স্ অফ পলিটিক্স্ এবং প্ররেম্স্ অফ দি ফ্রাচার পর্জুছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খংজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্ডনের রাস্তা এবং ডুয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিধে সহজ স্বন্দর উন্মত্তে দরাজ এবং অশ্রহবিন্দ্রর মতো উজ্জ্বল কোমল সংগোল করণ কিছুই খুজে পাই নে। কেবল পাাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস কেবল মানবচারত্রকে মৃচড়ে নিংড়ে ক্র'চকে-ম.চকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেণ্টা। সেগলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্লোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখন্ড প্রসারতা, দুইে ক্লের অবিরল শাস্তি, এবং চারি দিকের নিস্তন্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পডবার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খ'জে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পার্তম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতোঁ, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিন্টক ঠম্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেলপাতার ঝুর্ঝুর্ কাঁপুনি আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্যেক্ষেতের গন্ধের মতো বেশ সাদাসিধে অথচ সন্দের এবং শান্তিময়— অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তন্ধতা এবং সকর ণতায় পরিপূর্ণ! মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কালাকাটি সে-সমন্ত এই ছায়াময় নদীশ্লেহবেণিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক. এলিমেন্ট্স অফ পলিটিক্ক জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তক্ক শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে বায়, একে কোনো রকমে নাডা দিয়ে ভেঙে দেয় না। ... নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু, হু, করে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার প্রথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখার মতো বোধ হচ্ছে, ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সতীর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি—ষারা জল

তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোর চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেণ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মান্যরা ভিড় করে, তারা সামনে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অন্তিম্বই যেন কুন্ই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক-একটি পজিটিভ মান্য ; এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে— কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কোত্হলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই সরল কোত্হল ভিড় করে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

কলকাতা ৯ এপ্রিল:১৮৯২

80

বোলপ্র শনিবার, ২ জৈচেঠ। ১২৯৯।

জগৎসংসারে অনেকগ্লো পাারাডক্স্ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্প্রণং যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী এক জন মান্য—অনেকগ্রলা মান্য ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মান্য উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ— আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোম্থি বসে থাকবার যোগা। আর. কতকগ্রোে মান্যে একতে থাকলে তারা পরস্পরকে ছে'টে ছুইটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়— একজন মান্য যদি আপনার সমস্ত অন্তরাখাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। আমার বিবেচনায়, যদি বেশ ভালো করে ধরাতে চাও, তা হলে বিশ্বসংসারে খ্ব অন্তরঙ্গ দ্বটি মাত্রকে ধরে— তার বেশি জায়গা নেই—তার অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়— যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দৃই বাহ্ব প্রসারিত করে দৃই অঞ্জাল পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পার্রছি নে।

কলকাতা ১৬ মে ১৮৯২

88

বোলপ্র ১৫ মে ১৮৯২

বেলি স্পণ্টই বলছে সে বিলেতের নিচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে—রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধর্নন উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে।— সে কেবল চতুদি কেই অঙ্গ্রুলিনিদেশি করছে এবং অঙ্গ্রুলির অন্যামী হবার চেণ্টা করছে— আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট্ ভূত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে— এই ভূত্যদের কর্তৃক তার দ্রস্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মৃহ্ত্তে তীর আর্তনাদে উচ্ছ্রুসিত হয়ে উঠছে।— আমার প্রস্তানটি নিস্তন্ধ নীর্ব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিরে আছে— কী ভাবছে তা কারও বোঝবার জো নাই।...

কলকাতা ১৬ মে ১৮১২

86

বোলপ্র মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর'—ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যথন হদরটা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তথন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবদন্তোদ্গতা রেণ্ডকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন— ক্রমে ক্রমে ব্রুতে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাদ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জনলতে এবং জনালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগণটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না— অবশেষে একটা কোনো-কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর্প্রকৃতির প্রথম বহিম্পী উচ্ছন্নস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত বাচবিচার বাধাবাবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত প্থিবীকে এক রকম ভালোবাসি—কিন্তু সে এ রকম উন্দামভাবে নয়—আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে- সেই দীপ্তিতে এক-এক সময় প্রিথবীটা ভারী সন্দর এবং ভারী আপনার বাধ হয়। যাদের খুব ভালোবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সণ্ডরণ করতে পারে - যাদের আমরা ততটা ভালোবাসি নে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতট্টক প্রতীয়মান কেবল ততট্টক, এই জন্যে তারা ঘে'ষাঘে'যি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোনো-একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে বিরক্তভাবে ফিরে আসে। এই জনো সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভালো লাগে না। যখন ঘরে আছি তথন দেয়াল বেশ লাগে, এমন-কি, তথন দেয়াল না হলে চলে না। যথন বাইরে গেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল চললে আদ্বে ভালো লাগে না। অতএব লোকারণাের উপর বিরক্তি প্রকাশ কর্নাছ বলে মনে করিস নে আমি একেবারে

মিস্যান্থ্রোপ্ হয়ে গেছি--আমি কেবল এইট্রকু বলতে চাই, এক-একটা সময় আসে যখন এতগুলো লোক না থাকলে বেশ চলে যায়।...আমার যে কিছুমার ধৈর্য নেই বব্। সেটা বোধ হয় প্রায়-মান্থের একটা লক্ষণ— তারা একেবারে হ**ু**ড়ম্ড় করে সমস্তটা নিকেশ করে ফেলতে চায় বেশ ধীরে নিঃশব্দে স্টার স্থানিপ্রণ স্কুন্দরর পে কিছু করে উঠতে পারে না-প্রথিবীতে চিরকাল মজ্বরের কাজ করে করে তাদের এই দশা হয়েছে। মেয়েরা আজকাল পুরুষদের এই-সকল মজাুরি কার্যভার লাঘব করবার চেণ্টায় আছে, তা হলে আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না— একট্মখানি চার্মতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়—কিন্তু এই প্রকান্ডকায় হতভাগারা সৈ দিকে যে বেশি মন দেবে তা মনে হয় না—বোধ হয় অধিক সময় পেলে অজগরের মতো আহার করবে এবং অজগরের মতো নিদ্রা দেবে। অদূরে ভবিষাতে প্রুরুষ-জাতির ভারী একটা লাঞ্ছনার সময় আসছে বলে মনে হয়। সভ্যতা ক্রমেই এমন স্কুমার স্ক্র্তার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগ্রলো ভারী ফাঁপরে পড়বে। প্থিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামণ্ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপল্লকায় প্রাণীর প্রাদ্যভাব ছিল—তাদের জারই বা কত-চামড়াই বা কী শক্ত- তারা তো সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কচি-চামড়া সাড়েতিন-হাত মনুষ্য প্রিথবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে— এখন আরও কচির আবশাক।

কলকাতা ১৮ মে ১৮৯২

86

বোলপরে ব্ধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯১।

সেদিন সন্ধেবেলার খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বললে— 'বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েছে।' বেলা বললে— 'দ্রে ফোক্লা, জল ক্ষিধে বর্নাঝ বলে! জল তেন্টা।' খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে— 'না, জল ক্ষিধে।' বেলা— 'আঁ খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়ো, তুই আমার চেয়ে দ্ব বছরের ছোটো, তা জানিস! আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি!' খোকা সন্দিশ্ধভাবে— 'তুমি এত বড়ো!' বেলা— 'আছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্।' খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে— 'তেমনি আমি যে দ্বধ খাই, তুমি যে দ্বধ খাও না।' বেলা অবজ্ঞাভরে—'তাতে কী! মা তো দ্বধ খায় না, তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!' খোকা সম্পূর্ণ নির্ব্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বকতে আরম্ভ করলে, 'O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পার্গাল, সে এমন মিন্টি! Oh I can eat her up!' বলে ছবটে রেণ্বেকে গিয়ে এক পত্তন চট্কে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।

কালকের বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে, কাল প্বয়ম্প্রভারা

ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—ছোটোবউ স্বয়স্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতলার ঘরে চপচাপ শুয়েছিলমে। বেলা ছোটো বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, 'বাবা, একজন ভারী গরিব লোক বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নিচের বাংলায় বর্সোছল, তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।' বারবার করে বলতে লাগল, 'বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছা নেই, এতট্টক একটা কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছা পরতে পার না তার শীত করে। সে তো কিচ্ছে দোষ করে নি। তার নাম किछामा करता, रम नाम वनता। वनता रम म्वर्श शारक। তাকে তাডিয়ে দিলে সে বেচারা কিচ্ছে বললে না। অমনি চলে গেল।'— আমার এমনি মিণ্টি লাগল! বেলিটার বাস্ত্রিক ভারী দয়া। কাল সে এমন স্তিত্তার কাত্রতার সঙ্গে বললে--এই অনর্থক নিষ্ঠারতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল! শানে আমার भनेको जाती जात राहिन । तिनको वर्षा रत यह सहस्री सहन्यजाव नक्ष्मी মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব। রেণ্যকে সে এমনি ভালোবাসে। এমনি মিণ্টি মিণ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদূব এমন সহিষ্টভাবে সহ। কবে যায় যে অনেক মাও এমন পারে না।

কলকাতা ১৯ মে ১৮৯২

89

বোলপ**্র** শুক্রবার, ৮ জৈল্ঠ। ১২৯১।

রিসকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস—ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুথে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাদ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মান্দ্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগা ছুঞ্তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মান্দ্র আসি অন্থাকিই বধে', হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।... মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেণ্টা করে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না—নিম্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ 'কমিক' জিনিসটা ভারী গাব্দা এবং প্রকাশ্ড। 'সারিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে— সেই জন্মে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্কুলতা কমিক। সোন্দর্যের সঙ্গে বরণ্ড প্রথবতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা—তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বস্ক বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রুপে কোনো রক্ম স্থূলেপের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সেহতেছ আমাদের সারাইম (চন্দুনাথ বাবুর ভাষায়—'বিরাট') স্বজাতীয়ের জনো।

প্রব্য ফল্স্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ী ছি'ড়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়ে ফল্স্টাফ আমাদের গা জন্মলিয়ে দিত।

কলকাতা ২১ মে ১৮৯২

84

বোলপ্র শনিবার, ৯ জৈন্টে। ১২৯৯।

কাল যে ঝড সে আর কী বলব। আমার সাধনার নিতানৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচন্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শত্রুকনো পাতা একর হয়ে লাটিমের মতো বাগান-ময় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল—যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগরলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাশ্ড জটায়, পাখির মতো ডানা আছড়ে বট্পট্ বট্পট্ করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা হুটোপুটি ব্যাপার! ঝড়টা দেখে আমার মনে পডছিল, অ্যামেরিকার ranch সम्वत्क्ष भारत भारत या तकम वर्णना পड़ा याऱ्य हर्राए कारना-এकটा विडा एडएड ফেলে ছ-সাত শো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে উধর শ্বাসে ছুটে পালাচেছ, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে— মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্ কে-- বোলপারের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছ্যুত্থল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে—দৌড় দৌড়, ধরু ধরু, পালা পালা, হুড়হুড় দুড়দাড় ব্যাপার। এখানকার যত চাকর-বাকর সব মন্দির সামলাতে ব্যস্ত পাছে সেই রঙিন কাঁচের বুদ্বুদটি ভেঙেচুরে ফেটে যায়। তাকে খুব মজবুত কাপডের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে-- কিন্ত ঝড়ের চোটে পর্দা কুটিকুটি হয়, দড়ি ট্রকরো ট্রকরো হয়ে ছি'ড়ে যায়, পর্দার কাষ্ঠদন্ডগুলো ভেঙে খানুখান হয় এবং সেইগুলো আছডে আছডে মন্দিরের কাঁচ চুরুমার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে একটা ঝডের সময় সেই পর্দার লাঠি খেয়ে মন্দিররক্ষকের মাথা ফেটে গির্মেছিল। উপরে গিয়ে দেখি এই ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে আমার পুরুটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝডের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিয**ুক্ত** আছেন। বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আমি খোকাকে বললুম, 'খোকা, তোর গায়ে জলের ছাঁট লাগবে, এইখানে এসে চৌকিতে বোস্'—খোকা তার মাকে ডেকে বললে, 'মা, তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি।' বলে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল। খোকা যে চুপচাপ করে বসে বসে কী ভাবে এবং আপন মনে হাসে এবং মুখভঙ্গী করে এক-এক সময় তার আভাস পাওয়া যায়—বোঝা যায় সেও তার এই অতি ক্ষ্যুদ্র জীবনের

যৎসামান্য গ্রাটকতক পূর্বস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দেখেছি এক-এক সময়ে कारना कथा तनरे वार्जा तनरे रोश किखामा करत वरम, 'वावा, भिनारेमसा नमी ছিল—না?' অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, 'মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম।' সেদিন ছোটোবউকে জিজ্ঞাসা করছিল 'আজ কী বার?' ছোটো-বউ বললেন রবিবার। খোকা বললে, 'আজ তা হলে শিলাইদয়ে ফটীমার চলছে ना।' भव रहरत्न, रथाकारा दान्तरा रयं तकम कान्छ हरा रमथरा रवण नारा। रतन्त्र র্যাদ দেখলে খোকা কোথাও চুপচাপ করে শুয়ে আছে অর্মান তার ঘাড়ের উপর পড়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেয়—খোকাটা এমনি শ্লেহময় মিণ্টি করে তাকে 'রানী' 'রানী' বলে আদর করে এবং সমস্ত সহ্য করে! रथाकाजीतक घरमारा एनशालाई रत्नाची जारक मार्ताभाव जानाजीन रहेलारहील कतरा थारक – श्वाका जारक अन्र नम्र करते वर्ता, 'तानी, आभारक এकर्रे, घरमाराज एन।' কিন্তু যখন দেখে রেণ্, কিছ্বতেই তাকে ছাড়ে না তখন উঠে বসে তার সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করে, কিছুমার বিরক্তি প্রকাশ করে না। কিন্ত বেলির সঙ্গে ওদের দ্বজনের তেমন বিশেষ ভাব নেই—রেণ্ব তো প্রায় সর্বদাই অত্যন্ত স্বুস্পণ্ট ভাবে বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসংস্থাষ প্রকাশ করে থাকে। মনে হয় বেলির সঙ্গে যেন ওদের স্বভাবের মিল নেই—বেলিটা ওদের দল ছাডা।

কলকাতা ২২ মে ১৮৯২

88

বোলপ্র রবিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে ভয়ানক বৃণ্টি বাদল দ্বেশাগ গেছে, সেটা আক্ষেপের বিষয় নয়।
বরণ্ঠ ভালোই; গাছপালাগলো এবং পৃথিববার ত্ব-আবরণ বেশ একট্ব সব্জ
চিক্চিকে টস্টসে হয়ে উঠ্ক। দেখে চোখ জ্বড়োক। আকাশের এক প্রান্ত
থেকে আর-এক প্রান্ত ব্লিক্ষ সজল মেঘে আচ্ছয় হয়ে যাক— বনভূমি গাঢ় ছায়ায়
অন্ধলার হয়ে আস্ক্, অবিরল বৃণ্টিধারা দিক্বধ্দের অবগ্রন্ঠন রচনা করে দিক,
ঘন পল্লবের উপর ঝর্ঝর্ বৃণ্টিপতনের শব্দে অরণ্য মুর্খারত হয়ে উঠ্ক, ছোটো
বড়ো ক্ষণজীবন জলস্রোত বিচিত্র লীলা ও কলরবে নিশ্চল বিস্তীর্ণ ভূমিকে চারি
দিক থেকে শৈশবচাণ্ডল্যে সজীব করে তুল্ক। হয়েওছে সেই রকম। আজ
সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে, এবং দিগ্রিদিক্
বর্ষার ছায়ায় স্বিদ্ধ হয়ে রয়েছে।... থোকাটা ভালো করে কথা কইতে পারে
না বলে ওর মনের যা কিছ্ব মনেই থেকে যায়, এবং সমস্ত উদ্যম মনের ভিতরে
ক্রমিক কাজ করে, এইজন্যে ওর মনে চিন্তার রেখাগ্বলো খ্ব গভীর হয়ে পড়ে।
বেলা ক্রমিক কথা কয়ে কয়ে ভালো করে কিছ্ব ভাববার এবং ধারণা করবার অবসর
পায় না— ওর সমস্ত মান্সিক শক্তি অবিরল বাক্য রচনা করতেই নিঃশেষিত হয়ে

যায়। কিন্তু ওর মনটি ভারী দয়ার্দ্র— খোকা সেদিন একটা পি পড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও নিষেধ করবার কত চেণ্টা করলে। দেখে আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হল — আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ রকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকেও কণ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতম না। কিন্ত বড়ো হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে বড়ো মর্মান্তিক ক্লেশ পেতৃম। এখন আর কৈ তেমন হয়? বেলা বড হয়ে এলেও কি এই রকম ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসবে? তা না হতেও পারে—ও কিনা মেয়ে। এক তো ওকে নিজের হাতে কোনো নিষ্ঠারতার কাজ করতে হবে না, তা ছাড়া মেয়েদের মনে চিরকালই একটা ইল্যাস্টিসিটি থাকে. একেবারে পেকে শক্ত হয়ে যায় না। আমি ছেলেবেলায় জীবের কণ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতিসচেতন ছিল্লম সে রকম ভাব এখনও থাকলে প্রথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত: বোধ হয় পিয়ের লটির মতো কেবলই বেদনা ও মত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সৈ বড়ো উৎপাত! তা ছাড়া, যে-সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোনো ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে: তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেণ্ঠতা প্রকাশ করবার চেন্টা করছে। মনে আছে, আমার বডোরা যখন দয়ার পাত্রকে দয়া করতেন না তখন আমার একটা কিছু, যথাসাধ্য বলতে কিন্বা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু ঐ লম্জায় করতে পারতম না-পাছে তাঁরা মনে করতেন, 'ইস্, ইনি যে ধর্মপাঁত যুর্ধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেচেন! মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন জ্যোতিদাদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি. পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বললে, 'আপনারা আমাকে গাড়িতে একট, স্থান দিতে পারেন? আমি পথের মধ্যে নেবে যাব।' জ্যোতিদাদা ভারী রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিল ম—একে তো বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লচ্ছিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্ত জ্যোতিদাদা যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারী লজ্জা করল—আমি অত্যন্ত কন্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার দ্রাতভক্তিতে খুব আঘাত লেগেছিল।

কলকাতা ২৩ মে ১৮৯২

¢0

বোলপ্রে মঙ্গলবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯১।

তোকে প্রেই লিখেছি, অপরাহে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধেবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্ম্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক

করে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন স্থা অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমংকার দেখতে হয়েছে—আমি ওরই মধ্যে একট্বখানি কবিত্ব করে বলল্ম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে नीन मूर्या नाशिखरू । मङ्गीता कि कि मन्तर प्रांत ना, कि कि त्यार পারলে না— কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে।' তার পর থেকে দ্বিতীয়বার আর কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন. এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো অনার মতো আছে সেইটে দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই नीन स्माय अञ्चल क्षेत्राण व्यवः स्कील रहा हत्न आमर्छ व्यवः मर्सा भर्ता विम्राप्तराख বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ব্যাডিমাখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিস্কুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলমে তখন তিলমাত আশৃৎকা করি নি যে তিনি রোধাবিণ্টা গ্রহণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকান্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধ্রলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে-গ্রালর মতো আমাদের বি'ধতে লাগল-মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ফোঁটা ফোঁটা বৃণ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দেড়ি দেড়ি। মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই বড়ের বেগে চলা আরও মার্শাকল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সাদ্ধ একটা শ্বকনো ডাল বি'ধে গেল— সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থাবড়ে ফেলবার চেন্টা করে। বাডির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি, তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝডের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল! কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাব, বাতাসে উড়ে যাবেন – বলে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই-সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম কাটিয়ে-কটিয়ে এলোথেলো চুলে. ধ্রিমলিন দেহে, সিক্তবন্দ্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক. একটা খবে শিক্ষা লাভ করেছি— হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝডবুল্টি ভেঙে নায়িকার মধ্বর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে - কিন্তু এখন আর এ तकम मिर्पा कथा नियरं भातव ना। यर्ड्त ममस कात्र मध्य मद्भ मद्भ ताया অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্ডাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye glasses ছিল। সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছ্মতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চশমা ধরে আর-এক হাতে ধ্বতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ভ বাঁচিয়ে চলছি। মনে কর্ যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণায়নীর বাড়ি থাকত, আমার চশুমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম! বাডিতে ফিরে এসে কাল অনেক

ক্ষণ ভাবলাম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিণ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি এ রকম ঝড়ে কুম্বের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চল-গ্রলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ ব্রুবতে পারবি। বেশ-বিন্যাসেরই বা কিরকম দশা! ধ্লোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃ্চিটর জলে কাদা জমিয়ে কঞ্জবনে কিরকম অপর্পে মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্ত বৈষ্ণব কবিদের লেখা পডবার সময় মনে হয় না-কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী রমণী প্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদন্ব-বনের ছায়া দিয়ে যম্নার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়ব্লিটর মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় বলে পায়ের নূপুর বে'ধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন নি. পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যকীয় জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমাদের মৃত্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভান করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চির্কাল থাকবে। বরণ্ড শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্ত ছাতা জ্বতোর নতন নতন পেটেণ্ট বেরোতে থাকবে।

কলকাতা ২৫ মে ১৮৯২

63

বোলপরে শনিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯১।

কাল বিকেলে যে এক-পাত্র চা খেয়েছিল্ম সেটা কিছ্ম কড়া-গোছ হয়েছিল তার উপরে কাল রাত্রে তোকে যে চিঠিটা লিখেছিল্ম তারও বিষয়টা বেশি মানসিক উত্তাপ লেগে খ্ব টক্টকে কড়া গোছের হয়ে মস্তিজ্কের মধ্যে অনেক ক্ষণ খ্ব মাঁ বাঁ করেছিল— তাই বিছানায় শ্রে কাল আর্ধেক রাত্রের বেশি একেবারে বিশ্দ্দ অনিদ্রায় যাপন করেছিল্ম। এখানে রাত্রে কোনো গিজের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না— এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধের পর থেকে একেবারে পরিপ্রণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়— প্রথম রাত্রি এবং অর্ধ রাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধনার নদার মতো, খ্ব ধীরে ধীরে চলতে থাকে; বিছানায় চক্ষ্ম মেলে চিত হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে— এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাশ্চ নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো আগাগোড়া সমান থম্ থম্ করছে— কোথাও কিছ্ম গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গ্রমাট করে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছ্ম বিলন্ধে শ্রাত্রাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব্রেকর

উপর চ্লেট রেখে পায়ের উপর পা তলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবাত্ত হয়েছিল ম। বেশ জমে এসেছিল মুখ সহাসা, চক্ষ্য স্বাধ্যত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্ গুন্ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিক্ষ্ট হয়ে উঠছিল—এমন সময় তোর একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। তোর চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগ্বলোর মধ্যে চোথ দ্বটোকে একবার সবেগে ঘোড়দোড় করিয়ে নিয়ে এল্ম। তার পরে প্রনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফর্ট গ্রন্ধনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ ধেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস — একটি জায়গায় ধরলে সমস্তুটি অর্মান প্রচ্ছন্দে উঠে আসে না— একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেয করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোয় মানে নি. প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোডাটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ বেশ আপনাকে অনেক দুরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেক ক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফুতি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগলো আপনা-আপনি এসে পডছে বলে আর নাটকে হাত দিতে পার্রাছ নে। নইলে দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগ,লোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর-সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকানোর আবেগ অনেকটা ঠা ভা হয়ে আসে— অনেকটা ধীরে সংস্থে নাটক লেখা যায়।

কলকাতা ৩০ মে ১৮৯২

৫২

বোলপ্রে ৩১ মে। ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজে নি— কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাথিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল— সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না— অবশা, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জনো নয়, বিরহিণাকৈ পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়— তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না! ছাড়েও না তো— ক্ট ক্ট চলছেই— আবার এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্বতবেগে কুহুখননি করছে। এর মানে কী?

আবার আর খানিকটা দ্রে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদ্ব্বরে কেবলই কুক্
কুক্ করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহের ঝাঁজ নেই—লোকটা যেন নেহাৎ
মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তব্ ছায়ায় বসে সমস্ত
দিন ওই একট্বখানি কুক্-কুক্ কুক্-কুক্ ওট্বুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক
ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগর্নি, অতি কোমল গ্রীবাট্বুকু ব্কট্বুক্
এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকয়া করছে—
ওদের আসল ব্রান্ত কিছ্বই জানি নে। বাস্তবিক, ব্রুতে পারি নে ওদের এত
ডাকবার কী আবশ্যক। কোনো কোনো প্রাণিতত্ত্বিং বলেন প্রণায়নীকে আহ্বান
করবার জন্যে। ওদের প্রণায়নীরাও মান্বের চেয়ে কম নয় দেখছি—ভদ্রলোকটাকে
এই ভোরের বেলাতেও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে—কোকিল-মহিলাটির র্যাদ
আসবার ইচ্ছে থাকে তা হলে দ্বই ডাকে এলেই হয়—অন্বক্ত ভক্তিকৈ এমন
উধ্বশ্বসে ডাক ছাড়াছে কেন?

কলকাতা। ৩১ মে ১৮৯২

60

শিলাইদহ রবিবার, ১২ জুন। ১৮৯২।

কালকের চিঠিতে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছিস তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পর্ড়োছ আমাদের থথাসাধামত সেই জারগাট্বকু স্বৃথে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। তোদের প্রসন্ন প্রফ্বল্ল স্বৃদর মৃথ্য, নিঃস্বার্থ সেবা শ্লেহ ভালবাসায় তোরা তাই করিস—তার চেয়ে আর-কিছ্ব করবার নেই। আমরা সবাই তা পারি নে। আমরা অভিশপ্ত জীব, এমন একটা দ্র্দান্ত অশান্তি সাথের সাথি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যে, সহজভাবে স্কুন্দরভাবে প্থিবীকে স্বৃথী করা, শ্লিশ্ধ করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না; আমরা কেবল ধড়্ফড়্ করে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দিক ঘ্রলিয়ে তুলি—জগংকে মধ্র করতে জানি নে—ঠিক তার বিপরীত। প্রবৃষ্ধ জাতটাকে আমি শতসহস্র ধিক্কার দিই, প্রথিবীতে এমন জঞ্জাল আর নেই।

কলকাতা ১৩ জন ১৮৯২

68

শিলাইদহ সোমবার [৩২] জ্যৈষ্ঠ। ১২৯১।

এ-সব শিণ্টাচার আর ভালো লাগে না— আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই— 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদ্ইন!' বেশ একটা সমুস্থ সবল উদ্মুক্ত অসভ্যতা! দিনরাতি বিচার আচার বিবেক বৃদ্ধি নিয়ে কতকগৃলো বহুকেলে জীপতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রন্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খ্ব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমন্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশন্ত প্রথার সঙ্গে বৃদ্ধির, বৃদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহনিশি খিটিমিটি নেই। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খ্ব উদ্দাম উচ্ছ্ভ্থল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্বিদিকে চেউ খেলিয়ে ঝড় বাধিয়ে দিতুম, একটা বিলাষ্ঠ বৃনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘ্বন্থের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!

কিন্তু আমি বেদন্থন নই, বাঙালি। আমি কোণে বসে ব্যে ব্তথ্ত করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব—যেমন করে মাছ ভাজে—ফাট্স্ত তেলে একবার এপিঠ চিড্বিড্ করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড্বিড্ করবে। যাক গে! যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেণ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।...

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভা— মান্বের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দ্বঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চভূদিকৈ না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গ্রছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মন্যাজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধর্ন। ... বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মন্যাসাধারণ ভালো ভালো সদ্বন্ধ, খ্রুজে পেতে পারবেন। তাঁদের সাম্ভুনার অভাব হবে না।

কলকাতা ১৪ **জ**্ন ১৮৯২

44

শিলাইদহ ব্ধবার, ২ আষাঢ়। ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খ্ব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ করে এল।... কাল ভাবল্ম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরণ্ড ভেজাও ভালো তব্ব অন্ধক্পের মধ্যে দিনযাপন করব না—জীবনে '৯৯ সাল আর দিতীয়বার আসবে না—ভেবে দেখতে গেলে পরমায়্র মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে—সবগ্লো কৃড়িয়ে যদি গ্রিশটা দিন হয় তা হলেও খ্ব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদ্ত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে—নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রতাহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি স্র্যোদ্য় স্থান্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে দ্লিদ্ধ নীল, কোনোটি প্রিমার জ্যোৎশ্বায় সাদা ফ্লের মতো প্রফল্ল, এগ্লি কি আমার কম সোভাগ্য! এবং এরা কি কম ম্ল্যবান! হাজার বংসর প্রে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের

প্রথম দিনকে অভার্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বংসরে সেই আষাটের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জায়নীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সূত্র দুঃখ বিরহ মিলন -ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি প্রোতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বংসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদুতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদ্রুটে আর একটিও অর্থাশট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে প্রথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সম্ভানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যান্তকে পরিচিত বন্ধরে মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধ্য প্রকৃতির লোক হত্ম তা হলে হয়তো মনে কর্তম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন ব্থা ব্যয় না করে সংকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সন্দর দিনরাতিগালি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যালোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শ্না-পরিপূর্ণ-করা শাস্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কান্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগং থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ যোজন দূর থেকে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বংসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই প্রথিবীতে এসে পে ছিয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধাগর্মল দিগ বধ্বদের ছিল্ল কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে থসে থসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমূদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলোকিক সূর্যাস্ত দেখেছিল,ম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলমে, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে বার্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যান্ত আমি ছাড়া প্রথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুর্টিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুর্টিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গ্রাটকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গ্রাটকতক সন্ধ্যা, দাজিলিঙে সিণ্ডল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই রকম কতকগ**্রাল উ**জ্জ্বল স**ুন্দর ক্ষণখ**ন্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সোন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা। আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসস্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পডে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুদ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডবিয়ে দিত।... যে প্রথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অস্কৃত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছ, দেখতে পায় এই জন্যে বহ, যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে-- বাস্তবিক প্রথিবীর জীবগুলো ভারী অস্তত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘাটোটোপ পরিয়ে রাখে নি. চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি. সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধ্রগালো বন্ধ

পাল্কির মধ্যে চড়ে প্থিবীর ভিতর দিরে কী দেখে চলে যাছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুর্প পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো প্থিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উদ্মৃত্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমন্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমার ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আন্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চ্ড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষ্ম কর্ণ দ্রে থাক্, সমস্ত হদর নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। কী আমি ভদুলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি! পরিপাটি ভদুলোকদের সঙ্গে ভদুভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদু— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী স্কুদর অরাজকতা নেই! কতকগ্লো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি— কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে— কনভেন্শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জেড়া হবগত উল্ভি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমন্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাণত কথা চাপা পড়ে আসছে। প্রথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়— তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণা— হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।...

প্রঃ—আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিল্ম সেটা বলে নিই—ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জ্বড়ব না—কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খ্ব ম্যলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

কলকাতা ১৬ জন? ১৮৯২

63

শিলাইদহ (বৃহস্পতিবার) ১৬ জন্। ১৮৯২)

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁরে কোনো খোলা জারগার থাকা যার ততই প্রতিদিন পরিষ্কার ব্রথতে পারা যার, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে স্ফুনর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যস্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জােরে আপনার সীমাকে অতান্ত বেশি অতিক্রম করবার জনাে চেন্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য— অথচ প্রত্যেকে যেটাকু করছে সেটাকু বড়া সামানা নয়— ঘাস আপনার চ্ড়ান্ত শক্তি প্রয়ােগ করে তবে ঘাস-র্পে টিকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তট্যকু পর্যস্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঞ্জন করে নিজের কাজ অবহেলা করে বটগাছ হবার নিক্ষল চেন্টা করছে না, এই জনােই প্রথিবী এমন

স্বন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা-দারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বলো, বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু একটি অতি ক্ষ্মুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাসফাস করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, ছোটো বডো সমস্ত কর্তব্যকে প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে বয়ে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর-কিছ, হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় আপনার চারিদিককার সূত্র এবং মঙ্গলের উদ্দেশে সূত্রপত্রংখের ভিতর দিয়ে নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে পালন করে যাব এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ रात ७८ठे, ट्हाटोथाटो मु:च दमना একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশা, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মৃহতে আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দ্র থেকে হঠাৎ একটা কার্ল্পনিক আশার উচ্ছনাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খাটিনাটি খিটিনিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামাটি চিত্র অভিকত করে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্ত তা ঠিক নয়।

কলকাতা ১৭ জ্ন ১৮৯২

69

শিলাইদহ শুকুবার, ৪ আষাঢ়। ১২৯৯।

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধের দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি — পূর্ব দিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-এক রকম দেখতে পাই— আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্থনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মৃদ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে— আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গের বাবহার করা আমার পক্ষে ভারী সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা — একটিমার সিধে রাস্তা আছে, চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল; নানা রক্ম বৃদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখি নে— সৃত্ধ দৃঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই— কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

কলকাতা ১৮ জুন ১৮৯২

গোয়ালন্দের পথে ২১ জ্ব ১৮৯২

আৰু সমস্ত্র দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই द्राष्ट्रा मित्स र्गाष्ट्र, এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি—এবং नमीत मूरे তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি-কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই-যে একলাটি চপ করে বসে চেয়ে থাকা— দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানা রকম রঙ ফটেছে— নোকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহানিশি জলের এক প্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে—সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি প্রান্ত নিদিত শিশার মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে— গভীর রাতে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কলে নিদ্রিত—মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শ্রাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপুঝাপু করে পাড খসে খসে পড়ছে— এই-সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কম্পনার স্লোত বইতে থাকে এবং তার দূর্ট পারে স্কুদূর তটদুশ্যের মতো নব নব আকাম্ফার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দুশাটা খুব একটা চমংকার কিছা নয়- একটা হলদে রকমের তণতর শুনো বালির চর ধা থ क्रवर्ष, ठाइरे गारम वक्रो क्रममाना रनोरका वाँधा त्रस्मर वेवर व्याकारमत होसाम ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে— দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারি নে—বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরবা-উপন্যাস প্রভ্তম সিন্ধারাদ নানা নতেন দেশে বাণিজা করতে বাহির হত, ভূত্য-শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিদ্ধ্বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকা ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মৈছিল সেটা যেন এখনো বেক্টে আছে—এই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চণ্ডল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্সন্কুসো না পড্ডম, রূপক্থা না শনেতম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দরে দুশা দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না সমস্ত প্রথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রক্ম হয়ে যেত। এইটাকু মান,ষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কার্ল্পনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী-যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কী গে'থে গেছে—কত গলেপর সঙ্গে ছবির সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে, সামান্যের সঙ্গে, বড়োর সঙ্গে, জড়িয়ে গিণ্ট পড়ে আছে প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে—একটা মান,্বের একটা বৃহৎ জীবনের জাল থ,লতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়- কী-একটা হেটেরোজিনিয়াস স্তুপ হয়!

কলকাতা ২২ জুন ১৮৯২

শিলাইদহ সোমবার, ২২ জনে। ১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুরে শুরে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিছে— भारत मनो रकमन द्रेयर विकल रहा राजा, अथा जात कातन एउटा भाउता गर्छ। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধর্ননতে হঠাৎ অনুভব করা যায় প্**থি**ব**ীতে** একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই--প্রথিবীর অধিকাংশ মান্ত্র আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সূত্রখনুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে কী বৃহৎ প্রথিবী! কী বিপলে মানবসংসার! কত সন্দ্রে থেকে জীবনের ধর্নন প্রবাহিত হয়ে আসে – সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখান বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে—আধকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞের, অনাত্মীর, আমা-হীন'-- তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিতাক্ত এবং প্রান্তবতী বলে মনে হয়— তর্থান মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাডা এই উল্পেন্তি নিজের অতীত ভবিষাং সমস্ত জীবনটা একটি অতি স্দীর্ঘ পথের মতো চোখের সম্মাথে উদয় হল এবং তারই এক-একটি সাদার ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উল্পের্বান কানে এসে পেণছতে লাগল। এই রকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উল্বেধ্বনির প্রতিধ্বনিট্রক পাড়া ছেড়ে পালাবে, অতি ক্ষীণ ভূত ভবিষ্যংকে দুই কন্ই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজমতি ধরে সেলাম ঠকে এসে দাঁড়াবে— খাজনা আদায়ে মন দিতে হবে।.....

কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি। একট্-আধট্ব বদল-সদল হয়েছে— নাটকে আবার খ্ব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না— কাজটা অনেকটা চৌঘ্রিড় হাঁকানোর মতো— অনেকগ্রলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জ্বতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। স্বতরাং ওর মধ্যে কোনোএকটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।... বিদেশী বন্ধর সঙ্গে চিঠিতে বন্ধর জাগিয়ে রাখা সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই— দর থেকে মাঝে মাঝে কেবল পগ্রবাজন করে বন্ধর্বাহকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ এবং প্রায় অসাধ্য বললেই হয়। প্রথিবীতে ছোটোখাটো আত্মীয়তা প্রতিদিন আসছে এবং যাছে— আমার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান বন্ধন কিছুই নেই— তাদের যেখানে সংসারের কেন্দ্র, তাদের গুরুতর সত্বথ দঃখ যার চার দিকে আবিতিত হচ্ছে, আমার পক্ষে সে এক রক্ম সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন স্থলে সকল রকম বাধা অতিক্রম করে পরস্পরকে টানাটানি করে রাখবার কী এমন অত্যাবশ্যক পড়েছে!

কলকাতা ২০ জনে ১৮১২

সাজাদপ্র সোমবার, ২৭ জুন। ১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল, আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কথনো দেখেছি বলে মনে হয় না—গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকান্ড হিংস্ত দৈতোর রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিল্ল মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোছে— একটা আকাশব্যাপী প্রকান্ড অলোকিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোথ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগ্রুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনি প্রথিবীকে শ্লোঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসল্ল সংকটের সময় প্রথিবীর সমন্ত শাস্ত্রক্তে এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগ্রুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।

কলকাতা ২৯ জন ১৮৯২

60

সাজাদপ্র ২৮ জুন। ১৮৯২।

তোর আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অভির গানের একট্রখানি উল্লেখ আছে পড়ে মনটা কেমন হঠাং হ্বহ্ব করে উঠল
 জীবনের অনেকগ্রাল ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখু, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় ব্বে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখান্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গান বাজনা এত ভালোবাসি, এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে, কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় একদিনও প্রায় গান বাজনায় কর্ণপাত করি নে। যদিও সব সময়ে ব্রুতে পারি নে কিন্তু মনের ভিতরটা কি ত্যিত হয়ে থাকে না! তোর চিঠি পড়বামাত্রই অভির মিণ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এর্মন ইচ্ছে করে উঠল যে তথান ব্রুতে পারলাম, আমার প্রকৃতির অনেকগালি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দ্রাশার মোহে জীবনের ছোটো एष्टाएँ। आनन्मभागितक উप्लिका करत आभारमत जीवनरक की छेलवाजी करत्रहे রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিল্ম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে, তোরা কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছিস, খোলা দরজা-জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে এবং থানিকটা স্দ্র আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে— আমি একটা খোলা জানলার কাছে কোচের উপর পড়ে বাইরে চোথ রেখে শ্রনছি। এটা যে খুবই একটা দূর্লভ দুরাশা তা বলতে পারি নে, কিন্তু তিনশো পর্যষ্টি দিনের মধো কদিন অদ্ভেট এ সূখ পাওয়া যায়! এই-সমন্ত স্বলভ আনন্দের অপরিতৃপ্তি জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছ্ব অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অ্যাচিত্ত ছোটো ছোটো আনন্দগর্বলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই। যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এবারে যখন কলকাতায় ফিরব তখন মাঝে মাঝে অভির গান শ্বনব এবং তোরা যখন বাজনা বাজাতে ইচ্ছে কর্রাব আমাকে শ্রোতার মধ্যে গণ্য করে নিস। এবারে কলকাতায় গিয়ে কত কী যে করব তার ঠিক নেই—কাজ করব, গানে করব, হাসব, গল্প করব, ভালো বাসব, রান্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নর স্বোদয়কে আনন্দে অভার্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব— বিক্ষিপ্ত জীবনকে সংহত করে এনে বেশ একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। লেখার চেয়ে করা কিণ্ডিং শক্ত হবে, কিন্তু সেই কঠিন হবে বলেই স্বুখ আছে।

কলকাতা ৩০ জনে? ১৮৯২

७२

সাজাদপ্র ২৯ জুন। ১৮৯২।

একটা এন্গেজমেণ্ট্ করা যাবে। বাতিটি জনালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি रिटेंदिन यथन दिन श्रेष्ठिक राम वर्ष्माह, रहनकारण कवि काणिमारमन भीनवर्ष्ट এখানকার পোষ্ট্মাষ্টার এসে উপস্থিত। মূত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোষ্ট মাষ্টারের দাবি ঢের বেশি— আমি তাকে বলতে পারলমে না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ আবশ্যক আছে'—বললেও সে লোকটা ভালো ব্রুবতে পারত না। অতএব পোষ্ট্যাণ্টারকে চৌর্কিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকৈ আন্তে আন্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একট বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কৃঠিবাড়ির একতলাতেই পোষ্ট্র আফিস ছিল এবং আমি এ'কে প্রতিদিন দেখতে পেত্ম, তথনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোষ্ট্যাষ্টারের গল্পটি লিখেছিলমে, এবং সে গলপটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্মাস্টারবাব, তার উল্লেখ করে বিশুর লম্জামিশ্রিত হাস্য বিশুার করেছিলেন। যাই হোক. এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গলপ করে যায়, আমি চপ করে বসে শুনি। ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যৈ খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মান,ষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তর্বাঙ্গত হয়ে ওঠে।... তিনি আমাদের भूत्निक वावात शन्य कर्ताष्ट्रत्वन। वार्यात्रहो भूत्न ववः ठाँत वनवात छन्नी प्रत्थ আমি হেসে হেসে প্রান্ত হয়ে পড়েছিল ম। কথাটা হচ্ছে এই, মুন্সেফ বাব, হঠাং

একটা গাছের গাড়ির মধ্যে শিব দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দিন দেখলেন শিব তার পর্রাদন দেখলেন কালী, তার পর্রাদন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—সমস্ত বৈকুণ্ঠপত্ররী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাং নেবে এসেছে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বলছেন—'ঐ দেখন, ঐ দেখন, দেখতে পাচ্ছেন না! ঐ চোখ! ঐ জিব!' যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে-কাজেই দেখতে পাচ্ছে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভার নেই তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের পোস্টুমাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁঠাল দিয়ে ঠাকর নের ভোগ হয় সেই দিন তিনি দেখতে পান-কিন্তু ক্ষীরটাকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন টাকে চোখ বলছিলেন মশার?' মুন্সেফ বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ঐ উপরে!' পোষ্ট-মাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, 'বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলমে।' कार्तामिन वा भर्त्भक जाँक वर्तन, 'আছ्या भगाय, आर्थीन उपे कि नक्का করে দেখছিলেন? আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজবামাত্র কী যেন একটা গাছের উপর এসে বসল আর উপর থেকে দ্ব-চার ফোঁটা জল পড়ল!' পোষ্ট্যাষ্টার ভালোমানুষের মতো মূখ করে উত্তর দেন, 'আজে হাঁ—গাছটা नर्छिं न वर्ते। ' स्त्र शाष्ट्रवेत हात पिक वाधिरत रक्ता श्राहरू - मार्ग्य स्त्रभारन पर तिला भरका पिराक्रिन, गाँथ घ॰ो वाकरह, এकक्षन मन्नामी स्थारन वरम गाँका টানছে এবং চোখ বুজে বলছে 'ঐ কালী মায়ীকে দেখতে পাচ্ছি'। এক-একটা लाक आवात **रम**थारन शिरा मूर्चा यारा, এवर मूर्चि अवस्थार रेमववाणी वलरा থাকে। বিবিধপ্রকার বুজুরুকি হতে আরম্ভ হয়েছে। পোস্টুমাস্টার বলছিলেন 'আপনাদের জমিদারিতে ম্যাজিস্টেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগ্রলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন-- আপনার উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা।' আমিও মনে কর্নাছ একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক কিছু,দিন এই হ,জু,কটা চললে সাজাদপ্রর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে। পোষ্ট্মাষ্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘ্বংশ নিয়ে পড়ল্ম। ইন্দ্মতীর স্বয়ন্বর পড়ছিল্ম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি माति मूर्माष्क्र मुन्मत-एठराता ताजाता वटम रिगष्टन--- এवः এक ममस्य भाष्य এवः ত্রী -ধর্নির মধ্যে বিবাহবেশ পরে স্নুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মারখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে স্কর্ননা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগ্-হীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সন্দের! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নদ্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! ইংরাজ গবিণীর ঔদ্ধতোর চেয়ে এ ঢের ভালো। সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্চে এই অবশা র্চতাট্র যদি একটি একটি সূন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মহে দিয়ে যেত তা হলে এই দুশোর সৌন্দর্য থাকত না। কিন্তু অজের গলায় মালা দেবার পূর্বেই অনেক রাড হওয়াতে শুতে যেতে হল—তাই কাল প্রিয়র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রমতীর বিয়েটা সমাধা হযে উঠল না।

কলকাতা ১ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপ্র ৩০ জ্ন। ১৮৯২।

মেয়েদের নতেন জীবনে প্রবেশ করার যে কী ভাব তা পরেরুষের পক্ষে বোঝা একটা শক্ত-বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের। বোধ হয় ওর মধ্যে খুব একটা নেশা আছে—ঈষং, আশুকা মিশ্রিত থাকাতে ওর তীরতা আরও অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।... সেই বন্ধনম,ক্তির মধ্যে অনেকখানি উল্লাস এবং একট্রখানি দুঃখও আছে বোধ হয়। আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরুহে, একজন অপরিচিত পরে, যের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহা প্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পরে, যমান, ষ। মেয়েরা স্থিকাল পর্যন্ত ঐ কাজ করে আসছে। ওটা তাদের নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা নতুন স্বামীকে হাতে করে নিয়ে তার সূত্র দৃঃখ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার করে একটা স্কুগম্ভীর পতুলুখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে— বিশেষতঃ সেটাই যখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য কার্য। আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেক-গুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি, আমরা কী করে ঠিক ব্রের একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয়মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নতেন আশাপূর্ণ জীবনের উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম ম,হ,তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কিরকম একটা দীপ্তিতে উল্জবল উচ্ছবসিত হয়ে ওঠে! আর একজনের নবীন জীবনের নব আশার কথা আমার মতো লোকের কাছে একটা বহুদুরের দুশোর মতো বোধ হয়-সে জায়গা থেকে আমরা যেন অনেক কাল হল চলে এসেছি। কিন্তু আমাদেরও একটা বৃহৎ নবজীবন আছে সম্মুখে এক-একবার খুব একটা প্রশস্ত আশার সংগীত শুনতে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান থেকে আসছে। আমাদের নবজীবন হচ্ছে যখন সূত্র্থ ছেডে সন্তোষের বৃহৎ-রাজ্যে প্রবেশ করি—বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমন্ত কর্তব্যগ্রনিকে অকাতরে গ্রহণ করি। সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজপথে বেরিয়ে পড়া। এখন আমাদের সামনের নহবংখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজছে না। কানাড়ার তান দিয়েছে-- রাগ্রি যতই গভীর হবে ততই সেটা মধ্বর শোনাবে। পিছন ফিরে প্রথিবীটাকে দেখতে এখন বেশ লাগে— তোরা সবাই এখনকার নতুন কালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হতে যাচ্ছিস, সব-স্কু মিলে তার একটা ভারী মধ্রে সংগীত আছে—তোদের ঐ নবজীবনের বিচিত্র আনন্দধর্নন আমি যেন বেশ ন্মিদ্রশীতল শাস্ত হৃদয়ে শুনতে পারি এবং আমার জীবর্নাদগন্ত থেকে একটি সন্দর ক্লেহ-আনন্দের আভা তোদের নবীন সংসারের উপরে যেন শান্তিবচনের মতো পড়ে। মঙ্গল আমার হৃদয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোদের ললাটে গিয়ে পড়ক।

কলকাতা

२ ब्हुमारे ১४৯२

সাজাদপ্র ৩ জুলাই। ১৮৯২।

কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক কারগার লেপ্টেনেন্ট গবর্নর এসেছে এবং তার অভার্থনা-উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বতে একজন বিখ্যাত বড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বরে ভিতরে বসে নেই কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শনেতে পাচ্চ। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্চিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জান্নগায় সে ভুলে গেল। দ্বার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেণ্টা করলে— তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেডে দিয়ে অমনি কেবল সরেটা ভেজে যেতে যেতে হঠাং তার সরেটা কেমন করে কালায় পরিবর্তিত হয়ে গেল— সবাই মনে কর্রছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কালা। তার কামা শনেে বডদাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্চিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতথানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিজ্ঞার ব্রুবতে পারলেন নাইরে থেকে তার সেই আর্দ্ররিক শোকের স্বর শানে আমারও ভারী কল্ট হতে লাগল—পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অভত বলে মনে করে, এর যথার্থ মমটিকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আডাল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই। যা হোক স্বপ্নের এই প্রথমাংশটকে বেশ लाशल ।

কলকাতা। ৫ জ্বলাই ১৮৯২

সাজাদপ্র ৪ **জ্**লাই। ১৮৯২।

আজ সাজাদপুর স্কুলের ছাত্রসভায় আমাকে যেতে হয়েছিল।...বেলা চারটের সময় সভাগ্রে গিয়ে উপস্থিত হল্ম। আমাকে গিয়ে সভাপতির আসনে বসতে হল। যদিও আমার সভোরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাত মান্ত্র, পাড়াগে য়ে ছাত্র, তব্র দাড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ত্র সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার ব্বকে ব্যথা করতে লাগল—মনকে নানারকম ভরসা দিয়ে কিছ্বতেই সেটা নিবারণ করতে পারল্ম না। প্রথম ছাত্রটি অতি অস্কৃত ইংরিজিতে স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে লাগল; বললে: Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra

Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill and you cannot study or do anything। এই রকম সব জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী ইংরাজিতে এবং বাংলাতে শোনা গেল। অবশেষে আমাকেও এক সময়ে উঠে দাঁড়াতে হল— আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেরে দিল্ম। গন্ডীরস্বরে বলল্ম—ছাত্রগণ! আজ তোমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে সেই জিনিসটা এবং মোখিক আলোচনা করবার শক্তি উভয়েরই অভাব থাকাতে আমি আজ অধিক কিছু বলতে পারব না—তা ছাড়া বিষয়টা এমনি যে ও বিষয়ে নৃত্ন কথা বলা ভারী শক্ত। কিছু শরীর অস্কু হলে কীকট এবং স্কু থাকলে কী স্থ, অনুমান করি, সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিক্ষার ব্যবেছ যে আমি ও সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা না বললেও তোমরা স্বাস্থারক্ষার জন্যে চেট্টা করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে আরও দ্বটো-চারটে কথা বেরিয়ে পড়ল, এবং বক্তুতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয় নি।

কলকাতা ৬ **জ**ুলাই ১৮১২

> সাজাদপ্র ৫ জুলাই। ১৮৯২।

আজ আমাদের এখানে পুন্যাহ। কাল রাত্তির থেকে বাজনা বাজছে। কাল সন্ধের সময় এখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা Brass Band এসে উপস্থিত-ইংরিজি ধাঁচের দিশি সূর বাজায় কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মতো—ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো করে এবং খুব প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়, বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। কিন্ত আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্চিল এমনি অতিরিক্ত মিণ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যস্ত একটা অন্তর্নির্দ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল--বডো কাতর किन् वर्ण मुन्दन एमरे मुन्दोरे भनाव किन य राज्यन करत जारम ना पुत्रराज পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মূলতান বাজাচ্ছে—মনটা বডোই উদাস করে দিয়েছে— প্রথিবীর এই সমস্ত সব্জুজ দুশোর উপরে একটি অশ্রুবান্দেপর আবরণ টেনে দিয়েছে- একপর্দা মূলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এইরকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে—বেশ অনেক-ग्राला ज्ञाली ... এवर कत्न वर्षात भात- ज्ञानक द्रम जात्ना जात्ना विमानानी गान-गान थारा किष्ट्रा कानि तन वलतल इस।

কলকাতা ৭ জুলাই ১৮৯২

**मिलारेमर** २० *क.ला*हे। ১४৯२।

আজ এই মাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। কী করে যে বাঁচল ঠিক ব্রুকতে পার্রাছ নে। যা হোক, বে'চেছে সে জন্য দুঃখিত নই। পাণ্টি থেকে আজ শিলাইদহে যাচ্ছিল ম-বেশ পাল পেয়েছিল ম. খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিল ম — বর্ষার নদী চার দিকে থৈ থৈ করছে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে— আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখাপড়া করছি। বেলা সাড়ে দশ্টার সময় গড় ই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মান্তল ব্রিজে বাধবে কি না তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল. ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই, কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্লোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মান্তল ব্রিজে ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড (আবর্ত) আছে। সেই আওড থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মথে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না-দেখতে দেখতে বোটটা ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্থল মড় মড় করে ক্রমেই কাত হতে লাগল - আমি হতবৃদ্ধি মাঝিদের কুমাগত বলছি 'তোরা ওখান থেকে সর মান্তল তেঙে তোদের মাথার উপর পডবে।'-- এমন সময় আর-একটা নোকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রশি নিয়ে আমাদের বোটটাকে চানতে লাগল। তপ্সি এবং আর-একজন মাঝি রশি দাঁতে কামডে ধরে সাঁতরে ডাঙায় গিয়ে টানতে লাগল। ডাঙায় আরও অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। কিন্তু কারও কোনো আশা ছিল না। মাস্তল যত কাত হচ্ছিল বোটও তত কাত হয়ে পড়ছিল—যদি সময়মত নোকো না আসত আর বেশিক্ষণ টিকত ना। मकरल पाछारा जिप करत এट्रम वनरन, 'आल्ला वांहिररा निराहक, नरेरन বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।' সমস্ত জড় পদার্থের কান্ড কিনা। আমরা হাজার काजत इरे. क्र कारे. त्लारारा यथन कार्र रहेकन धार निक्तत शब्द जल यथन रहेनरा লাগল তখন যা হবার তা হবেই—জলও এক ম.হ.ত থামল না. মাস্তলও এক চল মাথা নিচু করলে না, লোহার বিজও যেমন তেমনি দাঁডিয়ে রইল। আমি যখন অনা নোকোয় চড়ে ডাঙায় এসেছি তখনও বোটটা যায়-যায়-- সোভাগালমে ডাঙার এতটা কাছাকাছি এসেছিল যে কারও ডোববার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্ত বোটটা যেত এবং সেই সঙ্গে আমার খাতাগুলো এবং অন্যান্য লেখাগুলো যেত। মাঝিরা বলছে এ যাতাটাই ভালো নয়—তিনবার এই রকম হল। কৃণ্টিয়ার ঘাটে মাস্তল তোলবার সময় দড়ি ছি'ডে মাস্তল পড়ে যায়, আর একটা হলেই ফালচাঁদ মাঝি মারা পড়ত। তার পরে সেই পাণ্টির খালের মধ্যে বটগাছে মান্তল বেথে গিয়েছিল সেও যে নিতান্ত কম বিপদ হয়েছিল তা নয়। সেখানে স্লোতের খবে তীব্র বেগ ছিল। তার পরে এই ব্রিজ-বিদ্রাট। আমার একটা এই তুপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দির্য়েছ, নিজের জন্মে কিছু-মাত্র হাঁউমাউ করি নি. বান্ধি স্থির ছিল। মাস্তলটা যে কিরকম ভীষণভাবে ভেঙে পড়বে তার জন্যে প্রতি মৃহতে প্রস্থৃত ছিল্ম— মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিল্ম তার কোনোটাই অসংগত হয় নি। উঃ! তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা করকম হত!

কলকাতা ২১ জ্বলাই? ১৮৯২

4 B

শिलाইमर २১ ब्लाই। ১৮৯२।

काल विद्युल भिलारेम्टर एपीए छिल्प्स, आङ मकारल आवात भावनात हरलि । আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই—তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উচ্চ পাড় দৈখেছিলি, এখন সে সমন্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেডেক বাকি আছে মাত। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগবে ঢেউ তলে ফুলে ফুলে চলেছে— এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দ্বলতে দ্বলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব! ছল্ছল্ খল্খল্ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না- ভারী একটা যৌবনের মন্ততার ভাব। এ তব, গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পডতে হবে— তার বোধ হয় আর কুল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়-নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীর স্লোত যেন চকচকে খন্সের মতো, পাতলা ইম্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত, পদ্মার দুতুগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি তীর খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মতো বাঁধা— দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেছে।... এ সময় না হলে নদীর আনন্দ দেখা যায় না! আমরা প্রায়ই শীতের শেষে কিম্বা গ্রীঙ্মের আরন্তে আসি, তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে—দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না। তাতেই তোর মা কত ভয় পেয়েছিলেন, এখনকার নদী দেখলে বোধ হয় ডাঙায় থাকতেও ভয় পেতেন। ভয়ের যে কোনো কারণ আছে তা নয়। কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে বরও কিছ্ গ্রুত্র বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে এক রকম হাউ-ড়া-ড করে আসা গিয়েছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্স্ট্-ডোর নেবার এ রক্ষ ঘটনা না राल प्रराख भारत रहें। ना। रास्य वाष्ट्रा भारत भारत ना। काल ठिकराज्य भारत याँव আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূতি খানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশাক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা বড়ো একটা ভাবি নে! যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে— তা তিনি জলে ঢেউই তুলান আর আকাশ থেকে ফ্রই দিন— আমি আমার পাল তুলে চললাম— তিনি যতদ্র করতে পারেন তা প্থিবীসাদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

কলকাতা ২২ জ্বাই ১৮৯২

৬৯

শিলাইদহ ব্হস্পতিবার ৩ ভাদ। ১২৯৯।

এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সন্দের বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফল্লে নবীন প্রথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো **प्रांप मत्न इस रयन आमारमंत्र এই नवर्स्यावना ध्वनीमृन्मवीव मर्क्ष रकान-** अक জ্যোতির্মায় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস. এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-স্থের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম দপন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মাল নীলিমা। স্বর্গে মর্ত্যে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গণে আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তচ্চ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে-একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁস্ফাঁস্ ধড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সন্দরে মনে হয়। চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিত ভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘ্ব করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে— আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন ত্রিলতে করে তলে নিয়ে এই রঙিন শরং-প্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবক্তে এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে। বেশ লাগছে। 'কী জানি পরান কী যে চায়' বলতে লভ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না-কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হলেও এখানে बल्ट एमार्थ रनरे। जरनक भारतारना भारताना कविका, कलकालास सारक উপহাসানলে জনালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামান দেখতে দেখতে মুকলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

কলকাতা ১৯ অগস্ট্, ১৮৯২

শিলাইদহ ২০ অগস্ট । ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর স্যাকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয়, আহা, এইখানে যদি থাকতুম— ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়। মনে হয় একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্সন্কুশো পোলভার্জনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সম্দ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রোদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্কা জডিত আছে আমি ঠিক ব্রুতে পারি নে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাডীর টান এক সময়ে যখন আমি এই প্রথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সব্বুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, স্থাকিরণে আমার স্দ্রবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমক্প থেকে যৌবনের স্কান্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দরে দরোন্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উচ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তন্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তথন শরং-সংখালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্থ চেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সন্ধারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে— আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্করিত মুকুলিত পুলুকিত সূর্যসনাথা আদিম প্থিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ প্রিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকডে শিকডে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাণ্ডিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। এই পূথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বংসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্ত ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি ব্রুতে পারবে না— কী-একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। সেই জনো চেণ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

কলকাতা ২১ অগস্ট ১৮৯২

95

বোয়ালিয়া ১৮ নভেম্বর। ১৮৯২।

তুই কি এখন রেলগাড়িতে? সমস্ত রাত্তিরের কন্কনে শীত ভোগ করে তুই বোধ হয় এখন জেগে উঠে মুখ ধুয়ে এসে পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে বসেছিস। যদি জন্বলপুর লাইন দিয়ে যেতিস তা হলে আমি বেশ কল্পনা করতে পারতম এতক্ষণ তোরা কিরকম দ্শোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। এই সময়টা সকাল বেলায় নওয়াড়ির কাছে উ'চুনিচু প্রস্তরকঠিন তর বিরল প্রথিবীর উপরে স্থোদয় হয়। তোদের নাগপুরে লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে—শস্যক্ষেত্র বড়ো-একটা নেই—দৈবাং দুই-এক জায়গায় **रमधानकात वृत्ना हावाता मिट्ट नित्र हाव आत्रष्ठ करत्रष्ट— मूर्ट धारत विमीर्ग** প्रियो, कारना कारना भाषत, भ्रकत्ना कनस्त्रारञ्ज नर्जाफ्-ছफ़ारना भर्षाठ्य. रहारो ছোটো অসম্পূর্ণ শাল গাছ এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো-লেজ-ঝোলানো 5%ল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্যপ্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতিম্য নবীন দেবশিশরে উচ্জতেল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শাস্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে জানিস? কালিদাসের শক্তলায় পড়েছিস দুম্মন্তের ছেলে শিশ্ব ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে কিরকম খেলা করত। সে যেন একদিন পশ্বংসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে আন্তে আন্তে আপনার শ্তুকোমল অঙ্গুলিগত্বলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং মাঝে মাঝে সঙ্গেহে এবং একান্ত নির্ভারের ভাবে আপনার মানববন্ধার প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ওই-যে শুকনো স্রোতের ন্র্ডি-ছড়ানো পথের কথা বলল্ম ওতে আমার কী মনে পড়ে জানিস? বিলিতি রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতিনের মেয়েকে এবং ছেলেকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল করে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তথন দুই ভাই বোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বৃদ্ধিপূর্বক একটা একটা করে নৃডি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে রেখেছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগর্নল যেন সেই রকম ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহং প্রথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে তাই জন্যে চলতে চলতে আপনাদের পথের উপর ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়— আবার যখন ফিরে আসবে আবার আপনার এই গ্রুপর্থাট ফিরে পাবে। আজ সকালবেলায় উঠে অর্বাধ আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানলার পাশে বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুইে পার্শ্বেব রৌদ্রোজ্জনল চিত্রগর্নল দেখে যাবার চেণ্টা করছি। আমার বহু দিনের রেলভ্রমণের নানা স্মতি নানা খণ্ড খণ্ড দৃশাগ্রীল আমার মনের দৃই পাশে সাজাচ্ছি, বসাচ্ছি, তাদের উপরে হেমন্ডের সকাল বেলাকার রোদ দূর মেলিয়ে দিচ্ছি এবং মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তা কচ্ছি।

সোলাপ্রে ২২ নভেম্বর ১৮৯২

93

নাটোর ১ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল তো লোকেনে আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং কেবল 'আমরা দুজনে যাত্রী'। লোকেন

একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে— আমি গন্ন্ গন্ন্ স্বরে স্বন্দরী রাধে আওয়ে বনি গান ধরলমে— এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অন্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পেণচৈছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল। সে তর্ক কোনো কালে শেষ হত কি না জানি নৈ, কিন্ত সোভাগালমে আমাদের তর্কের মাঝখানে একটি কশকায়া নদী এসে একটি লম্বা দাঁতি টেনে দিলে। সেই নদীতীরে গাড়ি থেকে নেবে একটি নোসেত পদরজে পার হয়ে ও পারে যেতে হল-- ও পারে গিয়ে হঠাং আবিষ্কার করা গেল. আকাশে আধর্খান চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেণ্টে যতটা দূরে পারা যায় যাওয়া যাক। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্থা এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিশুদ্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগল্ম। কাল ব্ধবারে অদূরবতী গ্রামে একটা হাট ছিল, সেখানে হাট সেরে দুই-চারজন গ্রামবাসী এবং জনপদবধু গল্প করতে করতে গুহু ফিরে যাচ্ছিল। একখানি শ্না-বোঝাই গোরের গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মন্তি দিয়ে নিদ্রামন্ন এবং গোর, দুটি আপন মনে আন্তে আন্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন গ্রামের কাছাকাছি আর্সাছ— সেখানে গোয়ালঘর থেকে খড-জন্নলানো ধোঁওয়া বায় হীন শীতরাতে উপরে উঠতে না পেরে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে বাঁশঝাডের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এমন করে মাইল দুয়েক গিয়ে তার পরে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম।...ঘডিতে প্রায় একটা বাজে। তার পরে অনেক কার্কতি মিনতি করে স্থির হল মহারাজ আমাদের একটা ছাইভ দিয়ে তার পরে বাড়ি পেণছে দেবেন। সকলেই বললে : Such a night was not meant for sleep। বাস্তবিক সন্দর রাতটি হয়েছিল। রাস্তায় লোক ছিল না এবং রাজবাডির প্রশান্ত সরোবরগুলের উপর জ্যোৎস্না এবং তার ধারে ধারে ঘন গাছের ছায়া চমংকার দেখাচ্ছিল। বোধ হয় রাত্তির দেডটার সময় বাডিতে এসে শুয়েছিলুম।

সোলাপ্র ৫ ডিসেম্বর ১৮৯২

90

নাটোর ২ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল ব্রেক্ফাস্ট্ থেয়ে মহারাজার ওথানে গিয়েছিল্ম বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিল্ম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান দিয়ে। রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলা দেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সুর্যান্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে বিলতে পারি নে— কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল কর্ণা— আমাদের এই আপনাদের প্রিথবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদ্রেবতী আকাশের সঙ্গে কী-একটি বিশহভারবিন্ত মৌন ম্লান মিলন!

অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাশ্ড অখন্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষং প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে শ্বলে আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা— অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেঘনেতে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত প্র্নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর গভীর শাস্ত স্মুন্দর সকর্ণ সংগীত প্রথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একট্রনিবিচ্টাচিত্তে শ্বির হয়ে চেন্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি] লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপ্ল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগংব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম [কম্পন] ধর্নিকে কেবল একবার চোখ ব্রজে মনের কান দিয়ে শ্বনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি এই স্র্রোদ্য় আর স্ব্রাপ্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য ন্তন [করে] অন্ভব করি কিন্তু নিত্য ন্তন করে কি প্রকাশ করতে পারি!

সোলাপ্র ৬ ডিসেম্বর ১৮৯২

খাতার কাগজে ধার ছিল্ল হওরায় কোনো কোনো শব্দ অবলুপ্ত; অনুমানে বা পূর্বমুদ্রিত 'ছিল্লপন্ত' মিলাইয়া যে পাঠ স্থির হয় তাহাই বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

98

मिलाटेमर ১ ডिসেম্বর। ১৮৯২।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একট্ব মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অন্বক্লে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে— দ্প্রবেলাকার রোদ্বরে শীতের দিনটা ঈবং তেতে উঠেছে, পদ্মায় নোকো নেই শ্না বালির [চর] হলদে রঙ, এক দিকে নদীর নীল আর এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে— জল কেবল উত্তরে বাতাসে খ্ব অলপ অলপ চিক্ চিক্ করে কাঁপছে, টেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অলপ অলপ বাতাস লাগছে, বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীর রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দ্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময় প্রকৃতির এই ধীর য়িদ্ধ শৃশুরা ভারী মধ্র লাগছে— এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অন্তিম্ব যেন মৃদ্ব রোদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্ ঝিক্ করছে, এবং যেন আর্থেক-আনমনে তোকে চিঠি লিথে বাছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয়্ম

পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চার দিকে জল কুলুকুল करत ७८५-- ठाति पिटक धकेंगे म्लानन कम्लन आत्नाक आकाम मानुकेनधेरीन. वको मृत्कामल नील विद्यात वर्की मृत्वीन भामल द्राथा, वर्ष वर नृत्य वर সংগতি এবং সোন্দর্যের একটি নিতা উৎসব উন্মাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই প্রথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন: আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তর্ণী প্রিবী সম্দ্রন্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই প্রথিবীর নৃত্ন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্রাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলম। তখন প্রথিবীতে জীবজন্ত কিছুই ছিল না. বৃহৎ সমৃদু দিনরাতি দৃলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষ্টু ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই প্রিথবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম স্থালোক পান করেছিল্ম, नर्वाभग्रत भएठा এकठा अक्षजीवरानत भानारक नीनास्वत्रज्ञल आरमानिज रेखा উঠেছিল্ম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিল্ম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব-পল্লব উদ্পত হত। যথন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই প্রথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অলেপ অলেপ মনে পড়ে। আমার বস্ক্রেরা এখন 'একখানি রোদ্রপীত হিরণা-অঞ্চল' পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি— অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্কৃতাবে আপন শিশ্বদের আনাগোনার প্রতি তেমন দক্পাত করেন না—তেমনি আমার প্राथियो এই मू.भू.त दिनाय थे आकामशास्त्रत मिर्क एठस्य वरः आमिसकारनत कथा ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না: আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ দার পড়ে যায়।

সোলাপ্রে। ১৪ ডিসেম্বর? ১৮৯২

96

শिवारेनर ১৮ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

যেমন বজ্ল পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, তেমনি পরস্পর দ্রে থাকলে যথাসময়ে কোনো আওয়াজ পাবার যো নেই: ঘটনা নিঃশেষ হয়ে গেলে

পর তথন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এত দিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পেণছল? যথন স্কোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুষত্বে লালন পালন করিছিল্ম — পীড়িত শিশ্-সন্তানকে যেমন ঢেকে-ঢ্কে ঘিরে-ঘেরে রাখে নিজের এই মুখমণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন প্রথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ -জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। আর, এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষং মাত্র অর্বাশৃষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভংশিনা নানারকম শোনা যাচ্ছে। এখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোর এমন দলেভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপস্গর্ণন দেবায় ন ধর্মায় राम !'... वार्षा करत আজकाम कारा कम त्नरे, ठारे आজकाम भरीत ভारमा রাখবার প্রতি একট বিশেষ দূচিট আছে। কিন্তু শরীরের রহস্য প্রায় মনের রহস্যেরই অনুরূপ। এই ত্রিশটা বংসর ধরে পোড়া শরীরটার সঙ্গে এক প্রকারের পরিচয় হয়েছে— যা করলে যা হয়, না হয়, কতকটা বুঝে নিয়েছিল ম। এবং বহু অভিজ্ঞতার পর সেই ভাবে সবে চলতে আরম্ভ করেছি। এমন সময় একত্রিশ বংসরের সময় দেখা গোল পূর্বে যা করলে যা না হত, এখন তা করলে তা হয়— আবার ফের নতুন শিক্ষা, নতুন পরিচয়। আবার ত্রিশটা-পায়ত্রিশটা বংসর ঠেকে ঠেকে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যখন সবে শিখেছি কখন ফ্র্যানেল পরতে হবে কখন দরজা জানলা বন্ধ করতে হবে, কখন গরম জলে নাইতে হবে, কখন ভূষির তাপ কখন প্রল্টিস্, কখন গলা ভাত কখন মোরলা মাছের ঝোল-তখন সে বহুমূল্য বহু দিনলব্ধ অভিজ্ঞতা খাটাবার আর বড়ো বেশি দিন বাকি থাকবে না।... জিজ্ঞাসা করি, এই দাঁতে ব্যথা, কানে ব্যথা, গলায় ব্যথা, এগুলো এতকাল ছিল্ কোথায়? পূর্বাহে যদি একটা নোটিশ পেতম তা হলে প্রথিবীর মধ্যে এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীতি হবে কেন? মানুষের মনটা তো যথেণ্ট আন-রীজ্নেব্ল, বিবেচনা করে দেখতে গেলে শরীরটা তার নিচেই। আচ্ছা, বব, রীজন-নামক পদার্থটা তা হলে আছে কোথায়? কেবল সালির সাইকলজির মধো? আজ তোর চিঠি পড়ে আমার মাথায় এই রকমের অনেকগ্রলো স্গভীর সমস্যাব উদয হচ্ছে।

সোলাপ্র ২২ ডিসেম্বর ১৮১২

## 96

...আত্মপীড়নও আমরা সহা করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তব্ব মনের জড়ত্ব চাই নে। এর থেকেই বোঝা যায় মান্ত্র সূত্র চায় না, উন্নতি চায়— দ্বঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয় যেমন অবন্তি।

। ফেব্রুরারি ১৮৯৩।

একে তো ভারতবয়ীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা প্রভারতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বডোই কণ্টকর। এমন-কি, ওদের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থলে এবং দোকানেও আমার পারতপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না—(কেবল থ্যাকারের দোকান ছাড়া)। ইংরেজের ঘরে যত বড়ো গোর ই জন্মাক-না কেন সে যে আমাদের দেশের সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সেটা মনের ভিতর বড়ো আঘাত করে। আমাদের মধ্যে একটা কোনো পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে গেলে হয় অবর্নাত স্বীকার করে যেতে হবে. নয় অপমান অনুভব করতে হবে। এক-এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না বলে—এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্যাদা দেখাতে পারছে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গাঁজে অন্তত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না। এরা দেশের লোককে কিছ; শেখাতে চায় না. দেশের ভাষাকে অবজ্ঞা করে. যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজের চোর্থ পড়ে না সে-সকল বিষয়ে উদাসীন-এরা মনে করে কন্গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তলে গবর্নমেশ্টের দোহাই পেডে এরা বড়োলোক হবে। আমি তো বাল যতাদন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততাদন আমাদের অজ্ঞাত-বাস ভালো। কেননা, আমরা যখন সতাই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? তাদের মতো অবিকল পেখম নাডতে শিখলেই কি হবে? প্রথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে. প্রথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমাথে কথা কইতে পারব। ততদিন লাকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা---যা-কিছু, ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আডম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহাষ্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া यारा ना- कि ि जिला करत ना, जन, जिल करत ना, काज करत ना : वृद्द कार्यात यथार्थ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মন্সাম্ব কোথাও পাওয়া বায় না। সমস্ত মান বগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক বক্ করে বকছে। যথন ভাবের কথা বলে তখন সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে আর যথন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্ত্রব

পাবার জন্যে মান্বেষর মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মান্বেষর সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্রপ্রতিদ্বন্দ্র চলে। কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মান্ব তা নেই— সমস্ত উপছায়া, প্থিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাজ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার মাথায় দ্বটো-চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দ্বনিয়ায় আর নেই বোধ হয়। কী কথা থেকে কী কথা উঠল তার ঠিক নেই— কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ। জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মান্বের অভাবে।

সোলাপ**্র** ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

98

বালিয়া মঙ্গলবার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না—ভারী ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আন্তা করে একটা নিরিবিলি হয়ে বাস। ভারতবর্ষের দুর্টি অংশ আছে— এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী: কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদপ্রান্ত গ্রান্ত মন একটি নীডের জন্যে नानाशिक रहा ७८५। भाभित भटका छात व्यात-िक। शाकवात छाता रामन एहाउँ নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি, সে কেবল মনকে শাস্ত করবার জনো। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অগ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিডের মধ্যে তার কর্মোদাম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে—খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একট্ব নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চার দিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগর্নিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে। এতদরে পর্যস্ত তার বাড়াবাড়ি যে,... আমার সঙ্গে এসেছে তাও যেন সে সহ্য করতে পারছে না। দিবারাত্রি সে একেবারে অখন্ড অবসর চায়। সমস্তদিন কারও সঙ্গে যদি আমার একটিমাত কথাও না হয় তা হলে সে সুথে থাকে। সূথিকতা আপনার সূথির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত অন্তিত্ব বার্থ হয়ে যাচ্ছে।... একে কি মিসানে থ্রোপি বলে? তা ঠিক নয়। আমি লোক ভালোবাসি নে বলে যে আমি লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে চাই তা নয়, আমার মন নড্বার-চড্বার এবং কাজ করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা চায ।

সোলাপ্র ১৪ ফের্য়ারি ১৮৯৩

১০ य्कब्रुयाति। ১৮৯०।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্গ্লোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রুঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেন্দ্রের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ— প্রকাশ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেও হাত চিবুক, গোঁফ দাঙি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষর-বিহান জ্যাব্ভানো উচ্চারণ—সবস্কু জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জন্ব্য। সে আমাদের দেশের লোকের উপর বন্ধ লেগেছিল। জানিস বোধ হয় গ্রমেশ্ট আমাদের দেশের জারি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে ভারী একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তলে বো— বাব্র সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যাগ্য নয়। আমার যে কী রকম করছিল সে তোকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুরে শুরে কত কথাই মনে এল, কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়ে-ছিল্ম। ভেবে দেখ্ দেখি [বব] একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুন্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্রাথি চুলোয় যাক্রি, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহ,লা বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে, ঘে'ষে ঘে'ষে, যেচে মান কে'দে সোহাগ কেন নিতে যাই [বব]? ওদের একট্মানি অনুগ্রহের করম্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিশ্ডের মতো আহ্মাদে আগাগোড়া টল্-টল্ থল্-থল্ করে দ্বলে ওঠে! উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈনা, কী হীনতা! অপমান চপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়. কিন্ত তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে প্রতে আদর কাডতে যাওয়া **আমার** বোধ হয় অবন্তির একশেষ। আমাদের এই দ্রিদ উপেক্ষিত অপমানিত ভারত-বর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্বলতা যত মালিনা আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জনা করতে এবং একান্ত যত্নে মার্জন করতে চেণ্টা করি—এর সমস্ত ভাব সমস্ত ব্যবহার আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মিলছে না বলে একে যেন হৃদয় থেকে দূর না করি! আমাদের স্বদেশ যদি কোনো দ্রান্তসংস্কার-বশতঃ আমাদের দুরে রাখতে চেণ্টা করে তা হলে অমনি তথনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কেন সরে যাই, আর সাহেবরা প্রকাশাভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু তো এই নাছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দারপ্রান্ত থেকে নির্মাক্ত করে ফেলতে পারে না। যেখানে জ,তো পরে যেতে দেয় ना रमथात्न ब्यूटन थूटन यारे, रयथात्न माथा जूटन रयर्ज एवं ना रमथात्न रमनाम করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমাদের স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছম্মবেশ পরে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বাস, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই, ওদের কাজের মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি— কিন্তু তব, আমরা চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ করে, আপনার

লোককে দরের রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে, যে-কোনো প্রকারে হোক ওদের একট্র সংস্রব পেলে বে'চে যাই। আমি এক সেপ শন সাজতে চাই নে—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রন্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভামি করে তোমাদের পর্যিয় হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পডবে না. তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিণ্ট তোমাদের আদরের টকেরোর জন্যে আমার তিলমার প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শুকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সতি জাত যায় – যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায় নিজের কৌলীনা এক মহেতে নণ্ট হয়ে যায় তার পরে আর আমার কিসের গোরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমর। কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কণ্ঠিত হব না. আর যারা ফিটফাট কাপড পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভা যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কণ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি কেবল এপাশ ওপাশ ছট্ফট্ করেছি। যথন ড্রায়ংর,মের এক কোণে এসে বসল্ম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল - আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত ব.হং ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিল্ম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষয় হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিল্ম- এমন একটা বিপত্ন বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ নিং-ড্রেস-পরা মেমসাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুলেনধুনি স্বস্কু এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতথানি সতি। আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিণ্টিহাসি ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কী সুগভীর মিথো! মেমেরা যথন মূদ্রমিণ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে কর্মছলমে। তোরা তো এই ভারতবর্ষের।

সোলাপ্র ১৬ ফেব্যারি ১৮৯৩

¥0

প্রীর পথে? ১১১ ফেব্য়ারি। ১৮৯৩।

তার পরে তাঁর অন্যান্য দ্বটো-চারটে কবিতাও পড়া গেল। ভদ্রতার মিথ্যা প্রশংসা-বাক্য কিছ্বতেই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার বিনা নোটিশে ফস্করে

নিন্দার কণ্টকটুকু যথাসম্ভব মোচন করে গুছিয়ে কথা বলা ভারী শক্ত। ক্রমাগত মুঢ়ের মতো অণ্য-ও° করতে হয়। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি তবে কবিতা লেখা চালাব', আমি বললমে, 'কেন চালাবেন না?' কবিতা কি কেবল অন্য লোককে শোনাবার জন্যে : ওতে তো নিজের একটা খবে আনন্দ আছে। পরের প্রশংসা যদি না মেলে তো সেই নিজের আনন্দই তো আমার মনে হয় যথেত প্রেম্কার।' আমার এই উৎসাহ-বাক্যে তিনি যে খবে বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এমনতর আমার বোধ হয় না। তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়. কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে, কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তাদের মধ্যে শ্রেণীনির্দেশ করা কেউ আবশাক মনে করে না— তারা সবাই এক দলের মধ্যে পড়ে যায়। আমি যদি একে বলতম. কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন আপনি তাঁদের মধ্যে প্রথম কিন্তা দ্বিতীয় শ্রেণীভক্ত, তাতে কি তিনি কিছুমার সান্তনা ল'ভ कরতেন? সার্টিফিকেট্টি না দিয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙক ফেল করে. তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ক্রটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহুতের মধ্যে সমস্ত্রটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে ফু'ও আছে কেবল সেই আগ্রনের স্ফুলিঙ্গট্রেক নেই যাতে भविषे धरत छेटी जागरन रहा उटि। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপর্বেক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাট্যকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে – সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তুপে বার্থ ইয়ে যায়। কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগ্রন ধরে ওঠে নি। র্যাদ কেউ তর্ক করে, বলে যে 'না না, ওর মধ্যে ঢের কবিত্ব আছে', তা হলে কে তার প্রতিবাদ করতে পারে? এই জনো প্রশংসা করবার না থাকলে আমি কাবোর সমালোচনা कर्तरण हारे ति। किन्छ । वर । कालरकर स्मरे रेश्टराङ्ग रेश्वराज रूपश्चार कथाग्रास्ता এখনো আমি ভলি নি। অম্লান মুখে বললে কিনা sacredness of life সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই! যারা আার্মেরিকার Red Indianদের উচ্চিন্ন করে দিলে. যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান দের মেয়েদের পর্যস্ত জন্তু-শিকারের মতো বিনা rente विना कातरं गृलि करत करत मात्रक, याता आभारमंत रम्भी रलाकरक शून করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দন্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ কর্বণপ্রকৃতি হিল্মদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে? যা হোক সে কথা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে?

সোলাপ্র ২০ ফ্রেব্রুয়ার ১৮৯৩

এ চিঠি সম্ভবতঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে, পরৌ পেণীছয়া, ভাকে ফেলা হয়।

R.Z

প্রী ১৪ ফেরুয়ারি। ১৮৯৩।

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তর্থনি ফর্টিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নণ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যথন যে-কোনো ছবি দেখি অর্মান মনে করি, এটাকে চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে। তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন ছাপ পড়ে সেটা মিলিয়ে যায় টের পাই নে। কটক থেকে পর্রী পর্যন্ত এল্ব্ম, এই ভ্রমণের কত-কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যোদন যা দেখছি সেইদিনই সেগ্লো লেখবার যাদ সময় পেতৃম তা হলে ছবি বেশ ফ্রেট উঠতে পারত—িক্তু মাঝে দ্ই-এক দিন গোলেমালে কেটে গেল, ইতিমধ্যে ছবির খ্রিনাটি রেখাগ্রলি অনেকটা অস্পণ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, প্রীতে এসে পেণছে সামনে অহনিশি সম্বদ্ধ দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করে রেখেছে—আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণপ্রের দিকে পশ্চাং ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সে ক'টা দিন তোর চিঠি থেকে একেবারে বাদ দিতে ইচ্ছে করছে না। আমার দৈনিক বিবরণের মাঝখানে হঠাং একটা বিচ্ছেদ না দিয়ে এ ক'দিনের সংক্ষেপ ইতিহাস-ট্রুকু লিখে দিই।

শনিবার মধ্যান্দে আহারাদি করে বল্ব আমি বিহারীবাব্ব একটি ভাড়াটে ফিট্ন্ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ্বান্থে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাহা আরম্ভ করে দিল্ম।... এখানকার নদীগ্রিল বর্ষা চলে গেলেই প্রায় শ্বুষ্পপ্রায় হয়ে যায়, কটক সেই রকমের দ্বুই নদীর ধারে অবন্থিত। একটার নাম মহানদী, আর-একটার নাম কাঠযুড়ি। কাঠযুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পালিকতে উঠতে হল। ধ্সর বাল্বকা ধ্বু ধ্বু করছে। ইংরিজিতে যে একে নদীর বিছানা বলে, বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো— নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন ভার দিয়েছিল, তার বাল্বশয্যায় সেখানে তেমনি উপু-নিচু হয়ে আছে— সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি, সমস্ত এলোমেলো বন্ধুর হয়ে আছে— এই বিস্তার্গ বালির ও পারে একটি প্রাস্তে একট্বখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে ঘাছে। কালিদাসের মেঘদ্তে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, ফ্রপক্ষের কৃশতম চাঁদট্বকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীট্বকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।...

কটক থেকে প্রত্তী পর্যন্ত পর্থাট খ্ব ভালো। এর্মান যত্ন করে রাখা হয়েছে যে কোথাও চাকার চিহ্ন পড়তে পায় না। পথটা উ'চ্— তার দ্বই ধারে নিন্দক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আম গাছ। এই সময়ে সমন্ত আম গাছে ম্কুল ধরেছে, গঙ্গে পথ আকুল হয়ে আছে। ঘন দীর্ঘ তর্গ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গের্র্মা রঙের দিব্যি তক্তকে পরিষ্কার পর্থাট চলে গেছে— দ্ব ধারে চ্যা মাঠ নেবে গেছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজবুর গাছ-ঘেরা এক-একটি

গ্রাম দেখা যাছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ভোবা এবং বাঁশঝাড় নেই—সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মাণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবস্ক বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে। মাঝে সর্দাইপুর বলে একটা জায়গায় ডাকবাংলাতে আমাদের থামবার কথা আছে। সেখানে যেতে পথে আমাদের আবার দুটো নদী পার হতে হল। একটার নাম বাল্হস্তা, আর-একটার নাম ভার্গবী। তার মধ্যে নদীর অংশ বড়ো কিছ্ব ছিল না—শ্বুষ্ক বালির মাঝেনাঝে এক-এক জায়গায় একট্ব-একট্ব স্বচ্ছ জল ঝিক্ঝিক্ করছে। তীরে বালির উপর অনেকগ্বলো ছাপরওয়ালা গোর্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গোলপাতার ছার্ডনির নিচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে—পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুড়েঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছে, এবং ভিক্ষ্কের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পালিক দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।

আমরা বিকেলে সর্দাইপ্রের বাংলায় গিয়ে পে'ছল্ম। এখানকার বাংলা-গ্রিল বেশ। ছোটোখাটো, পরিজ্কার, গাছপালার মধ্যে ঢাকা, নিরালা— ইচ্ছে করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সতিত্য বিশ্রাম করে যাই। চা খেয়ে আমরা সবাই বেড়াতে বেরল্ম। তখন স্র্থ সবে অন্ত গেছে—-গোধ্লির আলোতে সমস্ত আকাশ, বৃহৎ মাঠ, দ্রের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপরকার একটি ভাঙা মন্দির শান্তিময় স্বন্দর মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে। সে আর তোকে বেশি করে কী বলব, এই রকম সন্ধার দৃশ্য আমার যে কী স্নিবিড় স্বগভীরভাবে ভালো লাগে সে তোর চিঠিতে আমি বারবার প্রকাশ করেছি। গাছের সারির মাঝখানকার সেই দীর্ঘ স্তন্ধ পথ এবং দ্ই পার্ম্বের বিস্তৃত নিম্নভূমির মধ্যে একটি জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না: আমার ইচ্ছে করছিল আমরাও চুপ করে মাথাটি নিচু করে এই নিস্তন্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই— কিন্তু কথাবার্তার বিরাম ছিল না।...

রবিবার সকালে উঠে দেখি খ্ব মেঘ করেছে। আমরা চা রুটি থেয়ে প্রাতঃল্লান করে গাড়িতে উঠলুম। ফিট্নের ঘোমটা খুলে দেওয়া গেল, মেঘে সূর্য ঢাকাছিল। যত প্রবীর নিকটবতী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোর্র গাড়ি misfortuneএর ঝাঁকের মতো সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় প্রকুরের পাড়ে লোক শুরে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। কিন্তু এর আগে সমস্ত পথে যাত্রী প্রায় দেখি নি। এক-এক সময় আসে যখন এই দীর্ঘ পথ লোকে একেবারে ভরে যায় এবং প্রকালে এই পথের দ্ই ধার মড়কে, উপবাসে, মৃত যাত্রীদের দেহে আচ্ছল্ল হয়ে থাকত। এখনও ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকাটে উপবাসে মারা যায়।...

প্রবীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দ্ই ধারের গাছপালা ততই কমে যাছে। মাঝে মাঝে মানদর আসছে এবং পান্থশালা ও বড়ো বড়ো প্রুক্তরিণী খ্ব ঘন ঘন পাওয়া যাছে। সন্ত্যাসী ভিক্ষ্ক এবং যাত্রীও ঢের দেখা দিছে। এক-এক জন ভিক্ষ্ক প্রায় আধঘণ্টাকাল আমাদের গাড়ির পিছন-পিছন অবিশ্রাম দৌড়ে জগন্নাথজি আমাদের মঙ্গলবিধান করবেন এই রকম আশ্বাস দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিক্ষে চেয়ে চলেছে। তারা প্রায় বেশ হন্টপ্রুট স্কুস সবল ব্রাহ্মণ। প্রবী সম্দের ধারে বলে এর কাছাকাছি তেমন বেশি গাছপালা নেই। পথের ডান দিকে একটা খ্র দীর্ঘ বিলের মতো আছে, তার ও পারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর

জগল্লাথের মন্দির-চ্ড়া দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে ক্রমেই খ্ব ঘন ঘন মন্দিরের সার এবং পথিকের ভিড় দেখে ব্রুতে পারলাম প্রবী খাব কাছে এসেছে। আমরা সার্কিট হোসে থাকব, সেটা শহরের বাইরে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই স্ববিস্তবীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সম্বদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল। তীরে দ্বটি-চারটি বিচ্ছিল্ল সাদা সাদা বাড়ি. একটি chapel এবং কতকগালি বাঁধানো পাতকয়ো। বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা এবং এক-একটি করে বসবার বেণ্ডি। পরেীর সম্দ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না—এই পর্যস্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমন্দ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে। উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদতে মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার বেড়া দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী বলে লেখা আছে. অর্থাৎ পাহাডে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাডের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নডি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক। তার উপরে আবার আমাদের এই পরী-যাতার সমস্ত পথই প্রায় মেঘ করে ছিল, বড়ো বড়ো নারকোল-বন মন্দির এবং কবিক্ষেত্রের উপর মেঘের গাঢ় ছায়া পড়েছিল, দিগন্তের পাহাডের রেখা মেঘের রেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার আজ রাত্রে কনারকে সূর্যমন্দিরের ভগাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।

সোলাপ্র ২১ ফেব্রারি ১৮১৩

45

কটক ২৫ ফেব্রুরারি। ১৮৯৩।

দেখিস আমার লেখা আজ হৃ হৃ করে এগিয়ে যাবে— চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে ঘায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিল্ম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গাের্র গাড়ির মতাে কিছুতে এগােতে পার্রছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটা খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতাে বােধ হয়। মন ভালাে থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লােকের উৎসাহ এবং অবস্থার অন্কলতা কিছুই আবশাক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেলট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খ্ব দ্র ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ প্রকশেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃত্থল অরণ্ডের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পেণচিছি, অরণ্ডের মাঝখান দিয়ে বরাবর স্কৃশির্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্ডের অনা প্রান্তে আমার পরবতী পথিকেরা সেই পথের মৃথে কেউ কেউ প্রবেশ করতে

আরম্ভ করেছে, গোধ্লির আলোকে দ্ই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অলেপ অলেপ আমি দেশের মন হরণ করে আনব— নিদেন আমার দ্-চারটি কথা তার অস্তরে গিয়ে সণ্ডিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলেরেখে মর্চে পড়তে দেব না— এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

প্নো ৩ মাচ⊊ ১৮৯৩

80

কটক ২৭ ফেরুয়ারি। ১৮৯৩।

কিন্তু ... ... বলে যিনি বেদীতে বৰ্সোছলেন তিনি এমন স্কোর্ঘ বক্ততা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছমাত্র ধৈয় ছিল না। ওরকম ক্রমাণত কথা শুনতে শুনতে মন একেবারে যেন উদ্দ্রান্ত হয়ে যায় — উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। এর চেয়ে ঘরে বসে তাস পাশা খেললে মন ভালো থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না। সব জিনিসেরই ভালোমন্দ অধিকার-অন্ধিকার আছে। যে-কেউ ধর্ম সম্বন্ধে যেমন তেমন করে বলকে তাই যে প্রতি সপ্তাহে ধৈর্যসহকারে শুনে যাওয়া একটা কর্তব্যের মধ্যে, তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং তাতে মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। যে ভালো করে বলতে পারে সেই বলবে এবং তারই কথা শুনব এই হচ্ছে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এর্মান যে প্রায় ধর্মাবক্ততাই অযোগ্য বক্তার হাতে। তার কারণ, লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণা আছে, এইজনো একটা উচ্চ প্রস্তর-খণ্ডের উপরে চড়ে যে যেমন করে বলকে লোকে নীরবে শুনে কর্তব্য পালন করে যায়। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আরু যোগ্যতা-বিচার হয় না। আমার তো মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়। যার যে বিষয়ে রসবোধ বেশি আছে সেই বিষয়ে সে গোঁজামিলন সইতে পারে না। যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনুগল পুরোনো বাজে কথা কী রক্ম করে সহ্য করে আমি তো ভেবে পাই নে। যাদের সে বোধ নেই তাদের যে এরকম বক্ততায় বোধ জন্মাবে তারও সম্ভাবনা দেখি নে। আসল, George Eliot যাকে otherworldliness বলেন ধর্ম সম্বন্ধে অনেকের অজ্ঞাতসারে সেই ভারটা আছে— তারা भटन करत. य সময়টা यে-कारनात्रकम धर्म मन्भकी य वालारत वाय कता राम स्मिन যেন একটা investmentএর মতো, কোনো-একটা খাতায় জমা হয়ে যেন তার সদে বাড়তে চলল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালো প্রসঙ্গ যদি কেউ ভালো করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকসান। তাতে কেবল মার্নাসক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়— অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নন্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেস্বরো গান শোনা মান্বের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অন্প্যক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মান্বের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই— এবং প্রতি ব্ধবারে নিয়মিত … … র বক্তৃতা শ্বনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে— বড়দাদা যখন একটা কিছ্ব বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃণ্ট হয় এবং উপকার হয়। অক্ষম লোকে যখন বলতে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে-একটা অসহ্য অধৈর্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।

সোলাপ্র ৫ মার্চ ১৮৯৩

88

কটক মঙ্গলবার ।২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

তুই যা বলেছিস আমার সঙ্গে তার মতের কোনো অনৈক্য নেই। তোকে কী লিখেছিল্ম কিচ্ছ, মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছ্ব বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশাক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় निर्फारक সকলের চোথের সামনে নাচিয়ে নিয়ে বেডাবার কাল নয়। যে সময় গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অতান্ত গোপনীয় সময়। নিতান্ত কিশোর বয়সের বালকবালিকাদের যেমন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; দুটো-একটা ক্লেভার কথা কয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কোতুকজনক অনুকরণ করে, বাহবা এবং প্রশংসাহাস্য পেয়ে তারা মনে করে 'আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করেছি, আমরা আমাদের জ্বোষ্ঠ-তাতদেরই সমকক্ষ'—তেমনি আমাদের জাতীয় কৈশোর বয়সে আমরাও যদি দুটো-একটা বাহা চাকচিকা, দুটো-একটা ইংরিজি ধরনধারণ ভড়ং এবং চট্টলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা এবং সভাপ্রান্তে একট্র-আধট্র স্থান লাভ করি তা হলে আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে। যে-সমস্ত আশ্র-প্রক্রকার-হীন কঠিন কাজ, দরেত্র কর্তব্য, একান্ত প্রাণসমর্পণ-ব্যতীত জাতির চরিত্র গঠিত হয় ना मिश्रात्मारक अनावमाक अवः कृष्ट्यत भरन इरत। अकरो উদाহরণ দেখ-ना যে-সমস্ত পেণ্ডিয়ট ভালো ইংরিজি বক্তৃতা করে একবার বাহবা পেয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে কত উপেক্ষা করে। তার ইংরিজি বক্ততায় যে ক্ষণিক উপকার-ট্রকু হয় সেই উপেক্ষার তুলনায় তা কত সামান্য। ইন্ডিয়া অথবা বেঙ্গল কোল্সিলে

আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েছে সে তার তুলনায় সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তচ্ছ জ্ঞান করে! ইংরেজ সেজে যে ইংরেজের টেবিলের ধারে একটুখানি বসতে পেয়েছে স্বজাতির হৃদর পাবার জন্য তার ঔদাসীন্য কী সুগ্রভীর! এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই আমাদের বেশি স্তুক হওয়া উচিত। আমি জানি, গবর্নর-সাহেব যদি দুদিন আমার তেতালায় গিয়ে আমার সেই বড়ো কেদারায় হেলান দিয়ে আমাকে 'মাই ডিয়ার' বলে আধখানা চুরোট ফুকে আসে তা হলে আমি-যে এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্রমার্তক্তের মতো র্তাগ্নচক্র হয়ে উঠেছি আমাকেও সেই ল্যান্স্ডাউনের ন্লেচ্ছাধরোৎক্ষিপ্ত একটিমাত্র ধ্য-কণ্ডলীতে পূর্ণগ্রাস করে দিতে পারে। তখন আমার মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত করে কী-একটি পরিতৃপ্ত হাস্য এবং আমার সমস্ত ভাষার উপর মধ্রতার দ্রবধারা চিটে-গুড়ের মতো লিপ্ত হয়ে যায়! সেই তো প্রধান আশুজা! সেইজনোই তো তেতালার ছাত বন্ধ করে রাখা আবশ্যক (পাছে আমাদের গবর্নর-সাহেব তাঁর পরমবন্ধ ট্যাগোরের টিনের ছাতের নিচে চরোট খেতে আসেন!)! করুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাশ্ডবরা এক বংসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন — গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষর অন্তরালে নিজ'নে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি— যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি— তা হলে কিছুই হবে না। গাছ যেমন রোদ্রে পুন্ট হয়, কিন্তু বীজ তাতে শুকিয়ে মৃতভাবে থাকে. সেই রক্ম কর্মের প্রথম আরম্ভ বাহিরের নিন্দাপ্রশংসা ও আঘাতব্যাঘাতের যোগ্য নয়—খানিকটা পরিণত হলে তবে সে মাটির বাহিরে আসে, রোদ্র বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং সেই উপায়েই শক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমাদের নিন্দা কর্ত্বক, প্রশংসা কর্ত্বক, যাই কর্ত্বক— আমাদের প্রতি বিমাখ হোক বা প্রসন্ন হোক, সে দিকে দূক্পাতমাত্র না করে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্ম্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি সহজ কথা! খ্যাতিসম্মানের বিলাসে একবার অভান্ত হলে কি আর দৈনোর মধ্যে টেকা যায়! তখন ক্রমাগত মনে হয় কিসে আমার বইটা ইংরেজে পড়বে। কিসে আমার প্রতিদেশে ইংরেজে চাপড় মারবে। কিসে আমার ঘণিত দেশের লোক আমাকে তার স্বাজাতীয় বলে সন্দেহ না করে, এবং কিসে ইংরেজ আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্শন্ বলে গ্রহণ করে। যারা ইংরেজ-সংসর্গ-সম্মানের স্বাদ একবার পেয়েছে তারা যে সেটাকে বহু,মূল্য জ্ঞান করে সেজনো আমি তাদের দোষ দিই নে—এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গ্রর,তর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জনোই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই। ... ...রের রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিমলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালোবাসে— সাহেব-মেমেরা তাকে দারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই—এখন তার পক্ষে ...রে বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়তো ঠিক ঐ রকম হতুম—আমিও বাঙালি, আমারও স্বাধীন তেজ त्नरे। त्मरे জत्नारे त्में शामित्न मध्य **ब**वर वर्रायक भावन कत्व राव-त्में ষতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তার পরে আর কাউকে ভয় করি নে, তার পরে আর নিজের জন্যে লড্জা নেই—এখন নিজেকে বিশ্বাস নেই।

সোলাপ্র ৬ মার্চ ১৮৯৩

R.G

বালিয়া শন্কবার ।৩ মার্চ ১৮৯৩।

আমরা এখনো বোটেই আছি। ছোটু বোটখানি। একটি বড়ো জলিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে— আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘাগর্ব থর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি— দ্রমক্রমে মাথা একট্ম্থানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে, হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়- সেই জন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন কর্রাছ। তোকে বলা বাহন্যে, মাথা ঠোকা, হ'চট খাওয়া, হাত পা কাটা প্রভৃতি বেদনাজনক ব্যাপার খুব নিরাপদ স্থানেও আমার দ্বারা অত্যন্ত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয়ে থাকে: সে অবস্থায় এই সাড়ে চার ফুট বোটের মধ্যে ছ ফুট অনামনস্ক লোকের অহরহ কিরকম দুর্গতি হচ্ছে তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কপালে যত দঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন বাথা বাড্ছে। সেজন্যে আমি তত আপত্তি করি নে—কিন্তু কাল সমস্ত রাত্তির মুশার জন্মলায় ঘুম হয় নি সেটা আমার ভারী অন্যায় মনে হচ্ছে। সকল রকম ঘা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু অনিদাটা আমার তেমন সয়ে যায় নি। সেই জন্যে আজ সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে গেছে— বিছানার উপর কাত হয়ে পড়ে বাম কন ইয়ের উপর দেহভার রেখে একটা বালিশের উপর পোর্ট ফোলিয়ো বিছিয়ে নিতান্ত অলসভাবে তোকে লিখে যাচ্ছ। এ দিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গ্রম পড়ে এসেছে—রোদ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিম্বা সভাতার কোনো থাতির নেই—বনাতের চাপকান এবং চোগা হাকের উপর উদ্বন্ধনে ঝালছে— নীল-লোহিত-রেখা জ্বিত রাহিবস্ত পরে নিঃসংকোচে প্রভাত্যাপন করছি ঘণ্টাও বাজছে না সস্গিজত খানসামা এসেও সেলাম করছে না— অর্ধসভাতার অপরিক্রন্ত শৈথিলা এবং আরাম উপভোগ করছি। পাখিগলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বট গাছের পাতা বাতাসে ঝর ঝর করে শব্দ করছে, কম্পিত জলের উপরকার রোদ্রালোক আমাদের বোটের ভিতরে এসে চিক্মিক্ করে উঠছে, বেলাটা এক রকম ঢিলে ভाবেই চলেছে। कर्रेटक थाकरा एहलाएमत हेम्कून এवः विदातीवाद्व आमानरा যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুমল্লাতা এবং সভা মানবসমাজের বাস্ততা খুব

অন্ভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নিদি'ণ্ট সীমা নেই—কেবল দিন এবং রাত্তি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

সোলাপ্র ১১ মার্চ ১৮৯৩

৮৬

তীরতল শনুক্রবার ।৩ মার্চ ১৮৯৩।

এই মেঘব, ভিট পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোটু বোর্টটির মধ্যে দুটি রাদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠোকে তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে. তা হলে বেদনার কিঞিং উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দ্বদ'শার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করেছিল্ম বৃষ্টি বাদলা এক রকম ফুরোলো, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রোদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সব্জে শাডিখানি रतोरम गार्ह्य जारल ठोडिया एएट. मार्क्स मर्पा स्मरल एएट— वमर्सी आंहलशानि শ্বকিয়ে বেশ ফুরুফুরে হয়ে বাতাসে উডতে থাকবে। কিন্ত রকমটা এখনো সে ভাবের নয়—বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশনে এই ফাল্যন মাসের শেষ ভাগে কটকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি মেঘদতে ধার করে নিয়ে এসেছি— আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মূখবতী অবারিত শস্য-ক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্র দ্বিদ্ধ স্থানীলবর্ণ হয়ে উঠবে, ভালোবাসার ছলছল মুগ্ধ দৃষ্টির মতো, সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগাদ্রমে আমার কিছুই মুখন্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখন্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সূথে সেটা আমার অদুদেট নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাতড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে কর্ মনে ব্যথা लारा जाती कांमरा टेस्क टरसारक, जयन यीन मरेतासान भाठिरस वाथ रागरहेत वाजि থেকে শিশি করে চোথের জল আনতে হত তা হলে কী মুশ্কিলই হত। ঐ জন্যে गकन्त्रतल यथन यारे जथन जानकन्नुतला वरे माम नित्ज रंग- जात मवना लारे ख প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কথন কোন্টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমন্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যাদ নির্দিণ্ট ঋতূভেদ থাকত তা হলে অনেক স্কবিধে হত—যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড নিয়ে যাই এবং গরমের সময় আল্স্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতম মনে কখন শীত কখন বসস্ত আসবে তা হলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছ'টা নয়, একেবারে বাহামটা— এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন কোন্টা হাতে আসে তার কিচ্ছা ঠিক নেই—অন্তরে বসে বসে কোন খামখেয়ালি খেলোয়াড যে এই তাস ডীল করে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে তার পরিচয়

জানি নে। সেইজন্য মান্ষের আয়োজনের শেষ নেই—তাকে যে কত রকমের কত-কী হাতে রাথতে হয় তার ঠিক নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বৃদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্স্পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কথন্ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবর্কবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দ্টোরই আবশ্যক বেশি অন্ভব হচ্ছে। যথন প্রী খন্ডাগার প্রভৃতি ভ্রমণ করিছিল্ম তখন যদি মেঘদ্তেটা হাতে থাকত ভারী স্থী হতুম। কিন্তু মেঘদ্ত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল, একেই বলে 'হেরফের'।

সোলাপ্র ১১ মার্চ ১৮৯৩

49

কটক সোমবার। ৬ মার্চ ১৮৯৩।

পুরীর ম্যাজিম্টেটের বাডিতে প্রশংসালাভ করে আমি খুনি হয়েছি কি না তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। তোকে সমস্ত কথা খালে লিখি নি বলে তোর এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে। তবে বিস্তারিত বিবরণটা দেওয়া যাক। প্রথমে যখন বিহারীবাবরো পুরীর ম্যাজিস্টেটের উপর call করতে আমাকে অনুরোধ করলেন তখন আমি অনেক ইতন্তুত করেছিলেম, কিন্তু তাঁরা আশ্বাস দেওয়াতে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল্ম। দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারী-বাব্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল্ম। তাঁদের সঙ্গে কার্ড ছিল না—তাঁরা খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার কার্ড্ দ্বটোও সেই সঙ্গে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পর্রাদন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মূলাকাৎ হবে। বিহারীবাব, মিসেস গ্রেও অবাক হয়ে গেলেন। আমরা তো স্বড়্স্ড্করে ম্যাজিম্প্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেল ম। বিহারীবাব্রুরা তো মহা বিরক্ত। হেনকালে সন্ধের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্স (ম্যাজিস্টেটের নাম ওয়াল্স) ভারী দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহেব যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায় নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে. ম্যাজিস্টেট যদিও জজসাহেবকে অমানা করতে **b** । हारा ना किसू कारना 'र्नाष्ठिच' ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরিদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে। বোধ হয় মিসেস ম্যাজিম্টেটকে কার্ড পাঠানো ম্পর্ধা মনে করে। অবিশ্যি বলতে পারে সেদিন তার সময় নেই কিন্তু তার নিদি ভি-সময়-মত সময় করে আমি যে সেলাম করতে আসব তিনি এমনি কী নবাবের পত্রে! অবিশ্যি, আমাদেরই দেশের লোকের দোষ— তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে. সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিণ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে—সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাম্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি। সতেরাং এ নিয়ে সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাডাবাড়ি হয়। কিন্তু এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়, ওদের কাছে সোহাগ করে লোকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ। আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় বিশেষঃ ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত একটা কুত্রিম সম্মান পরিধান করব ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই। এই দেখ্-না কেন, আমাদের দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইংরেজ-সোহাগ-প্রিয় বিলিতি-মেজাজী হোক-না কেন তাঁরা তো এ দেশে এসে সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুট, স্বিতে করে উঠতে পারেন না। তাঁরা তো বার-লাইরেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দের কলৎকরেখার মতো একটি স্বতন্ত কৃষ্ণসীমার মধ্যে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। কাজ কী বাপ, আমাদের এমনি কী দায় পড়েছে! আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি! আমাদের কৃষ্ণ-কুট্য-বরা যতই কৃষ্ণ হোন-না কেন, তাঁরা তো আর আমাদের চেয়ে কৃষ্ণতর নন। যতক্ষণ ইংরেজ আমাকে আমাদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মান করে ততক্ষণ সে সম্মান আমার পক্ষে অপমান এবং অগ্রাহ্য।—পুরীর ম্যাজিস্টেট পর্রাদন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারী খুশি হয়েছিলমে? তা মনেও করিস নে। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পর্টরূপ অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়— তা ছাড়া বিহারীবাব,দের বিশেষ ক্ষর করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিস্টেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসল্ম— সম্ভূতীরদ্শ্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পাশ্ববতিনীর সঙ্গে একমত হলুম এবং পুরীতে সমুদ্রবায় প্রবাহ-জন্য গ্রীন্মের অনাধিকাবশত আনন্দ প্রকাশ করল ম। তার পরে গান শ্রনল ম, গান শোনাল ম, তালি দিল ম এবং তালি পেল্বম। এই-যে বাহবাট্যকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? একি কতকটা কোত্হলপরিতৃপ্তি নয়? আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবের মুখে আমাদের কোন্ খাবারটি একটা রুচিজনক মনে হয় তাই কি পরীক্ষা করে দেখা নয়? সতিও কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো लार्श ? এवः ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্ত্রবিক ভালো নয় ? তাই যদি না হয় তবে শুদ্র করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করত হয়। তা হলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়তো লঙ্জা হবে, কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লম্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লম্ঘন করতে কিছ্বই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অস্লান-মুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচ্কানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় বলে ত্যাগ করব, কিন্তু ওদের দেশের ট্রাপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব। শুদ্র হস্তের করম্পন্দন ও করতালি আমাদের পক্ষে বডো ভয়ানক —ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নন্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অতান্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি—'হে মংপাত্র, ঐ কাংসাপাত্তর কাছ থেকে দরের থেকো; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চ্প হয়ে যাবে আর ও যদি সোহাগ করে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফ্টো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো, তফাত থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাতের হয়তো ছোটোখাটো কাজ আছে, কিস্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই ছোটো ঘরও নেই— তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো-ঘর-ওয়ালা ঐ খণ্ড জিনিসটিকে তাঁর জ্বায়ংর্মের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন, সে কিন্তু ক্যারিয়্সিটির স্বর্পে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধ্র কক্ষে বিরাজ করেও গোরব আছে।

সোলাপরে ১৩ মার্চ ১৮৯৩

RR

কটক মঙ্গলবার। ৭ মার্চ ১৮৯৩।

স্কার বেচারা এক্জামিন পাস করবার জন্যে সূষ্ট হয় নি। ওর উচিত ছিল আমাব মত পাশ-কাটানো 'লিটারেরি' হওয়া। কিন্তু তার পক্ষে একটা ব্যাঘাত হয়েছে এই যে, ও যেমন আপনার ইজিচেয়ারটির মুধ্যে নিমগ্র হয়ে দিব্যি আরামে আছে. ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট হয়ে বসে আছে— তার অগাধ সন্তোষ কিছ,তেই বিচলিত হয় না। আমরা কুনো অকম'ণ্য এবং সংসারের সকল বিষয়ে অকৃতকার্য বটে, কিন্তু আমাদের মনটা কুনো নয়, সে সর্বদাই উড়ু উড়্ করছে – তাকে এক ম্হ্ত বে'ধে রাখা দায়। ঐটেই হচ্ছে খ্যাপামির প্রধান লক্ষণ। স্থারর কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী দ্লিদ্ধ। প্রকৃতির মুখন্তীতে যেমন একটা গভার নিশ্চিন্ত প্রাহীনতার ভাব আছে, ওর সেই রকম। আমার মতো নিতা অস্থিরস্বভাবের লোকের পক্ষে নিজনি প্রকৃতি এবং স্মরির মতো অচল স্ক্রিরতার সংস্কর্ণ ভারী আবশ্যক। ও যথন ওর স্বাভাবিক শান্ত লিক্ষভাবে আমাকে ওর বাহার দ্বারা বেষ্টন করে ধরে, আমার সমস্ত ছট্ফটানির চার দিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়। এক-একজন লোক আছে যারা কোনো কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে; স্মৃত্তির সেই দলের লোক। ও ষে খ্ব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিম্বা ভালো চাক্ত্রি করবে, তা যেন তেমন আবশাকই মনে হয় না-মনে হয় যেন কিছু, না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণা হয়ে থাকা শোভা পায় না তাতে তাদের অপদার্থতা পরিষ্ফাট হয়ে ওঠে। কিন্তু সারি কিচ্ছাই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘূণা করতে পারবে না। কাজকর্মের বাস্তুতা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো। সমস্ত কমন্প্লেস্ লোকের সেটা ভারী আবশ্যক, তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে। কিন্ত যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা

করতে পারে। সূরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিলা আর কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহা বোধ হত, কিন্তু স্নারির কু'ড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালোবাসি বলে নয়—তার প্রধান কারণ হচ্ছে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কু'ড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুক্টুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘ্ণা। স্বার-সাহেব একটি সহদয় এবং স্বান্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধ্যররসসিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে স্থান্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি যে, আমার যদি কবিষ প্রভৃতি দুই-একটা প্রাভাবিক শক্তি না থাকত, তা হলে আমার মতো অসহ্য কণ্টকময় নিষ্ফলতা প্রিথবীতে অন্পই পাওয়া যেত। আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্ত লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে গেলাম। নইলে তোরা আমাকে কেউ কিচ্ছ, ভালোবাসতে পার্রতিস নে [বব]। সে আমি নিশ্চয় জানি। সুরিকে যে সকলে ভালোবাসে সে ওর কোনো কাজের দর্ম. ক্ষমতার দর্ন, চেটার দর্ন নয়—ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দর্ন। কিন্তু সংসার পরে, যমাত্রেরই কাছে স্বভার্বানির্বিচারে কাজ প্রত্যাশা করে— সেইজন্যে এক-একবার ইচ্ছে করে সূর্বি যদি কোনো-একটা নাড়া थ्यस्य बात-এकोः महरूजन महरूषे इत्य छेठेए भारतः वामारमत करना नयः वाहरतह লোকের জন্যে। যখন বাইরের লোক জিজ্ঞাসা করবে 'আপনি কী করেন?' তখন স্বরেন কেন উত্তর দেবে 'কিচ্ছু করি নে'! তারা তো ওর মর্যাদা ব্রুতে পারবে না। ওর মধ্যে একটি সহজ সরল মহত্ত আছে. যে জন্যে ও ওর সমস্ত আত্মীয় এবং বন্ধুর কাছে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যে জন্যে পরিচিতদের কাছে ও একটি দূটান্তদ্বরূপে কাজ করে। কিন্তু প্রুষ মান্য যতক্ষণ না সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। তা বলে কী করা যাবে? সকলের তো সব হবার শক্তি নেই। সুরি যা আছে তাতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তোদের যে আত্মীয়র্পে কাছে পেয়েছি এজনো আমি তোদের উপর যেন কুতজ্ঞ আছি। তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস তা আমিই জানি। যারা ভালো তাদের ভালোবাসার যে কও মূল্য তা তারা নিজে জানে না। তুই আর সূরি আমাকে যে ভালোবাসিস, এ আমি যদিও আশাও করি তব্ব আমার কাছে যেন ভারী আশ্চরের মতো মনে হয়। ভালো করে ভেবে দেখলে আপনাকে কোনো ভালো জিনিসেরই যোগ্য মনে হয় না সবগুলিই বিশেষ অনুগ্রহ—এত অনায়াসে এত পাই যে তারা যে কী অপরিমেয় অপরিসীম তা ব্রুবতে পারি নে, তব্রু যদি একট্র কিছ্রু কম পড়ে তবে সেটাকে ভারী একটা অন্যায় বন্ধনা মনে হয়! মানুষের অযোগাতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ— অকতজ্ঞতা।

সোলাপ্র ১৪ মার্চ ১৮৯৩ 47

कलकाङा ३७ मार्ट्। ১৮৯७।

অনেক দিন পরে আজ একট্খানি রোদ্দ্র দেখা দিয়েছে—বাঁচা গেছে—এতদিন মেঘলা দিনগ্লো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল, আজ বেশ একখানি বসস্তী রঙের কাপড় পরে প্রফ্লেস সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে। মনে কর, চৈত্রমাস পড়েছে তব্ এবার কিছ্ব গরম পড়ে নি— দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোন্দা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই—খোলা ছাতে নক্ষ্যালোকে দক্ষিনে বাতাসে সতরও পেতে জটলা করা কল্পনাতেও উদয় হয় না। সকলেই বলছে, এরকম অভূতপূর্ব ব্যাপার এ দেশে কখনো ঘটে নি। বর্ষার সময় বর্ষা হল না, শীতের সময় যথেণ্ট শীত নেই, এমন শোনা গেছে— কিন্তু বাঙলাদেশের গমিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।...

স্... বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘে'ষে ঝ্কেপড়ে খ্ব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ঈষং-হাস্য-মুখে বক্তগ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, অ্যাল্বম খ্লে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দন্তুর-মত চাল চালছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় ষেরকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলাধ মাত্র প্রকাশ পেল না।

আমার দেখে ভারী কোতুক এবং বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বিশ্বিশ বংসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধ্রর স্বনিশ্চিতভাবে অবলাজাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে। চলতে গেলে হুইটোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা হয় না—দুটোকে গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগ্বিপছ্ব করে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক-ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকার্কট লোহখণ্ড-বং বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশ্যাতুর ভীর্ প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। ... ... আমাদের ছেলেগ্রলি কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে সসম্প্রমে নেপ্রথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেবল লক্ষায় রাঙা টক্টকে হয়ে উঠছে— কন্ই দিয়ে ভিড় ঠেলে যে বেশ একটি নরম জায়গা বেছে গরম হয়ে বসবে সে যোগ্যতা তাদের আর রইল না। এর চেয়ে ধিক্বারের বিষয় আর কী হতে পারে!

সোলাপ্র ১৯ মার্ ১৮৯৩ 20

কলকাতা ৬ এপ্রিল। ১৮১৩।

মো...র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশ্ন্য দেশে মনটা যেন নির্শিদিন উপবাসী হয়ে আছে— কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়— কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে— কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেণ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাছে, মান্ধের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শ্রকিয়ে শ্রকিয়ে আধমরা হয়ে যাছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি... বাব্রের ওখানে গিয়েছিলন্ম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।

বন্ধে ৯ এপ্রিল ১৮৯৩

22

কলকাতা ১৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

তোদের দ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই প্রবীর সম্দু আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! এই প্থিবীর সঙ্গে, সম্দুরের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহ্বকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! প্থিবীতে যখন মাটি ছিল না সম্দুর একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চণ্ডল হদর তখনকার সেই জনশুনা জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সম্দুরের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শ্নলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসম্দুর্ত আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন স্কিত হয়ে উঠছে— কত আনির্দিণ্ট আশা. অকারণ আশজ্কা, কত রকমের স্কৃণ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত হবর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সোন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃত্তি— মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপুর্ব অপরিয়ের ব্যাপার। বৃহৎ সম্দুরের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নিচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্ত তা নিয়ে আমার মাথা খুডে মরবার দরকার

নেই— আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস— তার পরে সম্দ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্ ফাঁস্ করে ঘ্রের ঘ্রের বেড়াক।

আগ্রা ১৮ এপ্রিল ১৮৯৩

38

কলকাতা ৩০ এপ্রিল। ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্তির দশটা পর্যস্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিল্ম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল— চমংকার হাওয়া দিচ্ছিল— ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলমে। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎয়া, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিপ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিশ্বগাছের পাতা ঝর ঝর শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোথ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভারগালিকে মনে আনবার চেণ্টা করছিল্ম। প্ররোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো - যত বৈশিদিন মনের মধ্যে সণ্ডিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং দ্বাদ এবং নেশা যেন মধ্বর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগালি বুড়ো বয়সের জনো 'in deep-delved earth' ঠাড়া করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে-- তথন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক-এক ফোঁটা করে আম্বাদ করতে বেশ লাগবে। অলপ বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সম্ভূষ্ট থাকে না; কেননা তখন তার রক্তের জোর, তার শরীরের তেজ. তাকে কিছু-একটা কাজে প্রবাত্ত করতে চায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন <u>শ্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের</u> কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেণ্ট—তখন জ্যোৎস্নারাতের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচণ্ডল মনে পর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার প্র্যুভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা म्राह्य ।

সিমলা ৩ মে ১৮৯৩

20

শিলাইদহ মঙ্গলবার। ২ মে ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা—এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার প্রেরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো—এর মধ্যে প্রবেশ করলে খ্ব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়— যেমন ইচ্ছা ভাবি, ষেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খ্মি পড়ি, যত খ্মি লিখি, এবং যত খ্মি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপ্রে আলোকপ্রে আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমন্ন হয়ে থাকি।...

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই প্রেপরিচিতের সঙ্গে প্রনির্মালনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নির্মামত লিখতে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের প্রাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক, পশ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পশ্মা— আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু ব্নো-রকম— কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত ব্লিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পশ্মার জল অনেক কমে গেছে— বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে— একটি পাশ্ডুবর্ণ ছিপ্ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। স্বন্দর ভঙ্গীতে চলে যাছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেশকৈ যাছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পশ্মা আমার পক্ষে সতিত্বার একটি স্বতন্ত্র মান্বের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহ্লা করে লিখি তবে সে কথাগ্রলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস নে। সেগ্লো হছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।

এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিল্ম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দ্বপ্র-বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোরোটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সতি্যকার সতি্য! পারিক-নামক গাসালোক-জনালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না— এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভ্ত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধ্রে মন্ছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্ ফাঁস্ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়— তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ— আর, এই প্রসারিত আকাশ আর স্ববিস্তার্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দ্ব্পাত না করে আপনার গভাঁর আননন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

সিমলা ৬ মে ১৮৯৩

84

শিলাইদহ ৮ মে। ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্দত্তা হয়েছিল— তখন থেকে আমাদের পুকুরের

ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের এক তলার অনাবিষ্কৃত घर्रगाला. এवर ममस वाहेरत्त क्रांप अवर मामीरमत मास्यत ममस तामकथा अवर ছডাগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগুণ তৈরি কর্রাছল, তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত-কিন্ত এই পর্যন্ত বেশ वलरा भारत कल्भनात मर्स्य जयन थारकर माना-वमन रस शिर्सि छन। किस छ মেয়েটি পরমন্ত নর তা স্বীকার করতে হয়—আর যাই হোক, সোভাগ্য নিয়ে আসেন না। সাখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্থির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড আনন্দ দেন কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিপ্টিট নিংছে বক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন. সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্ত হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাভার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবর্নটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি-- আমি বেশ ব্রুতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সতোর একমার আশ্রুম্ভান।...

রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মৃতি ও ভাব আমাদের কাছে যে কতখানি, এই ছবিগৃলি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগৃলো ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের উপর সবস্ক্ষ জড়িয়ে খুব মনের ভিতরে প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের সহযোগিতা করতে থাকে। সে কী বলতে চাচ্ছে আমরা আগে থাকতে বুঝে নিই—তার চেণ্টাট্কু দেখলেই বাকিট্কু প্রণ করে নিতে পারি। এর ভিতর থেকে খুত বের করা খুব সহজ, তার জন্যে বেশি ক্ষমতার দরকার করে না, কিন্তু যখন ভেবে দেখা যায় কোনো বিষয়ে একটা স্পণ্ট কম্পনা করা কতই শক্ত— মনে আমাদের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া— কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার জো নেই, প্রধান অপ্রধান সমস্তই একেবারে যথাযথ করে ভেবে নিতে হবে, কম্পনার মতো অমন একটা নিয়ত-পরিবর্তমান জিনিসকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে— সে কি সামান্য ব্যাপার!

সিমলা ১২ মে ১৮৯৩

26

শিলাইদহ ১০ মে। ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখছি খ্ব ফ্লো ফ্লো বড়ো বড়ো কতকগ্লো মেঘ চতুদিক থেকে জমে এসেছে— আমার এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দ্রট্রকু যেন মোটা মোটা ব্রটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বুলিট আরম্ভ হয় তা হলে ধিক ইন্দুদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে ... ... বাব্দের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব। এখনি বুল্টি আরম্ভ হল বলে—হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘরোদের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গ্রেতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তোদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশঙ্কে বসে তোরা তা ঠিকটি কম্পনা করতে পার্রাব নে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশ্-সন্তানের মতো—নির পায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। প্রিবীর স্থন যখন শ্রিকয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে: কোনোমতে একট্মানি খিদে ভাঙলেই আবার তথান সমস্ত ভূলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্রা যে সমস্ত পথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠ্র, মান্য ভারী হতভাগ্য! কেননা. পথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক. কিন্তু তার মধ্যে এতটাকু একটা ছিদ্র একটা সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেণ্টা করতে পারে একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে প্রথিবীর সকল মানুষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বর্ণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, প্রথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমন্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বন্দ্রখন্ড দিয়েছেন, প্রিথবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে— দারিদ্রা দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত-যে খ্রী সোন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।

কিন্তু আবার এক-একবার রোদ দূর উঠছে, পশ্চিমে মেঘও যথেণ্ট জমে আছে। পশ্চিমে মেঘ হলে বৃণ্টি হবেই এই তো প্রবাদে কয়।

সিমলা ১৪ মে ১৮৯৩

26

শিলাইদহ ১১ মে। ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃণ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকত দলদ্রুট বিচ্ছিন্ন মেঘ স্থালোকে শুদ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধী ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছ্মান্ত নেই—কিন্তু চাণক্য তাঁর স্ক্রিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেব তাকেও ধরা উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল বেলাটি বড়ো স্কুলর হয়ে উঠেছে— আকাশ পরিন্দার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জারগায় যে যাসগ্রলি হয়েছে তাতে প্র্বিদনকার বৃষ্টির কণাগ্রলি লেগে আছে, সেগ্রলি ঝক্ ঝক্ করছে। এই-সমস্ত মিলে স্থালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারী একটি শ্রুরসনা মহিমাময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাছে। সকাল বেলাটি এমনি নিস্তর্জ হয়ে রয়েছে—কেন জানি নে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবতী ঘাটে কেউ জল নিতে শ্বান করতে আসে নি; নায়েব সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে গেছে—খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে কী-একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আন্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে, এবং সেখানকার সম্বদ্য ভাব এবং চিন্তাগ্রলিকে একটি নীল এবং সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেয়। বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি; এই রকম সকাল বেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে; মনে হয়—

'নাই মোর প্র'পর, যেন আমি একদিনে উঠেছি ফ্রটিয়া অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফ্রল।'

যেন আমি এই আকাশের এই নদীর এই পরোতন শ্যামল প্রথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। পড়ে পড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তান দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখে আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বন্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সতি। সতি। আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোথ ছল ছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো' সে কথার মানে থানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর স্কুদর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। এদের চাষার ভাষা, এদের স্লেহের সম্বোধন এমন মিণ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বন্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু, প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না—এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুণ্ডিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশ্বদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাপ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগা! মানুষে মানুষে র্যাদ সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-ইচ্ছা ওর হয়তো কিছ্ব কাজে লাগতে পারে—তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়, সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দূর্লভ – কিন্তু বিধাতার প্রথিবীতে সেরকর্মাট হওয়া উচিত ছিল না।

সিমলা ১৫ মে ১৮৯৩ 29

শিলাইদহ শনিবার। ১৩ মে ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেল্ম যে: Missing gown lying Post Office। এর দ্বটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে হারা গাত্রবন্দ্র ডাকঘরে শ্বয়ে আছেন। আর-এক অর্থ হচ্ছে— গাউনটা মিসিং এবং পোণ্ট অফিসটা লাইং। দ্বই অর্থই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যেপর্যন্ত প্রতিবাদ [না] শ্বিন সেপর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই— সঙ্গে সে গৈটিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায় নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।...

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-ক'টি কথা লেফাফায় পরে দেওয়া হয়েছে সেই ক'টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকোতে ঢিকোতে চলে আসছে— ইতিমধ্যে যে প্রথিবীতে কত-কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত সংক্ষেপ রাট প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না : সে ভালোমান্যের মতো বলে, আমি কিছু জানি নে বাপু, আমাকে সে যা বলে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।' বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয় নি—সমস্ত পর্থাট মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন আন্টেপন্তে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালোবাসি। আর তারে চড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন— কোথাও পথশ্রমের কোনো চিহ্ন নেই, লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্টক্ করছে— হড়বড় তড়বড় করে যে-দুটো কথা বললেন তার ভিতর থেকে আটটা-দুশটা কথা পড়ে গেছে— তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই, ভদ্রতা নেই, কিছ<sub>ন</sub> নেই— একটা সন্বোধন নেই, একটা বিদায়ের শিল্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাডাতাডি কথাটা যেমন-তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যাই হোক, গাউনটা যে পোস্ট-অফিসে এতকাল শীত্যাপন করছেন এটা যদিচ বিশুর বিলম্বে শোনা গেল তব্ টেলিগ্রাফ না থাকলে আরও বিলম্বে শ্নতে হত, অতএব তাকে ধন্যবাদ।

সিমলা ১৭ মে ১৮৯৩

24

मिलारेंपर ১७ ম। ১৮৯৩।

আমি বিকেলে, বেলা সাড়ে ছ'টার পর, স্লান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর

মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানটি পেতে ঠান্ডা হাওয়ায় সন্ধার অন্ধকারে চিত হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শৈ... [ আমার ] কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে যায়— আমি প্রায় রোজই মনে করি. এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব? র্যাদ করি, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিম্নন্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই স্কুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুদ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর-কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দুশ্য-পরিবর্তন হবে—আর. কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তন্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছডিয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমান মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়রোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমন্ত চিত্তটিকৈ এমন উপরের দিকে উম্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাণ্ডেক নয়তো পার্ল্যামেশ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে— শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ই'টে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্ঞানস চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তুণ একটি অনাবশাক লতা গজাবার ছিদ্রট্রকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কম্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আর্মানমন্ম বিষ্ণত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমান খাটো মনে হয় না। বরণ্ড আমিও যদি কোমর বেশ্রু কান্তে লাগতম তা হলে হয়তো সেই-সমন্থ বড়ো-বড়ো-ওক-গাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যংসামানা মনে হত। কিন্দ তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমান্ধ যাবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বডলোক?

সিমলা ২০ মে ১৮৯৩

66

কলকাতা ২১ জ্ন। ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটা তো ঠিক প্রকৃতির শুব নর—মন-নামক একটা স্থিচ্ছাড়া চণ্ডল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উংপাত হয়েছে তংসদ্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব, পরব, বে'চে থাকব, এই রকম কথা ছিল— আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অন্সন্ধান করি, ইচ্ছেপ্র্বিক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত

করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা চাই, আপাদমস্তক খণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কডি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কী আবশাক ছিল—ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দিধ সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পর্বেক দ্র-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুরে বেলাটা কেমন স্বচ্ছান্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং স্কালে বিকালে লো [কেনে] র সামান্য দ্র-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে; कीरनो रय रार्थ इल. विकल इल. धमन कथाना जात न्याक्ष मान इस ना-প্রতিবর্ত্তীর যে যথেন্ট দ্রত্তবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজনো সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই—প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে 'বে'চে থাকো'। নারায়ণ সিং সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিশ্চিন্ত আছে— আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খাডে বাসা করেছে তার আর বিশ্রাম নেই, কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই : তার পক্ষে কিছাই যথেণ্ট নয়. তার চতুদিকি বতী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নণ্ট হয়ে গেছে: সে যথন জলে থাকে তথন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যথন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাৎক্ষা'র উদ্রেক হয়। এই দরস্ত অসম্ভণ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ প্রশান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একট্রখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়—কথাটা হচ্চে এই।

সিমলা ২৪ জুন ১৮৯৩

200

কলকাতা ২২ জ্ন। ১৮৯৩।

তুই আমাকে সেদিনকার চিঠিতে খোঁটা দিয়েছিস, বিয়ে প্রভৃতি বিষয়় আমরা কিছ্
বেশি থিওরেটিক্যালি দেখি—তোর সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবে
দেখেছি, এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে আর
কোনো সন্দেহ নেই। বান্তবিক, আমার মতো লোক পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিস
কিছ্ম দ্র থেকে দেখে— স্বভাবত প্রত্যেক বিষয়টাই চিন্তা করে দেখতে চায়। মন
জিনিসটা বৢল্স্-আই লঠনের মতো। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার
আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিসটাকে দেখতে পায় না— এমন-কি সেটাকে
আরও দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিসকেই অতিরিক্ত জাজ্মলামান
করে তোলে। এরকম করে দেখার বিস্তর দোষ। আশপাশের সঙ্গে বেশ মিলিয়েজ্মলিয়ে দেখলে সব জিনিসই চোখে এবং মনে এক রকম সহ্য বোধ হয়— বৃহৎ
সংসারের একটি অংশকে সমস্ত বৃহৎ সংসারের সঙ্গে যোগ করে দেখলে তাকে
আর তেমন গ্রহ্বতর বলে বোধ হয় না। স্ব…র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে-সব
ফিলজফাইজ করেছিল্ম সেটা কোনো কাজেরই না। স্ব্য দ্বঃখ সকল অবস্থাতেই
আছে, কোনোটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই— মোটের উপরে দ্বিট

নরনারী পরস্পরের জীবনে গ্রান্থ বদ্ধ করে মিলে-মিশে সূথে-স্বাচ্ছন্দে থাকবারই কথা— প্রথিবীটা প্রথিবীর চেয়ে বেশি নয়, এই মনে রেখে সমস্ত মিলিয়ে <u>एम्थरल हिस्मर्स्य किन्द्र किन्न स्मार्थ याय ना। धेर एम्थ-ना न्यः ता र्यम जानरम्पर</u> আছে— অবশ্য এ উচ্চত্রাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে শ্লেহবন্ধনে বন্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া 'চিন্তাশীল' লোকেরা এইটে ঠিকটি ব্রুমতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা করে কল্পনা করে নিজেকে বার্থ বিফল করে ফেলেছি— প্রত্যেক খণ্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড়ো বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সূত্র অত্যন্ত অধিক সূত্র হয় এবং দৃঃথ একান্ত তীব্র रस ७८५, किन्न कौरानत स्य अधान मृत्य अधान मान्ति आपनात आएगापारखत मरधा একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই— তাই জন্যে অবিশ্রাম এই খণ্ড খণ্ড বিচ্চিন্ন স্খদঃখের উপর দিয়ে চলতে চলতে জীবন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পডে—মনে হয় সূথ দুঃখ আর কিছুই চাই নে, এখন দীর্ঘকালের জন্যে যদি প্রশান্ত নিশ্চেণ্ট-ভাবে এই উদার উন্মাক্ত সান্দর শান্ত প্রকৃতির উপরে পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে পারি তা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যারা মন-পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, প্রিবীতে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই—তারা সুখী হবেই. সুখী করবেই, এবং জীবনের সমস্ত কর্তব্য সম্প্র করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আমার এই জীর্ণ হৃদয়ের রুগ্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ করে সংসারটা তোদের কাছে অমূলক-বিভীষিকা-পরিপূর্ণ করে তোলা ভয়ানক অনাায়। তোদের জনে। প্রিবীতে অনেক সুখ, জীবনে অনেক নব নব দুশ্য এবং নব নব পরিবর্তন আছে — সে-সমস্ত তোরা আনন্দমনে পূর্ণহৃদয়ে ভোগ করতে পারবি।

সিমলা ২৫ জুন ১৮৯৩

205

শিলাইদহ রবিবার। ২ জ্বলাই ১৮৯৩।

কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়—তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ন্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে চিঠিপয় এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে—চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো করে নিঃশেষপর্বেক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কলপনা ওর প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে—বেশ অনেক ক্ষণ ধরে কলপনার একটা গতি অন্ভব করা য়ায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই স্থুথ থেকে বিশ্বত হতে হয়। স্থের ইচ্ছেটা এমিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে য়ে, অনেক সময়ে স্খুটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায় এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফর্রিয়ে ফেলে। এই রকম

জমি-জমা আমলা-মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেণ্ট মনে হয় না—মনে হয় যেন ক্ষমণার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভূল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই প্রেরাপ্রি হস্তগত করে নেওয়া, অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফলভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সূখতত্ত্ব শাস্তের প্রথম অধ্যায়।

সিমলা ৬ জুলাই ১৮১৩

505

শিলাইদহ সোমবার। ৩ জ্বলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীর বাতাস পথের কুকুরের মতো হৃহ্ করে কে'দেছিল-- আর, বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্মারের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে। চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কৈউ বা টোগা মাথায় কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে—বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে আর মাল্লারা গণে কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে। এমন দুর্যোগ তবু প্রথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই; পাখিরা বিমর্য মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেডে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল-বালক এক পাল গোর, নিয়ে এসে চরাচ্ছে: গোর, গুলি কচর, মচর শব্দ করে এই বর্ষা-সতেজ সরস শ্যামল সিক্ত ঘাসগর্বালর মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেডে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ন্নিম্ধ শান্ত নৈত্রে আহার করে করে বেড়াচ্ছে— তাদের পিঠের উপর বৃণ্টি এবং রাখাল-বালকের যথিট অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পঞ্চে সমান অকারণ অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দু'ই তারা সহিষ্কৃতাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্-মচর্ করে ঘাস খাচ্ছে। এই গোর্গালির চোখের দ্ণিট কেমন বিষয় শান্ত স্থান্তীর স্নেহময়—মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তগুলোর ঘাডের উপর কেন পডল? নদীর জল প্রতিদিনই বেডে উঠছে। পর্শ, দিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতথানি দেখা যেত, আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে—প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অলপ অলপ করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূরে গ্রামের গাছপালার মাথাটা সব্জ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমন্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মূথে এসে উপস্থিত হয়েছে— ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অলপ অলপ করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে—লঙ্জার সীমা উপচে এল বলে.

প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে বেতে বেশ লাগবে -- বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

সিমলা ৭ জুলাই ১৮৯৩

200

শিলাইদহ মঙ্গলবার। ৪ জ্বলাই ১৮৯৩।

আজ সকাল বেলায় অলপ অলপ রোদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃণ্টি ধরে গেছে, কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই—ঠিক যেন মেঘের কালো কাপেটিটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে। এখনি একটা বাস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রোদের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে -- আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নোকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শনেতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদার্ল তা বেশ ব্রুমতেই পার্রছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দ,টো-চারটে ধান একট, শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো এক জায়গায় আছে অবিশ্যি. নইলে আমরা পেলাম কোথা থেকে – কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন খানে আছে খ'জে পাওয়া শক্ত। এই শত সহস্র নির্দেষী হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পে'চিচ্ছে না— বুণ্টি যেমন প্রভবার তেমনি প্রভছে, নদী যেমন বাডবার তেমনি বাডছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে. কিছ্ব বোঝবার জো নেই। কিন্তু এত ব্যদ্ধিই যদি মানুষকে দেওয়া হল তা হলে জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এট্রকু বোঝবার ব্রন্ধিও দেওয়া উচিত ছিল, কেননা ওটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ-সমস্ত মিথ্যে খুতখুত মাত্র—কেননা স্থিত কখনোই সংখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খংত থাকত না-কিন্তু ততটা দূর পর্যস্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, স্থিত হল কেন। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘে'ষে কোপ মারতে চায়: তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খুস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দৃঃথ বহন করেছেন। তাতে যতটা সান্ত্রনা হয়। কিন্তু নৈতিক দৃঃখ এক. আর পাকা ধান ডবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে:

এই-ষে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগং হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নদ্ট না হলেই ভালো। বৃদ্ধদেব তদ্বুরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দৃঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদ্বুরের বিল, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দৃঃখ সইতেই হয় তা হলে দৃঃখ সব—তা, আমি থাকি আর আমার জগংটি থাকুক। মাঝে মাঝে অম্ববস্প্রের কন্ট, মনঃক্ষোভ. নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিস্তু সে দৃঃথের চেয়ে যখন অস্ত্রিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দৃঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

সিমলা ৮ জ্লাই ১৮৯৩

\$08

ইছামতী ব্হস্পতিবার। ৬ **জ্লোই ১৮৯৩**।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেক দিন পরে মেঘ কেটে নতুন রোদ্রে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল: প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন প্রসন্ন প্রফল্লে মুখে ভিজে চলটি মুদুমন্দ বাতাসে শ্বকোচ্ছিলেন— [ তবে ] কেবল আমার মনটি ভারী উদ দ্রান্ত হয়ে ছিল। ঠিক যেন একান্ত কারায় [বদ্ধ] ভাবটা। কিন্তু আজ দিনের কাজকর্মের ভিড়ে সে ভাবটাকে মনের মধ্যে লালন করবার বড়ো বেশি সময় পাওয়া যায় নি। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্ব দিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটা বাতাস এবং ব্রণ্টিও যে হয় নি তা নয়। সেই শাখা-নদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম ব্লিট ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে—মানুষ-প্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দ্রে গিয়ে অন্ক্ল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বলল্ম; পাল তুলে দিলে। দ্ব দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগবে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চোকি নিয়ে বসল্ম। সেই নিবিড় নীলমেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জনশুনা চর এবং পরিপূর্ণে দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে স্থান্ত যে কী চমংকার সে আমি বর্ণনা করতে চেণ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতি দরে প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতিমান্তায় স্ক্রেতম সোনালিতম স্কুর্তম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কুশ গাছগুলের মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অভিকত হয়েছিল—প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পেণছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, 'চরের কাছারি-ঘাটে রাখব কি?' আমি বললমুম, 'না, পদ্মা পেরিয়ে চল্।' মাঝি পাড়ি দিলে—বাতাস বৈগে বইতে লাগল, পদ্মা ন্তা করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পশ্মার উন্দাম চণ্ডল জল করতালি দিছে—সম্মুখে দুরে নীল মেঘস্তুপের নিচে পশ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাছে — নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই— তীরের কাছে দুই-একটা জেলেডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে— আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরস্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সন্ত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সিমলা ১১ জ্লাই ১৮৯৩

204

সাজাদপ্র ৭ জ্লাই। ১৮৯৩।

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাখারির-বেডা-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজার শিমাল কলা আকন্দ ভেরেন্ডা ওল কচু লতাগ্রন্ম তূণের সমষ্টি-বদ্ধ ঝোপঝাড জঙ্গল ঘাটে-বাঁধা মান্তল-তোলা ব্হদাকার নোকোর দল, নিমগ্রপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্র পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এ'কে বে'কে কাল সম্বের সময় সাজাদপুরে এসে পেণচেছি। এখন কিছ, দিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেক দিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন ন্তন প্রাধীনতা পাওয়া যায়-- যতটা খুমি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মান্বের মানসিক স্থের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একট্থানি রৌদু দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চণ্ডল বেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচু গাছ ক্রমাগত সর্সর্মর্মর্করে দ্বলছে, নানা জাতির পাথি নানা ভাষা নানা সারে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণা মজলিস সর গ্রম করে তলেছে— আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মত্ত ঘরের মধ্যে বসে জানলা থেকে খালের উপরকার নোকাশ্রেণী, ও পারের তর্মধাগত গ্রাম, এবং এ পারের অনতিদরেবতী লোকালয়ের মৃদ্রুকর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একট্মানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্ম স্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিজীবিও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। খেয়ানোকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে থালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধ্চুনি ভূবিয়ে চাল ধ্বচ্ছে, চাষারা আঁটিবাধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে—দ্বটো লোক একটা গাছের গাঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ল নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘারে বেড়াচ্ছে, গ্রাট-কতক গোর, বর্ষার ঘাস অপ্যাপ্ত পরিমাণে আহার-প্রেক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মের দক্তের উপর বসে যথন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে

মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দ্বই-একটা একঘেরে ঠক্ঠক্ ঠ্বক্ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্পোল, রাখালের কর্ণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝ্প্রাপ ধর্নি, কল্বর ঘানির তীক্ষ্যকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্ম-কোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছ্মাত্র অসামঞ্জস্য হচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় কর্ণা-মাখা একটা বড়ো সোনাটার অন্তর্গত, কতকটা সোপণার ধাঁচায়, কিন্তু খ্ব একটা বিস্তৃত বৃহং অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে স্থের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব ... চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

সিমলা ১১ জ্লাই ১৮৯৩

500

সাজাদপ্র ১০ জুলাই। ১৮৯৩।

আমার গানগুলো পেয়েছিস। 'বড়ো বেদনার মতো' গানের সূরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।...এ-সব গান যেন একট্র নিরালায় গাবার মতো। স্বরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটা একটা করে স্রের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিল্ম-নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের कारना मार्चि थारक ना- माथाय अक-िंग जल एंटल भाँठ मिनि गून गून करान কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না-সব চেয়ে স্ক্রিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তি-তকের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি-আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুনুগুনু করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।...এখানে আমি একলা খুব মুদ্ধ এবং তদ্গত চিত্তে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি, এবং জীবন ও পূথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জনল অতি স্ক্র্ অপ্রবাণে আব্ত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয় – প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সোন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়, দ্বঃথকণ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলশ্বেই থাজাণ্ডি দুইটা আন্ডা, এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্যপ তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই রক্ম।

সিমলা ১৪ জ্লাই ১৮৯৩

## 209

সাজাদপ্র ৩০ আবাঢ়। ১৩০০।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সংখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে—এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি. ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদরে আশ্বিন-কাতিকের যুগল সাধনা রিক্তহন্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ণসনা করছে. আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপর্রে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয়— এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাশুবিক ভেবে পাই নে কোন টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে-লেখবার সময় সূখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগ্রলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়. সেগ্যলো ভায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তথন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তবাটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দরে হোক গে ছাই, প্থিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন—মিল করে ছন্দ গে'থে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেডেছনেড দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদর্গবিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ' দোড়ে' কোনোটিই পরিপর্ণেভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্য-বিভাগেও কর্তব্যব্যদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যব্যদ্ধির সঙ্গে তার একটা প্রভেদ আছে। কোন্টাতে প্রথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বৃদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষরধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বগ্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বালাবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই প্রেছি বব ]! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদাা বলে একটা বিদাা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের ল্বন্ধ দ্ভিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—
তাঁর একেবারে ধন্ক-ভাঙা পণ; ত্লি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর
প্রসম্রতা লাভ করা যায় না। আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে— তিনি
মনে করেছিলেন যে, আহা, সেই বদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকেস্ক্ল নিয়ে ছটি হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস যদি কর্ণকেও পেতেন তা হলে
দ্বের্ষাধন-দ্বঃশাসনকেও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হত না। কারণ, হয় এক, নয়
অসংখ্য— এর মাঝখানে আর কোথাও বেশ স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। পাঁচ
বললে ছয় আপনি এগিয়ে আসে এবং ছয়ের পরে সাত আট নয় দশ প্রভৃতি সমস্ত
সংখ্যাগ্র্লিল সার বেঁধে অনিমেষ লোচনে ম্বুখের দিকে [চেয়ে] অপেক্ষা করে
থাকে। অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে স্ব্বিধে
— বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন— আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।...

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তবা এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অন্তর্ভাতর পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপ্ণাবলে ভাবগর্নলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই স্জনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অন্ভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অন্ভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অন্ভাব দ্ব'ই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অন্ভাব এবং স্জনী শক্তি আছে— এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাব্ক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ কর। হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দ্বর্লভ এবং কবির ত্যিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জনো ব্যাকল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একট, সহজ হবে। সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একট্র ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম— তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে কর একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থোদয় দেখছিল— সে সমদ্রটা তার আপনার মন কিন্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিন্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবতী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পন্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সম্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুদ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উল্জবল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল স্বন্দর রহস্য ছিল সেইগর্বলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেন্ট হয়েছে, এখন এইগুর্নল নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক গে। কাকে যে. সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্বে জিনিস কখনও দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূরে হবে, দোকানদারের कार्ष्ट्र थांहित्य एम्थल এর কতই বা मूला হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্তজ্ঞান প্রভৃতি কিছ.ই নয়-এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমন্দ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সাত্য বটে, এ তো বিশেষ কিছা নয়. আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তলেছি— আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা কডিও খরচ করি নি. এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিন্বা মাশলে দিতে হয় নি ! সে তখন কিঞ্চিং বিষয়মূখে লজ্জিতভাবে সেগলো কডিয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পর্রাদন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিস্গালি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহণ করতে পারছে না—তার যে কতথানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয় – অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে. 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তথন 'পদ্টারিটি' এসে এগালি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্ত তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্তি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সূত্র্যকল্পনাটাক কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সোটা সতিসার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাং, যখন কোণে বসে বসে কতকগনলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আছ্রেল করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক স্তৃতীর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাং একটা সংশারবন্ধ পড়ে সেই-সমস্ত স্দৃশীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাং প্রকৃতির শোভা, স্থের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তল্মনত্ত প্রকৃতির শোভা, স্থের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তল্মনত ধ্পধ্নার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তৃষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্বার মন্দিরগ্রলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভ্বনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বন্ধ, ধ্পের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়— ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাতসে'তে, বাদন্ড চার্মাচকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের স্কুন্র আলোতে হঠাং আসবামাত্র দেবতা যে কোন্খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

সিমলা ১৭ জ্লাই ১৮৯৩

## 70R

পতিসর ১১ অগস্ট । ১৮৯৩ ।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অন্তুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার—পৃথিবী সম্দ্রণত থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধান-ক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পানকেটিড় সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে—ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতি দ্রে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দ্ব ধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন্যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জোনেই।...

ঠিক স্থান্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিল্ম, একটা লম্বা নোকোয় অনেকগ্লো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাছিল—

'যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী? পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোট্রি।'

স্থানীর কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগতি রচনা করেছেন— আমরাও ও ভাবের দেরে লিখেছি, কিন্তু কিছু ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তংক্ষণাং জীবনটা দিতে কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দিতে প্রস্তুত হই, কিন্তু এ অণ্ডলের লোক খুব স্থুথে আছে বলতে হবে— অল্প ত্যাগদ্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোর্টার জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে— তাতেই বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মালা নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল। ব্বতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গোল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেন্ট সোন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিদ্রাতার রচনাগ্যলিও এই গ্রামের লোকের স্থান্থের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগ্যুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

সিমলা ১৫ অগস্ট ১৮৯৩ 202

ূ ১০ অগস্ট । ১৮৯০।

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কারর পে ফটে উঠেছে। কথাটা নতন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না অনির্দিষ্ট অনির্যান্তত বিল একঘেরে শোভাশনে। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়: তার একটি সন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে यात्र। भरमात्र रमदेतकम भरमात्र भर्तानिम छ भ्याजन्या स्नदे : स्म अक्षा दहर বিশেষপ্রবিহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বে'ধে দিতে হয়: নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল— তার কোনো ভাষা নেই আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধর্নন শোনা যায়: ছন্দের মধ্যে বে'ধে দিলে কথাগ্রলোও সেইরকম প্রস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সূতি করতে থাকে। সেইজন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়. তার মুখে সর্বাদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধুর্নির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুটে করে তলেছে, ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সূত্র দেবার জন্যে নয়— ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সূত্র আছে। অনেক মূর্যে মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদ্যবি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিসময় উৎপাদন করে সুখ দেয়—ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সোন্দর্য সৈই নিয়মে সূল্ট হয়েছে। একটি সুনিদিশ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সোন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর. স্ব্যমার বন্ধন ছাডিয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে প্ডাছলমে অমনি আমার মনে এই তথাটি দেদীপামান হয়ে জেগে উঠছিল।

সিমলা ১৭ অগস্ট ১৮৯৩ >>0

পতিসর ২৬ শ্রাবণ?

শ্রাবণ মাসের ডায়ারিটা তুই ভালো ব্রুবতে পারিস নি [বব]? বোঝাতে গেলে একখানা গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।... আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি পরেষরা কিছা খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সংসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা বেশভ্যা চাল্টলন আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখন্ড সামঞ্জন্য আছে। সমস্তুটি যেন একটি অর্গ্যানিক হোল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুগ যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নিদিশ্টি করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে—এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন কোনো রার্দ্রীবপ্লব, সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐকা থেকে বিক্রিপ্ত করে দেয় নি: তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু, করে নি। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাষায়-ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপ্রণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পূর্ণপ এবং পূর্ণেপর গন্ধের মতো সন্মিলিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে সেইজন্যে কোনো দ্বিধা কোনো ইতন্তত নেই। প্রেমের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উ'চ্নিচু: তারা যে নানা কার্য নানা শক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তার অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছ, त्नरे क्लानो रयुटा वृद्ध उंट्र रख डिंग्स मात्यत त्थरक रयुटा नाको वर्मान ঠেলে উঠল যে তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে— চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল প্রেষ এক ভাবে চালিত, এক কার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত, তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত—একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত—তা হলে তাদের আর বল প্রকাশ করে বহু, চিন্তা করে কাজ করতে হত না। সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত— তা হলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁডিয়ে যেত। অর্থাৎ বহু যুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ করে আসছে সেই কাজের কাছে তার মন বশ মানত, সেই বহু যুগের অভান্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে **रफल्लर** । भूतु स्वत स्न-तर्केम कात्ना न्वार्जावक आपिम वन्नन तारे. स्नरेजता একটি ধ্রবকেন্দ্র-আশ্রয়ে পরেষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায় নি। সে চিরকাল ধরে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছ খেল প্রবৃত্তি তাকে একটি স্বন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয় নি। আমি তোকে সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ বলৈ অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে—মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ স্থান্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে। আর, প্রব্যরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সোন্দর্যহীন, তাদের আগাগোডার মধ্যে কোনো-একটি 'ছাঁদ নেই'। জানি নে আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কি না, কিন্তু আমার মনে কথাটা খুব পরিস্ফুট। মেয়েদের সঙ্গে-যে লোকে চিরকাল সংগীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনও

প্রেবের সঙ্গে দেবার কথা মনেও উদয় হয় নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত স্কুদর জিনিস যেমন স্কুদ্বদ্ধ স্কুদ্পুর্ণ স্কুদংহত স্কুদ্বত, মেয়েরাও সেই রকম। তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নন্ট করে দিচ্ছে না—তারা এক-একটি ছিপ্ছিপে মিন্টি কবিতার মতো। গোড়ায় গলদের চন্দ্র যে-রকম বর্ণনা করেছিল সেইরকম। ডায়ারির চেয়ে চিঠি যে বেশি স্পন্ট হল এমন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এতে তো কোনো প্রত্যক্ষ পরিষ্কার প্রমাণ প্রয়োগ করবার জো নেই।

সিমলা ২২ অগস্ট্ ১৮৯৩

222

কলকাতা ২১ অগস্ট্। ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলে। খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কাল গ্রিমের সরল চাষা প্রজাদের দুঃখদেন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃতিম ভালোবাসা এবং এদের অসহা কণ্ট দেখলে আমার চোথে জল আসে। আমার কাছে এই-সমন্ত দুঃথপাডিত অটলবিশ্বাস-প্রায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুথে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শনে সাঁত্য সাঁত্য বাংসলো আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বান্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনিভ'রপর সরল চাধাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিণ্টি লাগে— তার ভিতর এমন ক্লেহামিশ্রিত কর্বা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দঃখ অনেক ধৈর্য -সহকারে সহ্য করেছে, তব্য এদের ভালোবাসা কিছুতেই দ্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি বলে চ্চড়োয় বড়ো বাপের কাছে এন ছাপ নিতে গিয়েছিলমে। তা সে বললে. আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু থেতে দিস্। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিল্মে বলে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তথন তোমার মাটিকে সেলাম করে ভিন এলাকায় গিয়েছিল্ম।' কিন্তু তব্ব তার এর্মান ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল বলে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জিমদার তার ধান-স্কল্প জিম কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে ব্বড়োকাল পর্যস্ত মান্ব হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না!' এই বলে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। তুই যদি তাকে দেখতিস, তার কথা শুর্নতিস, সৈ যে

কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরি না করে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্ভটা বলে গেল, তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা ব্রুতে পারতিস। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রন্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না। কিন্তু তব্ প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত! সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উম্জবল, কত স্ফাঠিত! তব্ এখানকার মান্যের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং স্কুলর হবে না। য়্রোপের সভ্যতা কমে যেন মবিড হয়ে আসছে, সে কেবল এই জিনিষটির অভাবে। তার ভিতরে একটা অস্বাস্থ্য একটা কটি তাকে কমাগত দংশন করে জীর্ণ করে ফেলছে। সরলতাই মান্যের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্থান করে সংসারের অনেক তাপ দ্র হয়ে যায়। আর, য়্রেগেপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলছে। খবরের কাগজের যে-ক'টি ট্রুকরো পাঠিয়েছিস প্রত্যেকটিতেই ঐ প্রমাণ দেয়।

সিমলা ২৪ অগস্ট ১৮৯৩

556

কর্মাঠার শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৩।

গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভূর্ভূর্ করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমংকার দেখতে তেমনি সুক্দর গন্ধ।... টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিঘ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।... শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের জুলনাস্থল ছিল।...

তুই আমাকে প্রের একটা চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিস মান্থের সঙ্গ কেন আমার ভালো লাগে না। একটা কারণ এই বলতে পারি, মন যথন চিন্তা করে কিন্বা ভাব অন্ভব করে তথন কিছুতে তার কোনো ব্যাঘাত করলে মনের সেই নিজের ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত নিষ্ফল চেন্টায় ভারী প্রান্তি উপস্থিত হয়—মান্থের প্রতি মনোযোগ এবং আপনার ভাবনা ভাবা এই দ্বটো কাজই এক সঙ্গে করার চেন্টা করতে গিয়ে মনটা যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে মান্যটি যদি এমন হয় যে সে আর-সমস্ত চিন্তা ও চেন্টা দ্রে করে দিয়ে একমাত্র নিজের দিকেই সমগ্র মনটি আকর্ষণ করে নিতে পারে তা হলে বড়ো আরাম পাওয়া যায়। আসল কথা এই, আমি একাগ্রভাবে কিছুতে নিবিন্ট না থাকলে কিছুতে স্ক্রির হতে পারি নে: যে-সমস্ত জিনিস এ বয়সে আমার সমস্ত মনটা না নেয় তারা আমাকে বড়ো কান্ত করে— যেন মনের সমস্ত ভার রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, মাঝখানে ঝ্লতে হয়।... আমাকে চিঠি লিথেছিল— অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে আর-একট্র জিমিয়ে

বন্ধ্ব এবং ঘনিয়ে চিঠি-লেখালেখি করতে। আমি তাকে পাকে-প্রকারে লিখেছি যে, আমার শোখিনভাবের বন্ধ্ব করবার সময় নেই। এ বয়সে কেবল কাজ করতে হবে, এবং প্রাতন যা-কিছ্ব আছে তাকেই প্রাণের গভীর ভাবে উপভোগ ও আশ্রয় করতে হবে। এখন ট্রিকটাকির শথ মেটাতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সিমলা ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

220

পতিসর র্রাববার ? ১৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নিজনি—গ্রাম নেই, বর্সাত নেই, চষা মাঠ ध, ध, कतरह, नमीत धारत धारत शानिको करत भाकरना घारमत मराज बारह, रमरे ঘাসগলো ছি'ডে ছি'ডে গোটাকতক মোষ চরে বেডাচ্ছে। আর. আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু-চারবার একট্র একট্র ঠোকর মারে, তার পরে শাড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসাদ্ধ উঠে আসে। সেই চাপড়াগুলো শুড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় त्यंश्राल यांश, थानिकठो पर्राला भर्राष्ठ्र करंत्र निरास कर्र निरास निरालत रभराठे भिराठे भर्तास्त्र হসে করে ছড়িয়ে দেয় —এই রকম তো হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুলে বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ —এই প্রকাণ্ড জন্তটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকান্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্বাঙ্গের অসোষ্ঠিব (awkwardness) থেকে একে একটা মন্ত শিশরে মতো মনে হয়--বেড়াল কুকুর ঘোড়ার চেয়ে যেন এদের প্রতি একটা বেশি মুমতার সন্ধার হয়। তা ছাড়া জন্তটা বড়ো উদার প্রকৃতির, শিব ভোলানাথের মতো- যখন খ্যাপে তখন খ্ব খ্যাপে, যখন ঠান্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি। আমি এক-একবার ভাবছিল ম হাতির প্রতি আমার মনের এই স্লেহরসার্দ্র ভাব, অনেকটা হয়তো পরেষজাতির প্রতি মেয়েদের মনের ভাবের মতো। বড়োম্বর সঙ্গে সঙ্গে যে-এক-রকম শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরণ্ড আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে, অনেক সন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উম্কোখুম্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগং! এবং কী একটা অপরিসীম বেদনা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত। ব...কে দেখলেও আমার ঐ রকমের একটা সসম্ভ্রম কর্বার উদয় হয়—ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়। সব পূর্য বেঠোভেন কিম্বা ব... নয়, এবং বেঠোভেন ও ব...কে যে মেয়েরা ভালোবাসে তাও নয়— কিন্ত ওঁদের মধ্যে আমি খ্ব একটা সোন্দর্য দেখতে পাই। সাধারণত প্রৃর্ষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড্ অসহায়তা এবং বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়বৃদ্ধিদ্ধ মিশল আছে বলে তাদের প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ংপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃঙ্গেহের উদ্রেক হয়। আমার বোধ হয় ছেলেরা যত বেশি মাতৃঙ্গেহে জাগ্রত করতে পারে এমন মেয়েরা নয়। যা হোক্, এ সব কথা অনেকটা আনুমানিক— নিজের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটা মেয়েলি অংশ আছে তারই কাছ থেকে যেট্কু আভাস পাওয়া যায়।

কলকাতা। ২০ ফেব্রুয়ার ১৮৯৪

রবীন্দ্রনাথ ১১৩-সংখ্যক পরে এবং পরবতী বহু পরে য্রগপং বার ও তারিখ লিখিয়াছিলেন; শতাব্দপঞ্জী মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের সংগতি দেখা যায় না। রবিবার, শ্তুবার, মঙ্গলবার—
যথাক্রমে শনি, ব্হস্পতি, সোম হইলে অমিল হইত না। ১৮৯৪ সনের পরিবর্তে ১৮৯৩ সনের ডায়ারি দেখিলে বারে ও তারিখে আশ্চর্য মিল দেখা যায়—ইহাও বিবেচনার বিষয়।

228

পতিসর রবিবার ? ২৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিন্কার হয়ে যাচ্ছে—থেকে থেকে হঠাং হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র কাাঁ-কাোঁঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে— আজ দুপুর বেলাটা এর্মান ভাবে চলছে।... এখন বেলা একটা বেজেছে—তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেবপত্র দেখে এতক্ষণ বোধ হয় র-দ্বার শরনালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস। পাডাগেয়ে মধ্যান্তের এই হাঁসের ডাক. পাথির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নোকো-চলা জলের ছল্ ছল্ ধর্নি, দ্রে গোর্র পাল পার করবার হৈ হৈ রব. এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চোকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্রা-বিহীন নিতানৈমিত্তিকতার মধ্যে কম্পনাও করতে পারি নে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী, গবমেশ্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে—নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া, এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন—নিত্য-নির্মামত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগ্রিল এবং অখণ্ড অবসর্রাটকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেডাতে যাই—সময় কিন্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে. আমি মাথাটা নিচ করে আন্তে আন্তে বেডাতে থাকি।

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৪ 224

পতিসর শ্কেবার রাতি? [১৭ মার্চ ১৮৯৪]

জ্যোৎশ্লা প্রতি রাত্রেই অলপ অলপ করে ফ্রটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেক ক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছ্ব সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই— চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রথব রৌদ্রে শ্বিকয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎশ্লায় এই ধ্ব ধ্ব শ্না মাঠ ভারী অপ্রে দেখতে হয়— সম্ব এই রকম অসীম বলে মনে হয়়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে— এই মাটির সম্বের কোথাও কিছ্ব গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই— ভারী একটা উদাস মৃত শ্বাত্তা— চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহ্বদ্রের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শ্বকনো গোড়া কিছ্ব অর্বাশিন্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগ্রন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগ্রনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাশ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অম্পন্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে— যেন একটি মর্ময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপ্রড় হয়ে মুখ ঢেকে ম্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

কলকাতা ১৯ মার্চ ১৮৯৪

226

পতিসর ২১ মার্চ ১৮৯৪।

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের শ্রেহ উচ্ছ্বিসত হয়ে ওঠে—এদের কোনোরকম কণ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না—এদের সরল ছেলেমান্বের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শ্নলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারী মিণ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শ্নে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিল্ম একজন প্রজা এসে বললে 'একট্ব খাড়া হও তুমি'— আমি কিছ্ব আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়াল্ম। সে আমার পায়ের ধ্লো নিয়ে ব্কে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল'। সে বললে, তার কাশি এবং জব্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস করে) ছিল, আজ অম্ন পথা করে আমার পদধ্লি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গ্লেণে আমার পায়ের

ধ্বলার যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পারে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় স্বন্দর। তাদের রেখাজ্কিত বৃদ্ধম্বখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে প্রের চিঠিতে অনেকবার বলেছি— অতএব দ্র থেকে তোর কাছে এ-সমস্তই প্রাতন প্নের্ভিত্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন প্থিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মান্বের হৃদয়ের জিনিসগ্লো কোনোকালেই কিছ্বতেই প্রোনো হয় না, তাই এই প্থিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কলকাতা। ২২ মার্চ ১৮৯৪

229

পতিসর ব্ধবার ? ২২ মাচ⊊। ১৮৯৪।

'পশ্বগীতি' বলে ব [ল্ব] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিল্ম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি-- একটা কী পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্-ধর্ মার্-মার্ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুর্রাগ— তার আসম মৃত্যুকালে আমার বাব্রচি খানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেণ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পেণচেছে অমনি যমদতে মানুষ ক্যাঁক্ করে তার গলা টিপে ধরে আবার নোকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলার 'পশ্পেটিত' লেখাটা এসে পে'ছিল, আমি পেয়ে কিছ্ব আশ্চর্য হল্বম। আমার তো আর মাংস থেতে রুচি হয় না বিব । আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠার কাজ করি তা ভেবে দেখি নে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহন্তে গড়া যার ভালোমন্দ অভ্যাসপ্রথা-দেশাচার-লোকাচার-সমাজনিয়মের উপর নির্ভার করে, কিন্তু নিষ্ঠারতা সে রকম নয়। এটা একেবারে আদিম দোষ— এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই: হৃদয় যদি আমাদের অসাড না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বে'ধে অন্ধ করে না রেখে দিই তা হলে নিষ্ঠ্রতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি: এমন-কি যে না করে তাকে কিছু অভূত বলে মনে হয়। পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দৃঃখের সূজন না হয়ে স্থের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর স্থ দৃঃখ বেদনা ব্বে নিজের স্বার্থের জন্যে কাউকে আঘাত না করি—এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচিরিরের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়ল্ম, পঞাশ হাজার পৌন্ড্ মাংস ইংলন্ড্ থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল। মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর্ট্স্মাউথে পাঁচ-ছ শো টাকায় নিলেম হয়ে যায়—ভেবে দেখ্ দেখি [বব] জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অলপ ম্ল্য! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-প্রেণের জন্যে আর্থিসর্জনি দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতন ভাবে থাকি এবং অচেতন ভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্লভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধ্পুকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি [বব] আরও একবার নির্মিষ্য খাওয়া ধরে দেখব।...

আমার একটি নির্জানের প্রিয়বন্ধ জুটেছে— আমি লো [কেনে] র ওথেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যথান সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে ম,খোম,খি হয়ে কথা কচ্ছি— এমন অন্তরঙ্গ বন্ধ, আর খাব অলপ ছাপার বইরে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্ত এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছু;য়ে ছু;য়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক আরামের বোধ হয় না – যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই কখনো বালিশ ফেলে দিই - সেই রকম মার্নাসক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধ: আমিয়েল পশ্বদের প্রতি মান্বধের নিষ্ঠারতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে— [বল্র] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব-সাদ্ধ [বলার] এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগে নি—অনেকটা যেন টেনেটনে গড়ে পিটে লিখেছে। ঠিক যেন সমস্ত মনের সঙ্গে লেখে নি—ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে—সহদয়তাপূর্ণ অত্যক্তিশ্ন্য সতোর সরলতার স্বর দিচ্ছে না।... বানানো कथा ज्यानक च्राल म्युगीय नय, किन्नु এ तकम जिनिम ठिक थाँि। ना टाल भनो ভারী বিমাথ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদন্বরীর সেই মাগ্রা-বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি বলকে। তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাথিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো-একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই-পাথির সন্তান-বাৎসলা প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন কর্ন কম্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!

কলকাতা ২০ মার্চ, ১৮৯৪

228

পতিসর ২৪ মার্চ্ছ। ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাদ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে. সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শক্রেপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারী অস্ত্রবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেণ্ট বেড়াবার পক্ষে একট্র ব্যাঘাত জন্মায়।... ... আজকাল ভোরের বেলায় চোথ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলা**র** সামনেই শকেতারা দেখতে পাই, তাকে আমার ভারী মিণ্টি লাগে—সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে. ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়, যেন বহ**্কালের** আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সঙ্গেবেলায় নোকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্তনা বোধ হত ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার, এবং আমার সন্ধাতারাটি আমার এই ঘরের গ্রলক্ষ্মী, আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কা**ছ থেকে** এমন একটি চোখের দুডি এমন একটি স্লেহস্পূর্শ পেতুম! তথন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছ্ম শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খাব সাম্পণ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দ্রণ্টিপাতেই শ্বকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে—সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফাল্ল শ্লেহ বিকিরণ করতে থাকে।...

আজ বেডিয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি পত**ঙ্গের ভিড** হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিল,ম— আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জাগৎ সমস্ত লোকলোকান্তর অনন্ত রহস্যের অন্তঃপ্রেবাসিনী মেয়ের দলের মতো উপরের তলার **খড়খাড** থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানি নে এবং কোনোকালেই জানতে পাব কিনা তাও জানি নে— অথচ ঐ জ্যোতিম ভলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধের সময় তোকে আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি. তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে বল্ দেখি? এগারোটা। এখন বোধ হয় তই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন i যখন চিঠিটা পাবি তথন দিনের বেলাকার প্রথর আলোকে খুবই সজাগ সচণ্ডল, নানান কাজে বাস্ত — তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতিম'য় শব্দহীন বার্তা! এত সত্তীর প্রভেদ! কিছতে ঠিক ভার্বটি মনে আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আরুতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না— এক সময় যা সর্বপ্রধান আর-এক সময় তা যথার্থর পে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভলি, রাতের বেলায় দিনকে ভলি। আমার এ চিঠি পড়ে বেশ ব্রুতে পার্রাব এটা অর্ধরাত্তির विविध्या ...

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে—চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত. কেবল গ্রামের গোটা-দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে, আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জন্দছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে। নদীতে একট্ব গতি মাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগন্লো রান্তিরে ঘ্নোয়। জলের ধারে সম্প্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সম্প্ত ছায়া।

কলকাতা ২৫ মার্চ ১৮৯৪

222

পতিসর মঙ্গলবার? ২৮ মার্চ**়।** ১৮৯৪।

এ দিকে গরমটাও বেশ পড়েছে। কিন্তু রোদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে, সে বোধ হয় তুই জানিস। তপ্ত বাতাস ধ্লোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছৈ— প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-चुत्ररा तन्ति अनुभा दास यार्ष्य माणे प्रथा तम नारंग। नमीत धारत वानान থেকে পাথিগুলো ভারী মিণ্টি করে ডাকছে—মনে হচ্ছে ঠিক বসন্তই বটে, থোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিরে এনেছে। কিন্তু গরমটা কিণ্ডিৎপরিমাণে বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজ সকাল तिनागेस हो। पिति। शेर्ण भएण्डिन-- अमन-कि श्रास भी एकारलंड मरा, ज्ञान করবার সময় মনে খবে প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি-নামক একটা বহুং ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত-কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কী-একটা কান্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চার দিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাছে। আমি কাল ভাবছিলমে মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়, মস্তিষ্ক মঙ্জার ভিতর কী এক जित्याम रेन्प्रजान bनष्ट- र, र,: भरम तक्षत्यां घरतेष्ट, न्नाग्र्ग्ता काँभरघ. হংপিত উঠছে পড়ছে, আর এই রহসাময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম कीवनो पिवा ठालाट भारत- द्यम वल आह्न. मःभादर मु: थयन्यनाग्रात्नाक একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে भक्ट करत वाधिरा अरकरि दार्थ निम्छि रहा वस्त आहि कान एमीय रकान অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এ-সব উৎপত্তি কোন্খানে? কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়্র মধ্যে কী একটা নড্চড় হয়ে গেছে, মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলব্দির নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়— কী করতে পারব না-পারব কিছুই জ্রোর করে বলতে পারি

নে-মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেডাই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছতেই এড়াতে পারি নে—জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে. আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব – আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিন্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে. আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সন্ধে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! ত্মি তো ভারী ত্মি— তোমার নিজের কতটকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিত্তে এইটাকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছাই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যুক্তের মতো ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে: কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি—সূখ বাজে কি বাথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইট্কুই ব্রতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নিচের দিকেই বা কতদ্বে উপরের দিকেই বা ক্তদ্র। না, তা'ও কি ঠিক জানি? আমি সিম্প্যাথেটিক গ্রান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।

কলকাতা ২৯ মার্চ ১৮৯৪

250

পতিসব বৃহস্পতিবার? ৩০ মার্চ্ । ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কন্ট মান্বের অদ্নেট থাকে! ছোটো বড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের স্থ শান্তি নির্ভর করে! কাল অনর্থক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নির্পায় ভাবে দৃঃখ ভোগ করেছি। অনেক দৃঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিস্কৃভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়; কিন্তু চিঠিনা পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বৃঝি একটা-কিছ্ব বিপদ কিদ্বা বাামো হয়েছে তখন কন্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায়না। তখন বৃদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্ত ক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কন্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বৃদ্ধি ভার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে, আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচেছ লন্ড্যাও বােধ হচ্ছে। অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যােদন এই রকম ঘটনা হবে, ঠিক আবার এরই প্রনরাবৃত্তি হবে। আমি তাে তােকে অনেকবার বলেছিল বৃদ্ধিটা মান্বের নিজস্ব জিনিস নয়, ওটা এখনও আমাদের মনের মধ্যে নাাচরলাইজ্ড্ হয়ে যায় নি।...

যখন মনে করি জীবনের পথ স্দীর্ঘ এবং দ্বঃখকন্টের কারণ অসংখ্য এবং

অবশাস্তাবী তথন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পডে। যখন দুদিন কোনো কারণে চিঠি না পেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় তখন निरक्तव छेलव विश्वाम हत्त याय। अत्नक ममय मस्त्रव ममय এकला वरम वरम ट्रिंग्टन्त वाण्त्र जात्नात पिट्क पृष्टि निविष्टे कदा भटन कति क्रीवनिटाटक वीदात মতো অবিচলিত ভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব— সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মন্ত্রীরপুরেষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাটাটি ফোটে অর্মান যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষাতের পক্ষে ভারী সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে স্ফের্ছি এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়-- বান্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অন্তির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিল্লিপনা দেখা যায়— সে দরকার বুঝে বায় করে, সামান্য কারণে বলের অপবায় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কুপণের মতো স্যত্নে সপ্তয় করে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কামাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার **जानमा त्नरे।** এই জत्ना जीवत्न এकर्षे भारताएका थायरे प्रथा याय त्य, वर्षा **मृः ( अत्र कार्या मृः । या स्वाम मृः । व्या कार्या मृः । व्या कार्या मृः । व्या कार्या मृः । व्या कार्या कार्या कार्या मृः । व्या कार्या कार** रयंशानों विमीर्ग टर्स यास स्मर्रेशान स्थरकरे अको प्राष्ट्रनात छेश्प्र छेठेर्ट थारक, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে— তখন দ্যংখের মাহাজ্যের দ্বারাই তার সহা করবার বল বেডে যায়। মানুষের হৃদয়ে এক দিকে যেমন সংখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর-এক দিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে: সংখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সন্তার হয়। ছোটো দৃঃথের কাছে আমরা কাপ্ররুষ, কিন্তু বডো দৃঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মন্যাত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সূথ আছে। দুঃথের সূথ বলে একটা কথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে, সেটা নিতান্ত বাক্চাতুরী নয়— এবং সন্থের অসন্তোষ একটা আছে সেও সতি। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক স্খভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর क्रांता मु: थएं जान विकास क्रिकार क्रि লাভের অযোগ্য বলে মনে হয়—এই কারণেই যে স্বথের সঙ্গে দ্বঃখ মিশ্রিত সেই স্থই স্থায়ী এবং স্পভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধন হয়।

কিন্তু স্খদ্ঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। স্করের পে জীবন ধারণ করাটাকৈ যদি একটা আর্টের মধ্যে গণ্য করতে হয় তা হলে এ ফিলজফির বিশেষ আবশ্যক আছে, কিন্তু চিঠি লেখাটারও একটা আর্ট্ আছে— সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। অনেক জিনিস আছে যা নিজের আবশ্যকীয়: স্খ দ্বঃখ সম্বদ্ধে সমস্ত কথা বেশ পাকাপাকি করে বে'ধে নিতে পারলে আমার অনেক সাহায্যে লাগে, সেই জন্যে চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বগত উক্তিকে স্বাক্ত পরিস্ফ্ট করে তোলবার ইচ্ছে হয়— কিন্তু সে কাজটা সব সময়ে ঠিক সংগত হয় না।

কিন্তু এত ঠিকঠাক হিসেব মিলিয়ে আশা করতে গেলে কপালে দৃঃখ ঘটবার সম্ভাবনা— অতএব আগামী কলা চিঠি পাব না এইরকমই স্থির করলম। কাল না পাই পরশ্ব তো পাবই— কিন্তু ঐ 'পাবই' শন্দের 'ই' অক্ষরটা বড়ো ভালো নয়, ঐ 'ই' অক্ষরটাতেই কাল আমাকে বিশেষ নাকাল করেছে। জীবনের সমস্ত হিসাব থেকে যত্নপূর্বক সাবধানে ঐ 'ই' অক্ষরটা বাদ দেওয়া কর্তব্য— জীবনধারণ-র্প আর্টের এই একটা প্রধান নিয়ম। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ো শক্ত— একেবারে জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শ্বুষে খায়।

কলকাতা। ৩১ মার্চ ১৮৯৪

252

শিলাইদহ ২৪ জন। ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কর্তদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব ... আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটা একটা করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে—কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা -অনুসারে মার্নাসক সময়ের পরিমাপ হয়—কোনো কোনো ক্ষণিক সূত্রথ দৃঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরস্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাথে সেখানে, স্বপ্লের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটো মুহূতে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক প্রমাণ, অসীম এবং প্রত্যেক মুহত্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গলপ পড়েছিল ম. সেটা আমার ভারী ভালো লেগেছিল— এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিল্ম তব্ তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম করে ব্রুতে পেরেছিল্ম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপত্ত জল রেখে বাদশাকে বললে, 'তুমি এর মধ্যে ছব দিয়ে স্নান করো।' বাদশা ডুব দেবা-মাত্র দেখলে সে এক সম্বদ্ধের ধারে নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত: সেখানে সে দীর্ঘ জীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হল, তার একে একে অনেকগালি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, দ্বী মরে গেল, টাকার্কাড় সব নন্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাং দেখলে সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফ্রকিরের উপর খবে ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভা-সদ্রা সকলেই বললে, 'মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তলেছেন।'

আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সূত্র দৃঃখ এইরকম এক

মুহুতের মধ্যে বন্ধ— আমরা সেটাকে ষতই স্কৃণীর্ঘ এবং ষতই স্কৃতীব্র মনে করি, যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অর্মান সমস্তটা মুহুত্র্কালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই— আমরাই ছোটো বড়ো। কেবল তোর চিঠি পাওয়ার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে যে আমার এত কথা মনে হল তা নয়— থেকে থেকে এই কথাটা আমার মনে হয়, এবং জীবনের তীব্রতম স্ব্যুখ বাসনাও যে স্থায়ী নয় এ কথার কোনো উত্তর দিতে না পেরে ভারী কট হয়। এর একটা উত্তর এই যে, স্ব্যুখ দৃহুখ স্থায়ী না হোক তার ফল স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে আমাকে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে ফলভোগ কেন করাছে? আমাকে কেন বলছে 'ভালোবাসার ধন চিরকালের'? মানুষকে এমন মিথ্যা আশ্বাস কে দিয়েছে যে প্রেম মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে, যে মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজে সাবিত্রী সত্যবানের গলপ রচনা করে নিজে সান্তুনা লাভ করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর, এবং ও পারের বনদ্দোর উপরে মেঘ এবং রোদ্রের মূহুর্ম্হু নতুন খেলা চলছিল—খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোথ পড়ছিল এমন স্কুদর দেখাচ্ছিল! স্বপ্লের মতো! স্কুদরকে কেন যে স্বপ্লের মতো বলে ঠিক জানি নে. বোধ হয় নিছক সোন্দর্যটা প্রকাশ করবার জনো, অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন realityর ভারটুকু মাত্র নেই—অর্থাৎ, এই শসাক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবন্ত করে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত হিসাবহীন আবশ্যকহীন বিশক্ষে আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যথন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকৈ স্বপ্লের মতো বলি। অন্য সময়ে আমরা জগণকে প্রধানত সত্য বলে দেখি, তার পরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অনার পে জানি। কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সন্দর হিসাবে দেখি। তার পরে সত্য হোক না-হোক লক্ষ্য করি নে, তখন আমরা তাকে বাল 'স্বপ্লের মতো'।... সতা এবং সুন্দরকে মানুষ মাঝে মাঝে প্রথক করে নেয় -- science সতা থেকে স্করকে বাদ দেয় এবং কাব্য স্করকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না। scienceএ যে সৌন্দর্য পাওয়া যায় সেটা হচ্চে সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য কাব্যে যে সতা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদা সতা। স্থান অলপ বলে তই এ যাত্রায় অনেক বর্কানর হাত থেকে বে°চে গোল।

কলকাতা ২৫ **জ**ন ১৮৯৪

>>>

भिमारेपर २७ **ब**न्न। ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশ্বর্ণ মেঘে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিছে, টিপ টিপ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে. নদীতে নোকো বেশি নেই. ধান কাটবার জন্যে কান্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মাড়ি দিয়ে থেয়ানোকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরা চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধ্দের বাহুলা নেই—অন্যাদন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধর্নন এ পার থেকে শ্বনতে পেতৃম, আজ সে-সমস্ত কাকলি এবং পাখির গান নীরব। যে দিক থেকে বৃণ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সে দিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্য দিককার জানলা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিল্ম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না—হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়— বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তা ছাড়া বাঁশি যদি বাজাতম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে ব্কভানুনন্দিনী বিশেষ 'হিষিত' যাই হোক. অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না, আমলারাও আসছেন না এবং আমার 'Muse'ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাডি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল, হয়েছে কী, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গ্রন্ গ্রন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী স্ত্রন-পূর্বক আপন-মনে আলাপ করছিল্মে, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা স্বতীর অথচ সুমধ্যর চাণ্ডল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বাচনীয় ভাবের এবং বাসনার আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূতের মধ্যেই আমার এই বাস্তবিক জীবন এবং বাস্তবিক জগৎ আগাগোড়া এমন একটা মূতি পরিবর্তন করে দেখা দিলে, অন্তিপের সমস্ত দরে হ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই স্বরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধর্বনিত হয়ে এমন একটা প্রলক সন্তার করতে লাগল --জগতের প্রান্তবতী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢের অগ্রসেজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখিমিতি বা দুঃখিমিতি বা' এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠতে হল যে 'থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticisms on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক।' কিন্তু বাদলার সকালে একেবারে অতটা-দূর পর্যন্ত বীরত্ব দেখানো আমার মতো দূর্বল লোকের কর্ম নয়। সেই জনো একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসাই স্থির করেছি।

আজকাল আমার নিজের কতবার ইচ্ছে করে যে, কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই। নিদেন, আমি যতদিন বে'চে থাকি আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীতি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। তা হলে বেশ আরামে থাকতে পারি। অবশ্য, তোদের মানসিক প্রকৃতি-অনুসারে আমার সব লেখা তোদের কাছে ভালো না লাগতে পারে, এমন-কি, অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে—কিন্তু তব্ আর বাইরে বেরতে ইচ্ছা করে না।

কলকাতা ২৭ জ্ব ১৮৯৪ 250

শিলাইদহ মঙ্গলবার? ২৭ জনে। ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখল্ম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না. কিন্ত তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি প্রথিবীর উপকার হয়, নিদেন একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছি নে এবং পেরেও উঠছি নে। গল্প লেখবার একটা সূত্র এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাতির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দরে করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দুশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেডাবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি लाइन लिएथिছ, এবং সে পাঁচটি लाइरन क्विवल এই कथा वर्लाष्ट्र रा. काल विष्ठि হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চণ্ডল মেঘ এবং চণ্ডল রোদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে প্রাসন্থিত বিন্দ্ব-বিন্দ্ব বারিশীকর -বষী তর্তলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল- তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তব্ব সে মনের মধ্যে আছে। দিন্যাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পণ্ট প্রতাক্ষবং মনে আনবার চেণ্টা করছিল, ম। যখন পেনেটির বাগানে ছিল্মে, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথমবার বোল-প্রের বাগানে গিয়েছিল,ম. যখন পশ্চিমের বারান্দার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছে°ডা খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতম—যখন সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গ্রু গ্রু ম্বরে গান করতে করতে কয়লার আগানে জ্যোতিদাদার জনো মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত তখন আমাদের গ্রম কাপড় ছিল না একখানা কামিজ পরে সেই আগ্রনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ-বিগলিত-নবনী-স্কান্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশ দূর্ঘি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শ্রনত্ম (সে স্বরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধ্কানের স্বর বলে)— সেই-সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের মতো করে দেখছিলুম এবং সেই-সমন্ত দিনগুলের সঙ্গে এই রোদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী এক রকম সুন্দর-ভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে

বসে এই পদ্মার একটি দুশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। তার পরে ভাবলমে আমার হাতে কত ক্ষমতা আছে—আমি ইচ্ছা করলে গণ্প লিখতে পারি, ইচ্ছা করলে আপনাকে বর্তমান থেকে অনেক দূর দেশে দূর কালে প্রত্যক্ষবং নিয়ে যেতে পারি, আমি কোনো বাস্তবিক সামগ্রী না নিয়েও আপনাকে অনেকটা সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে পড়ল, প্রবাদ আছে: nothing succeeds like success। 'টাকায় টাকা আসে', তেমনি সূথে সূথ আনে। আমরা সূথের সময় মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে—তার পরে দুঃখের সময় দেখি কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, সব কল একেবারেই বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটা কিছা সাথের জিনিস মনের ভিতরে রী রী করে উঠেছিল, তাই সমস্ত কলগলো একেবারে চলতে আরম্ভ করেছিল— জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা এক-সঙ্গে সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল আমি কবি—আমার ক্ষমতার অন্ত নেই. আমি আমার রচনায় কম্পনায় আনন্দে প্রথিবী প্লাবিত করে দিতে পারি। যতই কবিত্ব থাক, যতই ক্ষমতার গর্ব করি, মানুষ ভয়ানক প্রাধীন। পূথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে— আন্ত স্বর্গ চায়, তার পরে টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিব ত্তির চেণ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত উধর্বগামী দেহ ধ্রিলল্বণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সূথে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সূখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায়, তা হলে সমস্ত শক্তি বিকশিত, সমস্ত কাজ সমাধা করে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহতে এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় বোধ হয় তাঁর দোদ্যলামান বেণীর স্চাগ্রভাগট্যকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের আবশ্যক নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্— আজ যথন তাঁর শভোগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় তার আর সন্দেহ নেই।...

তোর এবারকার পরে অবগত হওয়া গেল আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফ্বলিয়ে অভিমান করতে শিথেছেন। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি: তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা চোখটা যেন তৃষাত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্মলে মাথাটা নিয়ে হাম করে থেতে আসত, এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙ্বলগ্লোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গন্তীর ভাবে গাল ফ্বলিয়ে চেয়ে থাকত। তার মোটা মোটা ফ্বলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিন্টি লাগে!

কলকাতা ২৮ জুন ১৮৯৪ >>8

শिनारेपर [२४ **ज**न ১४৯৪

তবু আমার চিঠির কোনোরকম গোলমাল হলে ভারী বাস্ত হয়ে পড়ি। বোধ হয় ওর ভিতরেও খানিকটা নিজের সূখ আছে...নিয়মিত সময়ে আমার বকুনিগুলো তোদের কাছে গিয়ে পে<sup>4</sup>চচ্ছে এইটে কম্পনা করার একটা সূত্র আছে। ইঠাং সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছট্ফট্ করে ওঠে। আমার বোধ হয় দুঃখ-মাত্রেই ঐ একই কারণে। জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্ছে সেথানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে। নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা স্বগম এবং স্বগভীর করে খনন করে ফেলে আমাদের জীবনের শত সহস্র অভ্যাস সেইরকম বারম্বার চলতে চলতে আপনার পথ প্রস্তুত করে রাখে, সেই পথে হঠাৎ বাধা পেলে সে পাঁড়িত হয়ে পড়ে। আমার বাড়ি, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন— প্রত্যেকেই আমার জীবনপ্রবাহের চিরপরিচিত সহজ পথ। আমার ইচ্ছা, আমার কম্পনা, আমার কাজ তাদের উপর দিয়ে শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। জীবনপ্রবাহের প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসর্রাচত পথ তা না হতেও পারে, স্বাভাবিক পথও আছে। নির্মার যেমন উপত্যকার দিকে যায়-- উপত্যকা তার নিজের রচিত নয়। তেমনি প্রত্যেক মান,যের জীবননিক'রের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে-- তার সমস্ত শক্তি সমস্ত গতি সেই দিকে ধাবমান হয়--তা যদি না হতে পায়, কোথাও যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তার সমস্ত গতি, তার শক্তি, তার প্রাণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তোর গেল চিঠিতে সুখদঃখের প্রশন তলেছিস, তাই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে। জীবনের সমস্ত শক্তির বিকাশ সমস্ত অংশের গতিকেই বলে সূত্র এবং চরিতার্থতা। ভালোবাসা বল, ঈশ্বরে ভক্তি বল্, পৃথিবীর উপকার বল্, নানা লোকে নানা উপায়ে আপনার জীবনকে গতি দেয়; যার যেটা নিকটবতী, যার যেটা সহজসাধ্য, যার যেটাতে অধিকাংশ জীবনের পরিত্রপ্তি সে সেইটেই অবলম্বন করতে চেম্টা করে— এ বিষয়ে বক্ততা দেওয়া বৃথা। সূথের উপায় পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারে, কিন্তু সব উপায় সকলের কাছে নেই। যে দ্ভাগ্য কোনো উপায়েই আপনার রুদ্ধ জীবনকে উন্মুক্ত করতে পারলে না তার কানের কাছে নীতিশাস্ত্র আউড়ে কী করব! হিমালয়ের শিখরে গঙ্গোতী আছে বলে আমাদের কালীগ্রামের রক্তদহর বিলকে গতি দিতে পারি নে। প্রথিবীতে চিরদৃঃখী অনেক আছে, সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কর্তবাপালন করলেই সূখে হয় এ কথা নীতিশাস্তের প্রতারণা, যেমন শিশ\_শিক্ষায় পডতম

> লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

এখন জানি লেখাপড়া করেও ট্র্যাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়, তেমনি অনেক হতভাগ্যকে সূখ না পেয়েও, এমন-কি দ;ঃখ পেয়েও কর্তব্য কর্ম করে যেতে হয়। তার পরে অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে: দ;ঃখের পথেও ক্রমশ অভ্যাসে কিয়ংপরিমাণে জীবনের স্বাগম রাস্তা কেটে আসে—প্রতিক্লতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে, তার পরে হয়তো সমুদ্রের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ না করে সমস্ত জীবন অর্ধপথে মর্ভামর মধ্যে শোষিত হয়ে যেতে পারে। এমন ঢের হয়ে থাকে, এগুলো হচ্ছে fact, এর উপরে মাথা খুড়ে মলেও একে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না এবং বেদ প্রাণ কোরান বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও দৃঃখ দৃঃখই থেকে যাবে। পৃথিবীতে শত শত ফুল কু'ড়ি-অবস্থা থেকে আরম্ভ করে কীটের দংশনে জর্জারীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ঝরে পড়ে মাটি হয়ে যায়— কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া যায় না বলে ঘটনাটা অস্বীকার করবার দরকার দেখি নে। প্রথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃথে নন্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় তাদের কী সাম্ভুনা আছে জানি নে। মান্তবরা আদিমকাল থেকে নানাবিধ সান্তনা রচনা করে আসছে -- কতরকম অনুমান কতকরকম কল্পনা স্তুপাকার করে তুলছে তার আর সংখ্যা নেই। আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিল্ম—মানুষ ভারাক্রান্ত জীব, তার সমন্ত আবশ্যকীয় জিনিসেরই ভার আছে. এমন-কি মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোন্টে পাঠাতে মাশলে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়—কাপডটোপড বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা। এইজনে। এই-সকল ভার রক্ষা করেও কী উপায়ে ভার লাঘব করা যেতে পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়: অনেক ভার চাকার উপরে ফেলে সহজে নিয়ে যেতে পারে। জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে: বিস্তর ভার অনায়াসে স্রোতের উপর সমর্পণ করে দেশ-বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেইরকম ভারলাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই : এইজনো মানুষ আপনার ধর্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করছে যাতে সেই ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তা হলে দঃসহ হয়, যদি ধমের উপর সামাজিক কর্তব্যের উপর স্থাপন করি তা হলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কোনো একটা বৃহৎ ideaর গুলু হচ্ছে— বড়ো নদীর মতো তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে: আমরা তার মধ্যে আপনাদের নিক্ষেপ করবামাত্র অনেকটা হাল্কা হয়ে যাই, আমাদের নিজের দ**্রেথকন্টকে** আর নিজের স্কন্ধে বহন করতে হয় না। যে বিষয়ের অবতারণা করা গেছে এর আর শেষ নাই। অথচ রাত্রি অনেক হয়ে আসছে এবং চিঠিও বাড়ছে। আর, আমার মনে হচ্ছে যে-সব কথার ভালো মীমাংসা নেই সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে—বেশি খোলসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।

কলকাতা ২৯ জ্ন ১৮৯৪ 526

শিলাইদহ শনিবার, ৩০ জন। ১৮৯৪।

আমি মনে করেছিল্মে, সমস্ত গোলমাল একদিনে সেরে ফেলাই ভালো। নির্জনতার একটা প্রোগ্র্যাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়, তখন তার অখণ্ড সম্পূর্ণতাট্টক মাঝে মাঝে ভাঙতে কিছতেই ইচ্ছা করে না—কেননা একবার এক দিনের মতোও ভেঙে গেলে আবার তার সত্রগালো জাডে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বরণ্ড প্রথম দিনকতক মনটা যখন নতেন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না বলে উড়ু-উড়, করতে থাকে তথন বন্ধুসঙ্গ সহা হয়। এখন আমি আমার কাজের অবসরগালি কম্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি— সে জায়গায় হঠাৎ মান্য এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়। কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীর স্বভাব: প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু, সময় যায়, তার পরে আবার যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তা হলে কিছুকালের মতো আবার তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমার এই নির্জন রাজ্যে যেখানে আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে. সেখানে হয় এমন লোক আসুক যে আমার কল্পনার চেয়ে প্রিয়, নয় এমন লোক আসুক যার প্রতি আমার মনোনিবেশ করবার তিলমাত্র আবশাক নেই। এর মাঝামাঝি হলেই মুশ্র্কিল। আমার এই ক্ষুদ্র নির্জ্বনতাটি আমার মনের work-shopএর মতো, তার নানাবিধ অদৃশ্য যক্ততক্ত এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে বন্ধু যখন আসেন তখন সেগ্রাল তাঁর চোখে পড়ে না, কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিবা অজ্ঞানে হাসামুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সংক্ষা স্ত্রগ্রিল পট পট করে ছিডতে থাকেন—যখন স্টেশনে তাঁকে পেণছে দিয়ে প্রনর্বার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। আমি ঠিক কিরকম ভাবে আমার জীবনটিকে রচনা করছি অন্য লোকে তা কী করে ব্রুবে! যখন অন্য লোকের সঙ্গে একণ্র বাস করা যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে রচনা করে থাকি—তখন পরস্পরের জন্যে যথেন্ট জায়গা রেখে দিই, এমন-কি নিজের জন্যে আতি অম্পই বাকি থাকে। কিন্ত যথন সম্পূর্ণ একলা থাকি- আমার সম্পূর্ণ 'আমি' কারও জন্যে কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিশ্তার করতে থাকে, অনেকগর্বল স্ক্র্মার জিনিস নির্ভায়ে চারি দিকে বিছিয়ে দেয়— সেগালি নিয়ে মহা বিপদ।... অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে, যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে ম্বাভাবিক – কিন্তু আমার নির্জান-জীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক। তার কারণ নিজ'নে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ সমগ্র হয়ে জেগে ওঠে-সে অনেকটা নিজের মতো, স্তরাং স্থিছাড়া অভুত হয়-সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে এবং তার সমন্ত প্রকৃতি একটা ঐক্য লাভ করাতে, যা-কিছ, সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।...বাহাপ্রকৃতির একটা মস্ত গণে এই, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না: তার নিজের মন বলে কোনো বালাই না থাকাতে আমার মনটিকে তার সমস্ত স্থান ছেডে দিতে রাজি আছে— সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে, অথচ আমার একতিল জারগা জোড়ে না—নির্বোধের মতো বকে না, সন্বন্ধির মতো তর্ক করে না, আমার মীরার মতো আকাশের কোলে শ্রে থাকে, যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিঘি লাগে, যখন গর্জন করে হাত পা ছুড়তে থাকে সেও মিঘি লাগে—বিশেষত যখন তার স্থান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সন্বন্দোবন্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই, তখন সেই ভাষাহীন মনোহীন প্রকাশ্ড পরিপন্থ সন্দর শিশ্বটি আমার নির্জানের পক্ষে বেশ। ভাষাপরিপ্রণ ব্রিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মন্ম্বা লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদের। এ-সব অসামাজিক কথা প্রকাশ না করাই উচিত, কিন্তু যে ভাবে বলছি সে ভাবটি গ্রহণ করলে ব্যাপারটা তত বেশি দোষাবহ মনে হবে না।

সাতারা ৫ জ্বাই ১৮৯৪

526

শिनारेपर ६ छन्नारे। ১৮৯৪।

নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিস আর কিছুই নেই। মানুষের হৃদয়টা সোভাগ্যক্রমে এমন তরল যে প্রায় প্রত্যেক পাত্রেই অলপকালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে— কেবল কখনো কখনো ছোটো পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়। এবং দৈবাৎ দ্-চারটে হৃদয় পাওয়া যায় যায় প্রাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়— তাদের ন্তন পাত্রে প্রতে গেলে ভেঙে ফেলতে হয়।

সাতারা ১০ জ্লাই? ১৮৯৪

> 29

শিলাইদহ বৃহস্পতিবার ? ও জন্লাই। ১৮৯৪।

কাল দ্প্রেবেলা সবেমাত্র একট্বখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল 'দোঠো কথা' বলে সে চলে যাবে—তার পরে সেই 'দোঠো

কথা' বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্ছে অমনি ডাঙা থেকে এক চীৎকারধর্নন শোনা গেল— 'মহারাজ, আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শন-প্রাথী' হয়ে আছি কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করছে।' ভাষা শনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন। 'দোবারিক'কে নিষেধ করতে নিষেধ করল ম। তখন একটি গের মা-বসন ও তিলকধারী দীর্ঘশমশ্র বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূতি রান্ধণ আমার সম্মুখে এসে দাঁডিয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলমে দরখাস্ত। তার পরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বা-মাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গ্রণগান করছেন। আমি গন্তীর হয়ে বসে শ্রনতে লাগলমে। যতক্ষণ হরি বৈকণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা বিপদীতে চলছিল, তার পরে দেখি হরি হঠাং 'জগংসংসারে-খ্যাতা রাজধানী কলিকাতায় ঠাকর উপাধি রক্ষাপূর্বেক দ্বারকানাথ হয়ে প্রথিবীতে নেমে এসেছেন-- কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে প্রারে নেমে এল। প্রার ক্রমে দেবেন্দ্র-নাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁডালো তখন আমি মনে মনে অভির হয়ে উঠলুম। আমার কবিছ আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্রা-অন্ধকার দ্রেনীভূত হচ্ছে, এ তলনাটা যতই সন্দর হোক, এ সংবাদটা আমার কাছে ন,তন বলে ঠেকল। আর যাই হোক, বদান্যতার খ্যাতিটা প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম, 'কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সে লোকটি বললে, 'আপনার কাজ আপনি করে যান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মূখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি'— বলে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদুন্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তর মতো আমার মথের দিকে তাকিয়ে রইল: আমার সংকচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সূভ্সুভু করতে লাগল। তাকে বারুন্বার যেতে বলল্ম। তখন সে বললে, 'কী দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন আমি নায়ের মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শর্নারয়ে আসি।' আমি মনে মনে ভাবলুম, আমারও এই ব্যাবসা, আমি কবিতা শর্নারে পয়সা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়—ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শৃত্য চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতার্রটি, যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজ্মদার বলে এই বিরাহিমপুরের একটি সূরিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বন্দের উপর দূই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরম্তির মতো আড়ণ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে— 'মহারাজ, পুরাকালে যু, ধিষ্ঠিরের হিস্টিরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদুর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষ্ম্ম দেখে যু, ধিষ্ঠিরের কীতি কলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।'— এই রকম ভাবে চলল। আমি যখন তাকে বলল্ম 'এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হ,জ,রের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেল্যুম-- দেখতে যে পাব সে কি আর আশা ছিল!' বলতে বলতে তার কণ্ঠদ্বর কদ্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শাহক চক্ষা চাদরে মাছতে লাগল : ক্রমে, তার প্রতি তার পর্বপ্রভু জ্যোতি-দাদার যে অসীম ল্লেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর

অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।.....সে কী কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপ্রিক বলে যেতে লাগল। স্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল; পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোন্ডে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল— দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুস্টিয়া থেকে আর-একটি দর্শনপ্রাথী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে বলে আমাকে সান্থুনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পাশ্বিতী বেণিণতে বসে বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।

সাতারা ১১ জুলাই ১৮৯৪

258

সাহাজাদপ্র-পথে শ্কুবার? [৭ জুলাই ১৮৯৪]

আমি এখন পথে। কাল যখন দ্পুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বললে, 'ধর্মাবতার, আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকালবেলায় ছাড়লে ভালো হয়।' আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে, গ্রহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অযাগ্র। আমি বলল্ম, আমি প্রমাণ করে দেব আজ যাগ্র শ্বভ্রত আমি নির্বিঘ্যে সাজাদপুরে পে'ছিব। এই বলে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ের পড়ল্ম। পথে স্থানে স্থানে পদমার ভয়ানক স্রোত—জল ঘুরে-ঘুরে ফ্রলে-ফ্রলে ডাঙার উপর গিয়ে ঠেসে পড়ছে; বোট কিছ্বতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থর্থর্ করে কাঁপে, যারা গ্র্ণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝ্রুকে পড়েও প্রায় কিছ্বতেই পা রাখতে পারে না: আমি ভাবলত্ম গ্রহ তারা তিথি এইবার বর্ঝি আমার নাকের উপরে তুড়ি দিছে। খানিকটা দ্র গিয়ে গড়ই পেরিয়ে যথন আসল পদ্মায় পড়ল্ম তখন পাল পাওয়া গেল—তখন সগর্বে সবেগে প্রতিক্ল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতে লাগল্ম। বিকেলে পাঁচটা-ছটা বেলায় ইছামতী নদীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল।...

সন্ধেবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জন-কতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে, রাস্তা দিয়ে স্থা-প্র্রুষ যারা চলেছে তাদের বাস্তু ভাব. গাছ-পালার ভিতর দিয়ে সব দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে ভদ্র অভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। আকাশে খ্ব নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জনলে উঠল. মিশর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপ্রে ভাবের আবেগ উপস্থিত হল।

অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হংস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে নিবিড সন্ধার মধ্যে কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘে'ষাঘে'ষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদঃখ এক হয়ে তর্লতাবেণ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকর্ণ স্কুদর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেণ্টা করেছিল,ম। কথাটা সংক্ষেপে বোধ হয় এই যে, মান্য ক্ষ্দ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং স্খদঃখ-পরিপূর্ণে জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন স্কাভীর কলম্বরে চিরদিন চলছে এবং চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধ্রকারে সেই চিরন্তন কলধর্নন শনেতে পাওয়া যায়। তখন মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্তা সেই অবিচ্ছিল্ল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়—সব-সদ্ধ খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদপূর্ণ রহসাময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশেনাত্তরহীন নির্দেদশ মহাসম্দ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিমন্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার মনের ভিতরে যেরকম করছিল সে বোধ হয় বর্ণনাদ্বারা ঠিক বোঝাতে পারব না। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধর্নন হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জুমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সতীর সংগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

সাতারা ১৩ জুলাই ১৮১৪

757

সাহাজাদপ্র-পথে ৭ জ্লাই। ১৮৯৪।

The Jew বলে একটা Polish নভেল পড়ে দিন কাটাতে হল। অদৃষ্টক্রমে সে নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য—কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিল,ম বলে প্রাণপণে শেষ করে ফেলল,ম। আরম্ভ করেছি বলেই যে শেষ করতে হবে এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। ওটা ঠিক কর্তব্যবোধ নয়—লো কেন বিষ বলে আমাদের সমস্ত মনোব,ত্তির একটা অহংকার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বা অলপ বাধাতেই পরাভূত—এই জন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে ধ্ইয়ে ধ্ইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশিক্তিরও একটা গর্ব আছে—সে একটা জিনিস নিজে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের বির,দ্বেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগ্রের অনাবশ্যক অহংকার-বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ধ প্রকাশ্ভ অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধ ঘরে

বসে শেষ করল ম— শেষ করবার মহৎ সত্ত্ব ছাড়া আর কোনো সত্ত্ব পেলমে না। লেখবার বাসনা ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধ স্থাতসেত অবস্থায় লেখা হয় না। আমি ভাবছিল্ম, এই সংকীর্ণ বাঁকা ইছামতীর ভিতর দিয়ে আমি যতবার গেছি তোকে রোজ চিঠি লিখেছি— এবারেও লিখছি। আমার মফদ্বলের চিঠিগলো ঠিক সেই একই স্থান, একই দৃশ্য, একই অবস্থার মধ্যে বারস্বার লেখা—সবগুলো মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় কতই যে পনেরাব্যত্তি পাওয়া যায় তার আর সংখ্যা নেই। বোধ হয় কতবার অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছি। কলকাতায় থাকলে নিতা নতন কথা বলা সহজ-কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটি মাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং দ্বয়ং আমি—এই দুটি বিষয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক—এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্রেরও অভাব নেই—কিন্তু মানুষের 'পএণ্ট অফ্ ভিয়ু' এবং প্রকাশ করবার ভাষা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ- কাজেই সহস্রবার পনেরুক্তি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বারম্বার একই কথা শুনে শুনে তোর বোধ হয় আমার মফ্বলের মনের ভাব এবং দৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে— তুই বোধ হয় অনায়াসে আমার মফস্বলের চিঠি জাল করে লিখতে পারিস। এবারে যদি ব্র্ঘিট না হয়ে রোদ্র হত এবং জানলার কাছে বসে সমন্ত্রদিন নদীতীরের দুশ্য দেখতে পেতৃম, তা হলে নিশ্চয় এই বাঁকা নদী সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখতুম যা পূর্বে নিদেন চারবার লিখেছি: এবং মনে করতম যেন এ-সব কথা এই প্রথম লিখছি। কেবল তাই নয়, মনে হত-ইছামতীর নদীতীর দেখে আমার মনে অনিব'চনীয় ভাবোদ্রেক যেমন আমার কাছে তেমনি তোর কাছে একটা অসামানা মন্ত খবর— সেটাকে ঠিক যথার্থ ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা, সেটাকে দুর্গম মনোরাজ্য থেকে সমূলে সংগ্রহ করা এবং আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ। আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখ**ক** তারা পাগলের র পান্তর। আমার সেটা অনেকটা ঠিক বোধ হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করতে না পারলে দুঃখ অনুভব করা, ওটা একটা পাগলামি মাত।

ব [ ড়দাদা ] তাঁর বক্সোমেট্র না লিখে থাকতে পারেন না। বী [ রেন্দ্র ] দেয়ালে দেয়ালে এবং তেতালার প্রত্যেক টবে সূর্য একে তার মাঝখানে লিখে রাখছেন দ্ব্য'— কত ধরে ধরে, কতবার মৃছে, কত যত্ন করে যে আঁকেন তার ঠিক নেই। ঐ স্বিটি ঠিক প্রকাশ করার উপরে তাঁর এবং প্থিবীর কী সুখ নির্ভর করছে তা অস্তর্যামী জানেন। আমারও সেই একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।

যারা সম্পূর্ণ অথবা বারো-আনা পাগল তারা নিজের পাগলামি ব্রুতে পারে না। আমি জানি আমার এক অংশ পাগল— যতই ইচ্ছা করি, চেণ্টা করি, আমি ইহজীবনে কিছ্রুতেই তাকে বাঁধতে পারব না; আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।

সাতারা ১৩ জ্বুলাই ১৮৯৪ >00

সাহাজাদ**প্**র ১০ **জ্লোই।** ১৮৯৪।

যারা আমাদের কাছাকাছির লোক এবং যাদের চির্রাদন কাছাকাছি রাখতে ভালোবাসি তাদের জীবনের কোনো অংশ দৃষ্টিপথাতীত করতে ইচ্ছে করে না— কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতট্টকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বংসর জানি, সেই দশ বংসরের কত স্দার্ঘ অংশ তাকে জানি নে— বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অত্ক হাতে থাকে না। এই তো কেবল চোখের জানা, তার পরে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা ভেবে দেখলে স্বাইকেই অপরিচিত বলে বােধ হয় এবং তখন ব্রুতে পারি আমাদের মধ্যে খাব বেশি পরিচয় হবার কোনো কথা নেই—কেননা আমাদের দাদিন পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এবং আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই বিষ্মৃত হয়ে অপস্ত হয়ে গেছে। এ রকম করে ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে হয়তো বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় 'তবে আর কেন'—কিন্তু আমার ঠিক উল্টো হয়। আমার আরও বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে, বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গ্রুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমান্ত্রের মধ্যে মাথা তুলে বাদুবাদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ— এই সংযোগটকর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্তরায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে --

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক মান্যের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগালোকে দুর্মালা বলে বোধ হয়। কথাগালো নতুন নয়, কিন্তু আমার কাছে এক-এক সময় এমন আশ্চর্য নতুন বলে ঠেকে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দ্পর্ববেলায় স... পার্ক্ স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলাম, হঠাৎ তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এই-যে তুই দ্পর্ববেলায় চুল বে'ধে কাপড় পরে একটি বিশেষ মেঘলা দিনে খোলা জানলার সামনে পিয়ানোর কাছে বসেছিস, আমি-নামক এক ব্যক্তি পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, স... গান শোনবার অপেক্ষা করে বসে আছেন—অনস্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একট্মানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হল এর মধ্যে যেট্কু সোন্দর্য আছে এবং আনন্দ আছে তার আর সীমা নেই. এই-যে মেঘলা আকাশের আলোট্কু আসছে এ এক অসাধারণ লাভ। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মাহাতের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একট্মানি ছিড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মাথবর্তী দিশাকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনস্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। তখন তোরা যে তোরা এবং আমি যে আমি—এবং আমি যে তোদের কথা শ্রুছি এবং তোদের আপন

ভাবছি এবং তোরা আমাকে আপন ভাবছিস, অনন্তকালের মাঝখানে এই একটি আশ্চর্য ঘটনা ন্তন করে বৃহৎ করে দেখতে পাই। এমন আশ্চর্য ঘটনা আবার কখনও হতে পারবে কি না কে জানে! আমি অনেক সময়েই এক রকম করে জীবনটাকে এবং প্থিবীটাকে দেখি যাতে করে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়— সে আমি হয়তো আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সেই জন্যে আমার কাছে অনেক জিনিস এমন বেশি হয়ে ওঠে যা অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয়্য বলে মনে হতে পারে। 'সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি'। অভ্যাসের একটা গ্ন্ণ আছে যে, অনেকগ্লো জিনিসকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়, বর্মের মতো আছের করে বাইরের অনেকগ্লো সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে, কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না— আমার কাছে প্রোতন প্রতিদিন ন্তন করে ঠেকে। সেইজন্যে অন্য লোকের সঙ্গে শ্রমণ আমার মনের perspective আলাদা হয়ে যায়; ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কে কোন্খনে আছি।

সাতারা ১৫ জ্লাই ১৮৯৪

205

কলকাতা-পথে ১৩ জ্লাই? ১৮৯৪।

ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কী সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোটো নদাটির দুই ধারের দুশ্য দেখে চোথ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই--नमीत धारतत वनगरिन এवः गाएमवर् भागारकत रतीरप श्रकः इरा तरसंख् বাতাসটি বেশ মিণ্টি লাগছে - বিছানার উপরে জানলার কাছে গোটা পাঁচ-ছয় বালিশ উচ্চু করে রাজার মতো আরামে বসে রইল্বম, চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাথিয়ে দিয়েছে—জেলেরা মাছ ধরছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে, গোর গুলো চরছে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেন যে এমন অত্যন্ত ভালো লাগছিল তা বর্ণনা করে বোঝাবার জো নেই। স্বন্দর জিনিসকে যে কারণে স্বপ্লের মতো বলি ঠিক সেই কারণে তাকে ছবির মতো বলি। নইলে কথাটা আসলে একটা অন্তত— জিনিসের মতো ছবি বললে অন্যায় হয় না, কিন্তু ছবির মতো জিনিস বললে এক হিসাবে কথাটা উল্টো হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থটা হচ্ছে এই যে, ছবিতে জিনিসের কেবল একটিমার অংশ আমাদের চোথের সামনে ধরে দেওয়াতে শ্বন্ধমার দৃশ্য-সৌন্দর্যের উপভোগটাই আমাদের মনে তীর হয়ে ওঠে। আমার বোধ হয় আর্ট্ মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেট,কু আমাদের মনোহরণ করে সেইট,কুকে স্যত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইট্রকু ছে'কে নেওয়া— সাজিয়ে তোলা আর্চিস্টের

কাজ। সেইজন্যে আমার মনে হয় বিশ্বন্ধ আর্ট্ হচ্ছে ছবি এবং গান— সাহিত্য নর। মান্বের ভাষা, মান্বের ত্লি এবং কপ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি ম্থর বলে সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিস মিশিয়ে ফেলি— সোন্ধেপ্রকাশের উপলক্ষে খবর দিই, উপদেশ দিই, নানা কথা বলে নিই। যাই হোক, আমরা 'ছবির মতো' 'গানের মতো' 'ব্যপ্লের মতো' কথা বার বার ব্যবহার করে থাকি— কিন্তু ওটা কথার কথা নর। আমরা সত্যের চেয়ে সৌন্দর্য, জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বগীর্য বলে বোধ করি।—

কিন্তু এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না। যে বাতাস যম্নায় আমাদের বাধা দিচ্ছিল সেই বাতাস ইছামতীতে আমাদের অন্ক্ল হতে পারত, সেই ভরসায় এ পথে প্রবেশ করেছিল্ম। কিন্তু বাতাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা স্ব্কির কাজ নয়। পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়্ নাম দিয়েছে। বাস্তবিক পঞ্চতের মধ্যে বায়্তে যে পরিমাণে পাগলামি আছে এমন আর কোনোটাতে নেই।

সাতার। ১৮ জ্লাই? ১৮১৪

505

কলকাতা ১৫ জ্লাই। ১৮৯৪।

স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী স্কুদর শোভা দেখেছিল্ম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো ক্ল কিনারা দেখা যাচ্ছে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত সম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন স্কুদর প্রসন্ধ মর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাশ্ভ প্রবল ক্ষমতাকে সোম্য মাধ্যের্য প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌদর্য এবং মহিমা একর মিশে একটি চমংকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধ্লি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মৃদ্ধ হাদরের মধ্যে সমস্ত তারগ্রলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

সাতারা ১৯ জ্বাই ১৮৯৪ 200

কলকাতা ১৬ জ্বলাই। ১৮৯৪।

সদ্যোনিদ্রোখিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগুহের মেজের মাদ্বরের উপরে পড়ে পড়ে কলরব করবার চেন্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ববংই আছে, গাল-দূটো সেইরকম ফুলো-ফুলো, চোখ-দুটো সেইরকম जन कार्य काल काल कार्य – घाएउँ छेल में भाषाणे स्मार्थक मर्वा के के के कि চল্টল্ করছে। সব-সন্দ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিক ক্ষণ যেন প্র'পরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেণ্টা করছিল— অলপ একট্খানি থম্থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষর দ্বারা পর্যালোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে, কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একট্ব একট্ব করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই খরনখরস্কু মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মৃথ চোথ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুথে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুংকারশব্দ-পূর্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পূরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপতে হয়ে পড়ে টল্টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ সানন্দে সম্ভরণও হল। পরিবর্তানের মধ্যে মনে হল যেন, প বর্গের मु. ए। - এक हो अक्षत वर्क कर अक्षत । अक्षत अक्षत अक्षत अक्षत वर्ष अक्षत । চক্ষ্যতারকায় একট্যখানি ব্যদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।

সাতারা ২০ জুলাই ১৮৯৪

208

কলকাতা ১৯ **জ**ুলাই। ১৮৯৪।

মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার জো নেই [বব । 1 ... ... সেই ছোটো ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিত হয়ে পড়ে আপনার পা দুর্খানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মতো একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে প্রে দিয়ে যখন উচ্চকলম্বরে আঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীংকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিন্বা কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জারগায় উপুড় হয়ে পড়ি, সে বিবিধ চণ্ডল ভক্ষীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে

আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক-একদিন রাত্রে শ্নতে পাই, সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে— কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একট্ম্থানি হাসি হয়; ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সঙ্গী পাওয়া গেল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে আর কিছ্বতেই ঘ্ম নেই, উপ্তৃ হয়ে পড়ে বিছানাময় সাঁতরে বেড়াতে থাকে।

সাতারা ২০ জ্লাই ১৮৯৪

206

कलकाठा २**५ ब**न्नारे। ১৮৯৪।

আমার ভারী ইচ্ছে— আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক थारक। रव िन विम निमी এवः रेश्तािक সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে। কিন্তু ওস্তাদও হয়ে উঠবে আর আমার ঘর থেকেও অর্মান চলে যাবে। সেদিন অ তিন। যখন গান করছিল আমি ভাবছিল ম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুলভি তা নয় প্রিথবীতে মিন্টিগুলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিসটি যতই সূলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারী শক্ত। যে ইচ্ছাপরেক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপরেক গান শ্বনবে প্রথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুদিকৈ অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সাদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না: দিনের পর দিন চলে যায়, অন্তঃকরণটা ত্র্যিত হয়ে উঠতে থাকে. সংসারটা যেন জীর্ণ অস্টিচর্মসার হয়ে আসে। আমি অনেক সময় ভাবি यে, আমাদের বড়ো বড়ো ইচ্ছাগুলো সফল হয় না বলে আমরা দুঃখ পাই সতা. কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ক্ষুধাতৃঞ্চাগুলি দিনে দিনে মুহুতে মুহুতে অতৃপ্ত থেকে যায় বলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমণ শীর্ণ শুক্ত হয়ে আসতে থাকে আমরা সেটাকে সব সময় গণ্য করি নে, কিন্ত পরিমাণে সে জিনিসটি সামান্য নয়। অন্তঃকরণ যখন তার নানা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপবাসী হয়ে থাকে তখন দঃখভার বহন করা তার পক্ষে বড়ো বেশি দ্বঃসহ হয়ে পড়ে। আমি জানি, আমার প্রকৃতি সংগীত চায়, শিল্প চায়, সৌন্দর্য চায়, ভাব্বক মান্বের সঙ্গ চায়, সাহিত্যের আলোচনা চায়-কিন্ত এ দেশে আমার ব্থা আকাঞ্চা, বৃথা চেষ্টা। এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে. এ জিনিসগ্রলো কারও পক্ষে অত্যাবশাক। আমিও দ্রুমে ভূলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোনো শিক্ডই কোনো খাদ্য পাচ্ছে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোনো একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ

দেখে মনে পড়ে যে, এতদিন আমি উপবাস করে ছিল্ম, এ জিনিসটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।

সাতারা ২৫ জ্বলাই ১৮৯৪

206

কলকাতা ১ অগস্ট্র। ১৮৯৪।

শরৎচন্দ্র রায় বলে একজন কে দেখা করতে এর্সোছল, আমি দেখা করলমে না। বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। কিন্ত বাঙালির মেয়ে মীরাটিও বড়ো কম নন-তিনিও একবার কলরব-সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাবড়ে থাবড়ে আমার বুকের উপর নৃত্য করে— আমার দাড়ি গোঁফ, চলের সিপথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেটে নাস্তানাব্দ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসূত হন। আবার মুশকিল এই যে, সে না এলে আমাকে তার কাছে যেতে হয়— পাশের ঘর থেকে সে চেচাতে আরম্ভ করে, নিকটবতী যার কানে সেই চীংকারধর্নন প্রবেশ করতে থাকে সেই উতলা হয়ে কাজকর্ম সমস্ত ফেলে শব্দ-অভিমূথে ছুটতে থাকে—গিয়ে দেখে একটি মোটাসোটা গোলাকার উপ, ডুম তি প্রকাণ্ড বিছানাটার মাঝখানে পড়ে বালিশ চাপডাচ্ছে এবং অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করছে। অভ্যাগতকে দেখবামাতই তৎক্ষণাৎ মুখখানি হাস্যবিকশিত হয়ে ওঠে, কখনো বা যথাসাধ্য হাঁ করে কী একটা অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে নিরস্ত হয়। অবশেষে তার ক্ষ্ম দেহটির পাশে আপনার বিপলে দেহটি প্রসারিত করে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন অসম্বদ্ধ মিষ্টালাপ করে তবে আপনার কর্তব্যকার্যে মনোযোগ দিতে পারি। বডোলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শীঘ্র ছুটি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে স্থলে কোনো বিষয়মাত্র নেই অথচ আলাপ আছে সেখানে কোথায় থামতে হবে কিছুই ভেবে ঠিক করা যায় না—মীরাতে আমাতে সদাসর্বদা যে-সকল টেট-আ-টেট হয়ে থাকে তার কোনো জায়গায় ভাবের বিরাম পাওয়া যায় না, সতেরাং থামতে গেলে নিতান্তই গায়ের জোরে থামতে হয়।

সাতারা ৫ অগস্ট ১৮৯৪

## 209

কলকাতা ২ অগস্টা ১৮৯৪।

প্রি [য়] বাব্র সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে. সাহিত্যটাকে প্থিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মন্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদ্বংখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জান নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমন্ধভাবে বসে সমস্ত বিক্ষাত হয়ে আপনার স্থিতিকার্যে নিযুক্ত আছি— সমুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন আ্যান্টানমি পড়ে নক্ষরজগতের স্থিতির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগ্রলো কতই লঘ্ হয়ে যায়! তেমান আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগম্বীকার কিম্বা প্থিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অন্তিম্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়়। দ্রুর্ভাগ্যিক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সণ্টারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্ত্রব নিতান্তই অলপ, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছ্বতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

সাতারা ৬ অগস্ট ১৮৯৪

204

भिनारेमर ८ जगम्हे। ১৮৯८।

দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশ্ভেল খাট পালং চোকির নিবিড়তার মধ্যে নির্য়মত জীবনযাত্রা, সেই পাশের ঘরে পিয়ানোর স্কেল-প্রাক্টিস—সেই মীরা, যিনি অতি ক্ষুদ্র হয়েও আমার পক্ষে জগতে অত্যস্ত বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছেন! হঠাৎ স্বপ্লের মতো চার দিকের অন্রভেদী অট্টালকাগ্নিল বায়্ত্রক্তিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপ্রের বড়ো রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরলকলগীতিময় তরক্তিণীর্পে প্রবাহিত, ধ্লিপ্র্ ঘন বাতাস নির্মল স্বছ হয়ে অবাধ মৃক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল স্পার করে দিচ্ছে— একটি উশ্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প্-টোবলের

শীর্ষদেশে বেরাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীশ্রনাথ প্রভাতে পর্রালখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেরাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত... সাধনার জন্যে গলপরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত । আজকের দিনের দৃশ্য তো এমনি ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এথনি অনাতিবিলন্দেব নায়েব এবং পেশকারের খাতা এবং বান্ডিলবন্ধ কাগজপর হস্তে প্রবেশ হবে, তার পরে যে ভাবে ডায়ালগ আরম্ভ হবে কোনো মানবনাট্যকারের হাতে ভার থাকলে এমন দৃশ্যে এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না এবং হলেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা নিশ্বিত হত। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবি আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে পঞ্চম অঙ্কের পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেশকালপারের সংগতি, রচনাকৌশল, ঘটনা-সংস্থানের প্রতি দৃক্পাত মাত্র করেন না; তিনি পদ্মাতরঙ্গচণ্ডল সাধের তরণীর মধ্যে আমলার সমাবেশ করেন, নায়ক-নায়িকার আলাপের মধ্যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং অলংকার-দোষ ঘটিয়ে থাকেন এবং যদি বা শৃভাদৃষ্টক্রমে নায়কের ভাগ্যে অলংকারশাস্ত্রসম্মত কবিত্বপূর্ণ প্রেমপত্রিকা জোটে, তার লেখক প্রুব্র হয়ে দাঁড়ায়।

আজ স্কলের দৃশ্য, স্কলের আলো এবং স্কলের বাতাস। ইচ্ছা করছে বেশ মধ্রভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছ্ব লিখি বা গ্রন্ গ্রন্ করে গান তৈরি করি, কিম্বাবেশ একটি সরল স্কলের অতিশয়বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণাশ্ন্য গল্পের বই পড়ি—— আরামে চৌকিতে হেলান দিয়ে জগৎসংসার বিস্মৃত হয়ে যাই, পড়তে পড়তে চোখের কোণে তীরের শ্যামল রেখা একট্ একট্ পড়বে এবং কানে জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু এই-সমন্ত অপেক্ষাকৃত স্কুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি নে। কারণ, চিঠি লিখতে লিখতে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মোলবী এসে প্রবেশ করেছেন। নায়েব আমাদের জমিদারি-প্রচালত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী... বাব্লকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে; তাই নিয়ে যে জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রাপ্তে নম্নাম্বর্প উদ্ধৃত করে দিই তা হলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জনা করবি নে— সেই জন্যে বিরত হল্ম।

সাতারা ৯ অগস্ট ১৮৯৪

202

শিলাইদহ ৫ অগস্ট্। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাতি বৃণ্টি খুব অজস্র ধারে হয়ে গেছে—আজ ভোরে যখন উঠলুম তখনও অগ্রান্ত বৃণ্টি চলছে এবং চতুর্দিক দ্লান হয়ে আছে। এই মাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিম দিকে আউশ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তৃপে স্তুপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং প্র্বিদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিল্ল হয়ে রোদ্দ্রর ওঠবার চেন্টা হচ্ছে, রোদ্দ্রের বৃণ্টিতে খানিক ক্ষণের জন্যে যেন স্বিদ্ধ হয়েছে। যে দিকে ছিল্ল মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল

বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পশ্মা-দৃশ্যিটি বড়ো চমংকার হয়েছে—জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশন্ত্র অলোকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নারব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ত্রুকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে, সে যেন একটি স্বন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনও পোষ মানে নি—দিগন্তের একটি কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গ্রিটয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃণ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাছে, রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে—স্ব্রোখিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মিষে মন্তব্দারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে র্দ্ধ হয়ে আসছে—পশার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছয় হয়ে এসেছে, নদীর এক তার থেকে আর-এক তার পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খ্ব নিবিড রক্মের আয়োজনটা হয়েছে।...

এতদিনে আউশধান এবং পাটের ক্ষেত শ্নাপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল.
কিন্তু এবারে দেব্তার গতিকে ক্ষেতের সমস্ত শস্য ক্ষেতেই আন্দোলিত হচ্ছে।
দেখতে ভারী স্লের হয়েছে—বর্ষার আকাশ সজল মেঘে দ্লিদ্ধ এবং সমস্ত প্থিবী
হিল্লোলিত সরস শ্যাম শস্যে কোমলা—উপরে একটি গাঢ় রঙ, নিচেও আর-একটি
গাঢ় রঙের প্রলেপ—মাটি কোথাও অনাব্ত নয়, মাটির আসল রঙটি কেবল এই
মাঝখানে প্রবাহিত ঘোলা নদীর জলের মধ্যে দেখা যাছে। নদী বিষম ঘোলা।
পশ্মা এক-একটি দেশ প্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে: ওর জলের মধ্যে কত
জমিদারের জমিদারি গ্রনিয়ে রয়েছে। পশ্মা ভীষণ কোতৃকে এক রাজার রাজা
হরণ করে আপন গেরয়য় আঁচলের মধ্যে লাকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি
থব্রে আসছে- শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় মহা লাঠালাঠি বেধে যাছে।

সাতারা ১০ অগস্ট ১৮৯৪

>80

শিলাইদহ ৮ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আজ সমস্ত দিন ...বাব্ নেই, আজ সমস্ত দিন নদীর কক্ষোল শোনা গেছে। কোনো অসংলগ্ন প্রশেনর অনাবশ্যক উত্তর দিতে হয় নি। একটিমার মান্ব কেবলমার সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে ট্রকরো-ট্রকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপবায় আর কিছ্ততে হয় না। যদি কোনো একটা স্ভলে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে ব্রিদ্ধশক্তি কক্পনাশক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তা হলে অনেক ক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকা আবশ্যক। নিজের কথার দ্বারা মন নিজে ভারী উদ্দ্রান্ত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে এমন অভিজ্ঞতা তোদের বোধ হয় কখনও হয় নি। যদি হত তা হলে ব্রুতে পার্রাত্স সেই অবস্থায় আপনার চতুর্দিক্কে গ্রহণ করবার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা আশ্চর্য বেডে ওঠে—তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়

আমাদের চতুদি ক্ই কথা কচ্ছে, কেবল যদি কিছু ক্ষণের জন্যে আমাদের অন্তহীন বক্বক্ থামে তা হলেই সেই-সমস্ত বিচিত্ত ভাষা আমাদের কানে আসে। আজ নদীর কলধর্নানর প্রত্যেক তরল লকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে— আমার মনটি আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণে নিস্তন্ধ, মেঘমক্ত আলোক-পূর্ণ শস্যহিল্লোলত জলকল্লোলিত উদার চতুদিকের সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রন্ধ প্রীতিসন্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে— আমি জানি আজ সন্ধের সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তথন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে! আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত --আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত, আমার বোট ও পারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত, ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি স্বগম্ভীর অথচ স্প্রসন্ন ম্থে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত: আমার জন্যে একটি শান্তি, একটি কল্যাণ, একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত; সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পশ্মার উপরকার নিস্তন্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত। এথানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে— যা ঠিক আমি ছাডা আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন--সেই অংশটি আন্তে আন্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভায়ে সম্পর্গ করে বেডিয়েছে। এখানকার দিনগালি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অভ্কিত।

আমাদের দুটো জীবন আছে—একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগর্বল পূর্ণ্ডা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই. তথনি সেগর্বলি চোথে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি— আমার কবিতায় আমি কিছ্বই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে। কারণ, ভাষা তো কেবল আমার একলার নয়— ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জনো, আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি সাধারণে তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পণ্ট করে বলতে চায় না।

সাতারা ১০ অগস্ট ১৮৯৪

282

भिनारेपर ১ অগम्ऐ?। ১৮৯৪।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্রগ্ করে ফ্টছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্লোতে ভেসে আসছে—তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পন্ট বোঝা ষায়। কোন্-এক গ্রামের ধারের আমবাগানের আমুশাখায় তাদের বাসা ছিল। তারা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে এসে পরস্পরের নরম নরম গরম ভানাগ্রিল একর করে শ্রান্ত দেহে ঘ্রিময়ে ছিল: হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটা খানি পাশ ফিরেছেন, অর্মান গাছের নিচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে, গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে, নীড়চাত পাখিগুলি হঠাৎ রাত্রে এক মুহুতের জন্যে জেগে উঠল—তার পরে আর জাগতে হল না। এই ভাসমান মৃত পাখিগ, লিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারী একটা আঘাত লাগে। ব্রুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালোবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যংসামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশ্পক্ষী জীবজন্ত আমার ভারী নিকটবতী হয়ে আসে— আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উচ্চদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিণ্ডিংকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি ষে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্যসমাজ এত জটিল এবং মনুষ্যকীতি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে— সে সেখানে নিষ্ঠুর-ভাবে আপনার স্থদঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর স্থদঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। রুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তদের বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মদ্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না-কীটপতঙ্গ পর্যস্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খ্ব অনুভব করে—এই জন্যে আমাদের শাস্তে সর্বভিতে দ্য়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলৈ পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে— আমি জীবজন্তুর সূখদ্বঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামানা ক্ষর্যানিবারণের জন্যে পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পডে। একটি পাখির সংকোমল পালকে আবত ম্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন ভাবে ভলে থাকতে পারি নে। সেইজন্যে প্রতিবারেই মফদ্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার কলকাতায় জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি। সেখানে মানুষ ছাড়া সমন্ত সজীব প্রাণী জড়ের সমান হয়ে আসে। পাড়াগাঁরে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোনটা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?

সাতারা ১৪ অগস্ট ১৮৯৪ 285

শিলাইদহ ১০ অগস্টা ১৮৯৪।

काल थानिक तारत करलत भरक आभात घुम एडएड राग्न। नमीत मर्रा इठा९ এको তমূল কল্লোল এবং প্রবল চণ্ডলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি আছি হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্ছল্ কল্কল্ করে জেগে উঠেছে আর সব-স্ক্ল খুব একটা ধ্মধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ ম্পন্ট বোঝা যায় তার নিচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চলছে— খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পডছে। ঠিক যেন আমি সমস্ত দেশের নাডীর স্পাদন অন্তেব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চণ্ডল উচ্ছনাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেক ক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব এক রকম ঝাপসা আলো ছিল, তাতে করে সমস্ত উতলা নদীকে আরও যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জবল জবলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূরে পর্যস্ত একটা জনালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অম্পণ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদাহীন উন্মন্ত অধীরতা ভরপুরে বেগে একেবারে নিরুদেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐ রকম দুশোর মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগণকে কী-এক নতুন রক্মের মনে হয়— দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগণ্টা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে, আমার সেই গভীর রাত্রের জগং স্বপ্নের মতো কত দূরবতী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য, অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, দিনের জগণটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খন্ডে-আংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর রাত্তের জগংটা আমাদের ভারতব্যীর সংগীত, একটি বিশক্ষ কর্ণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরম্পরবিরোধী। কী করা যাবে—প্রকৃতির গোডায় একটা দ্বিধা একটা মন্ত্র বিরোধ আছে, রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত্র বিভক্ত। দিন এবং রাতি, বিচিত্র এবং অখন্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতব্যী রেরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি। আমরা অথন্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, যুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনস্ত উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে **ह**िल ।

সাতারা ১৫ অগস্ট ১৮৯৪ 280

भिनारेपर ১২ অগস্ট । ১৮৯৪।

গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নিলিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মন্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খাব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হেডের শ্বেং প্রাণ্টি শিলার কাণ্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাব,কগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মান,ষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একাস্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কম্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে. কিন্তু তাদের অন্থ্রিমন্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি-তাদের ভাবের ক্ষর্ধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম- অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই. কেননা বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অলপ অনুভব করে, অব্প চিন্তা করে এবং অব্পই কাজ করে—সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো স্থ নেই। গেটের পক্ষেত্ত যদি শিলারের বন্ধত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাব,কের প্রাণসন্ধারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের দ্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশাক---নইলে তার ফলেফলে যথেণ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সন্ধারিত হয় না।

সাতারা ১৭ অগস্ট ১৮৯৪

288

শিলাইদহ ১০ অগস্ট । ১৮৯৪।

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তব্ তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসন্তব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেণ্টা করি— আমার সরম্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে। সম্প্রতি...ইংরাজি লেখা পর্ডোছল্ম্ম— তার...লেখক...

খ্যাতিপ্রাপ্ত একজন আর্চিস্ট্। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অনেক অনৈক্য আছে কিন্ত দুটি বিষয়ে আমাদের মিল দেখলুম। এক হচ্ছে এই চতুর্দিকের বাস্ত্রবিক জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সোন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা। অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়: কিন্ত যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরেপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চণ্ডল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি. আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহিভতি আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষ্টাকে মোটের উপরে আমার অচিন্তাপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মঞ্জভাবে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নতেন এবং বিসময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। সেইজন্যে মনে হয় আমি সেটা কাউকে বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না— সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্লেহ-উচ্ছনাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনোই অর্থ থাকে না। যে জগংব্যাপী আকর্ষণশক্তিতে সমস্ত দ্রাম্যমাণ বিশ্বজ্ঞগৎ এক সূত্রে বাঁধা, সেই আকর্যণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পডে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে—সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি—জগতের ভিতরকার একটা অনস্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্চিন্ন-ভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চণ্ডল হোক)—তার একটি মাত্র সদ্বত্তর হচ্ছে: আনন্দাদ্ধোব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না ব্রুলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।

সাতারা ১৮ অগস্ট্ ১৮৯৪ >84

শিলাইদহ ১৬ অগস্ট্ । ১৮৯৪।

এখন শক্রপক্ষ কিনা, বেডাবার সময় চমংকার জ্যোংল্লা পাই—তার পরে বোটে ফিরে এসে বাইরে কেদারায় পা ছডিয়ে বসি। ঈষং শারীরিক শ্রান্তির পর সেই চৌকি, সেই জ্যোৎস্না, সেই জলের কল্লোল স্বর্গসূত্র বহন করে আনে। নদী বেডে উঠে প্রায় ডাঙার সমান রেখায় এসে দাঁডিয়েছে তাই বোটের উপর বসে তীরের এবং জলের সমস্ত দুশ্য একেবারে চোথের সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পাই। আমার দক্ষিণে স্ববিস্থীণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউশ ধান হয়েছে— অধিকাংশই সব্ৰুজ ঘাস, এক প্রান্ত দিয়ে একটি পদচিহ্নরচিত সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্বদিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তুপোকার খড় জমা হয়ে রয়েছে—জ্যোৎস্লায় সেই জীর্ণ কুটির এবং খড়ের স্তুপে ভারী সন্দের ছবির মতো দেখতে হয়। সম্বেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চত্দিকে এমন স্কের, এমন শান্তিময়, এমন নিজন নিন্তর, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়. মান্বের মতো এমন নিবিড্ভাবে আমার নিকটবতী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষরলোক থেকে আর পন্মার সন্দরে ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দুশাটি আমার চতর্দিকে একটি নিভূত আরামের গোপন গ্রহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়— আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপূরবাসী আত্মা. এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘর্রাট দখল করে বসে থাকি—এই দুশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশ্ব পক্ষী প্রাণী আমাদের দ্বজনের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্লার শুদ্রহন্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে ষেতে থাকে. আকাশব্যাপী ল্লিম্ব রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জর্ড়িয়ে দেয়— চোথ ব্জে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যঙ্গের জিনিষের মতো পড়ে থাকি : তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কম্পনারও কোনো বাধা থাকে না, সেও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়-মদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গালির স্পর্শ আমার চলের মধ্যে অনুভব করি।

সাতারা ২১ অগস্ট ১৮৯৪ 586

শিলাইদহ ১৯ অগস্ট । ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি— তাতে গ্রাট-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহাযালাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রথরবাদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয় সেন-সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খনে প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূরে হয় নি। এক হিসাবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল ; কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল। স্থিত এবং স্থিততা কথাটা শ্নতে খ্ব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বৃদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্ডান গ্রাম্থ ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে বসে আছেন: আর কিছু না হোক. সমস্যাটাকে আধুখানা ছে'টে দিয়েছে। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই — আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষে এ কথা মনে স্থান দিতে পারে—আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শ্নতে যতটা বেশি অভূত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছা যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। ঐ বৈদান্তিক মতটা আজকাল য়ুরোপেও অনেকটা ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টিকতে পারবে কি না সন্দেহ। কিম্বা হয়তো একটা নতন মূতি পরিগ্রহ করে বসবে। যাই হোক, আজকাল সন্ধেবেলায় যখন জ্যোৎস্মা ওঠে, এবং আমি যখন অধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছডিয়ে বসি এবং ল্লিফ সন্ধ্যাসমীরণ আমার চিন্তাকান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিং এক-আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিং এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দরে অন্ধকার্মাশ্রত বনশ্রেণীবেণ্টিত সম্প্রপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সতা হয়ে জীবন মনকে জডিয়ে ধরে—এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি এ কথা কিছুতে মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় জগংকে যে পরিমাণে মায়া বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথার্থত মৃত্তিরই আনন্দ— অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দর্মন দিনের বেলায় আমার যে একটা দুঢ় বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে: যখন জগণ্টাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অস্তরের মধ্যে দূঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে-একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব। এ কথাটা আমি অতি ঈ—ষং অনুমান এবং অনুভব করতে পারি: হয়তো কোন দিন দেখব বন্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মক্ত হয়ে বসে আছি।

সাতারা ২৪ **অগস্ট ১৮৯৪**  >89

কৃষ্টিরার পথে ২৪ অগস্ট্ । ১৮৯৪।

আমাদের এখানে নদীর জল যতদরে বাড়বার তার সীমা পর্যস্ত গেছে, বরণ্ড আধ হাত আন্দান্ত ছাড়িয়ে গেছে—জলে স্থলে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। পদ্মাকে এখন थ्रव कांकात्मा प्रथए शराह, अरकवारत व्यक क्रीनरत प्रताहरू ও भात्रेण अर्कार মাত কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। আমার ডান দিকের জানলা দিয়ে যতদরে চেয়ে দেখি নিবিভূসবকে শস্যক্ষেত্র, বাম দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি অপার উদার জলরাশি। ডান দিকে শস্যের মাদ্যমন্দ আন্দোলন আর বাম দিকে আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ধাবমান গতি। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় ভাবি—বস্তু থেকে বিচ্ছিল্ল করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশ্র এবং তর্বলতার মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর-একটা অংশের নিশ্চলতা। কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে—সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেত্নার সঙ্গে তার একটা সাদশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা করে অঙ্গচালনা করে চলে— আমাদের মন স্বভাবতই সমগ্রতই চলছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেণ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো--- আর স্থির শান্ত সূবিস্তীর্ণ বিচিত্রশস্যশালিনী ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে ইচ্ছার তীর বেগ ও ক্রন্দন এবং দক্ষিণে সফলতার শান্ত সোন্দর্য এবং মৃদু, মর্মার বিভক্ত করে বসে আছি। আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মূথে বোট ছুটে চলেছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে— এমন স্কুদর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব! খুব নিবিড় প্রচুর সরস সব্জের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃরেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গ্রুর গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমনাবর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দুশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবর্কবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়— তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শ্ন্য সৌন্দর্য নয়-এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত প্রোকালীন প্রীতিসন্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্সন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সোন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবর্কবিদের সেই অনন্ত-বন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণ্বকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধর্নন শ্নতে পায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক সে রকম করে বৈষ্ণবপদ পড়ে না— বাইরে থেকে নিতান্ত সমালোচকভাবে দেখে তারা প্রত্যেক লাইন প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র করে দেখে, সেইজরো অনেক দোষ দেখতে পায়। সেগুলো চোখে পড়াই উচিত নয়— stranger অনেক জিনিস দেখতে পায় যা অন্তরক্ষ আত্মীয় দেখতে পায় না, তেমনি আত্মীয় যে জিনিসটি দেখতে পায় strangerএর তীক্ষ্য দ্ভিতৈ তা পড়ে না।

সাতারা ২৯ অগস্ট ১৮৯৪

78 R

কলকাতা ২১ জগস্ট । ১৮৯৪।

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে স্বর দিচ্ছিল্ম— স্বরটা যে খ্ব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তব্ব ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্তের মতো কম্পিত এবং গ্রন্থারিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই স্বরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসন্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের স্বরে সমস্তজগণটা সেইরকম বাষ্পময় এবং ঝংকারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রফেগ্রেলা পড়ে রইল, দ্বপ্রর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিদ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল— আজ আর কিছ্ন হল না। ও দিকে রেণ্ট এবং খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দার চড়বড় শব্দ করে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি, কাক চড়াই প্রভৃতি অনেকগালি পাখির শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনিদিশ্টি শব্দ হচ্ছে. মদনবাব্র গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা কর্ণসূরে ডেকে যাচ্ছে—পিঠের দিক থেকে অলপ অলপ দক্ষিনে বাতাস এসে লাগছে—কলিকাতার বিচিত্র রকমের সার এবং শব্দ মধ্যাহের রোদ্রে একটা গভীর উদাস্য এবং প্রান্তি প্রকাশ করছে। এখনো আমার ভাত কেন এল না জানি নে, বাম,নটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে স্কর বাঁধতে বর্সোছল কিনা কে জানে, কিন্ত কারও কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি নে—মনে হচ্ছে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছাটি নিয়েছে।

সাতারা। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

282

সাজাদপরে ৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপ্ররের বাড়িতে এন্সে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চার দিক থেকে অবারিত ভাবে আলো এবং বাতাস আসতে থাকে—যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সব্রুজ ডাল চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শ্রুনতে পাই— দক্ষিণের বারান্দায় বেরোবা-মাত্র কামিনী ফলের গন্ধে মন্তিন্দের সমন্ত রন্ধ্রগালি পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ ব্রুবতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষায়া ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহং ঘরের একলা মালিক— সমস্ত দরজাগালি খালে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মৃক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে— আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সব্জোহল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দ,পরে বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রোদের উত্তাপ, নিস্তন্ধতা. নির্জানতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং স্কুদীর্ঘ স্কুদর অবসর— সব-সাদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রোদ্রে-ভরা দ্বপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে -- অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্ সমরকন্দ্ বুখারা-- আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজ্বরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস-নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পার্গাড এবং ঢিলে কাপড-পরা দোকানি খর্ম জ এবং মেওয়া বিক্রি করছে— পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধ্পের গদ্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি कृत्ला भाराकामा এবং রঙিন काँচील -পরা আমিনা জোবেদি সৃত্তি, পাশে পায়ের কাছে কণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড-পরা কালো হার্বাস পাহারা দিচ্ছে— এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত স্কার্টর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকালা আশা-আশুকা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপ্রের দ্বপুর বেলা গল্পের দ্বপুর বেলা—মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট মাস্টার গল্পটা লিখেছিল,ম। আমিও লিখছিল ম এবং আমার চার দিকের আলো এবং বাতাস এবং তর ুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুদিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা-কিছু, রচনা করে যাওয়ার যে সূখ তেমন সূখ জগতে খাব অলপই আছে। আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিল্ম – সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমন্ন হতে পেরেছিল্ম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানন নেই—মেঘ-রাজ্যের মতো। দ্বর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইন-কান্বনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বশ্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল। দৃপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ম্বজনক জিনিস আর কিছ্ব নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহভোজন করে বলেই মধ্যাহের একটি নিবিড় ভাব-সোন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—দর্জা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপ্র প্তিবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে।
তাতে করেই দিব্যি চিক্ চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিস্তু বাংলাদেশের বৈচিন্ত্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহংভাবে
নিস্তব্ধভাবে বিস্তার্গি হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খ্ব ছেলেবেলা
থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে। তখন বাইরের তেতালায় কেউ থাকত
না, সেখানে খোলা দরজায় উত্তপ্ত বাতাসে বাঁকা কোচে আমি একলাটি পড়ে থাক্তুম
— সমস্ত দীর্ঘ দিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাৎক্ষায়, কী রকম করে কাটত!

সাতারা ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

540

সাজাদপরে ৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে— এখানকার এই দ্বপত্বর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছ্বতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস. এই স্তর্ধতা আমার রোমক্পের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে— এ আমার প্রতিদিনকার নতন নেশা, এর ব্যাকলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে। প্রতিদিনের শরংকালের দুপুর বৈলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়— প্রোতন প্রতিদিনই নতেন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন প্রনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতন করে দেখাতে পারে। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে প্রায় একই কথা বলে আসছে এবং সেই এক কথাই সহস্র আকার ধারণ করছে। কোনো কোনো क्युप्त কবি কিছু, জবরদন্তি করে নৃত্নত্ব আনবার চেণ্টা করে— তাতে এই প্রমাণ হয় যে. পুরাতনের মধ্যে যে চিরন্তনত্ব আছে তার ক্ষুদ্র কল্পনায় সেটা আর অনুভব করতে পারে না, সেইজনো স্ভিছাড়া ন্তনত্বের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বোধশক্তি-বিহীন পাঠক আছে যারা নৃত্নকে কেবলমাত্র তার নৃত্নত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাব করা এই-সকল নতেনত্বের ফাঁকিকে তচ্ছ প্রবণ্ডনা বলে ঘূণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোনো কালেই প্ররোনো হতে পারে না। কিন্তু যথনি একটা জিনিস আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায়, তর্থান তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নয়। সেই জন্যে যারা জ্ঞানের দ্বারা একটা জিনিসকে স্বন্দর বলে জানে অপচ সম্পূর্ণ অন্বভব করে না, তারা সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে, খুব একটা প্রবল কিম্বা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেণ্টা করে- কিন্তু যথার্থ প্রবল কথা এবং যথার্থ নতুন কথা তাদের ম.খ দিয়ে বেরোয় না। আমি ছোটো কবি কি বডো কবি সে বিষয়ে আলোচনা করবার কোনো দরকার দেখি নে—কিন্ত এটা আমি বারম্বার দেখেছি প্রতিববীর কোনো জিনিসকেই ষেন আমি শেষ করতে পারি নি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে এবং প্রত্যেক দিনই তার ন তনত্বে আমাকে নিবিড় বিষ্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার প্রনঃপ্রনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিস জীর্ণ হয় না: বরণ্ড প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেডে ওঠে. অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু, নেই—মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘূণা করি। আমি সমস্ত জিনিসের বাস্ত্রবিকতাটকে স্পণ্ট দেখতে পাই: অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষ্দুতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বাচনীয় দ্বগীয়ে রহসোর আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিষ্ময় এবং আনন্দ যেন বাডছে বৈ কমছে না—তার থেকেই আমি প্রতিদিন ব্রুবতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমার সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনস্তসত্য অনস্ত-আনন্দ আছে। এ কথা পরিষ্কার করে বললে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্ত যারা নিজের জীবন দিয়ে এ-সব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অন্তেব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বৈড়া বে'ধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিট্রকুকেই জগংসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষাদ্র দন্তের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি। তারা সংখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা বলে কিছু, থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সূত্র্থ প্রার্থনীয় नम्र अवर यथन रमरे সारमातिक वाँधि मृथरक क्रम वर्तन मत्न रम्र अवर मृश्येत मरधा একটা আন্তরিক বন্ধনমনুক্তি দেখা যায় তর্খান ব্যুবতে পারি—আত্মা বলে একটা জিনিস আছে সে জিনিস এক জিনিসই স্বত্ত।

সাতারা ১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৪

262

সাজাদপরে ৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

যখন এইরকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যার, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিল্ম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে— দিনস্লিকে বেশ লেখায় পরিপ্র্প করে ভরা কলসীর মতো সম্বেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধর্নি প্রতিধর্নির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সম্থ দৃঃখ ও হদয়ব্ভির ভিতর দিয়ে ছৢয়য়ে ছৢয়য়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল্ম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে, অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়— আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে

ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটাকু যে, স্মৃতিটাকুকে আমি উপলব্ধি করতে পার্রাছ, সেটা আমার কাছে আসছে— প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অর্বাধ, বর্তমান থেকে অতীত পর্যস্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে ষাচ্ছে। বরণ্ড সূথের চেয়ে দঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কম্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পণ্টতররপে প্রতীয়মান হয়— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়ব্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখকন্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই : কিন্ত বীভৎসকল্পনা-জনিত ঘূণা কিম্বা নিষ্ঠারকল্পনাজনিত পীড়ার আমাদের বিমাখ করে দের, আমাদের ফ্রাম্যের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে. এইজন্যে সে-সকল ব্যন্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেট কু কর ্ণা আছে সেট কু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠারতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়—মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হামনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজবল্য-মান করবার জন্যে বেস,রো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে: তাতে মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি ম্ফুতি পায়—সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তব্ আমি নিজের কথা বলতে পারি, উচ্চারের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল ওয়ার্থ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের স্থেদ্রংখ এবং কাব্যজগতের স্থেদ্রংখ আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারী জটিল এবং মিগ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিস জড়িত। কাব্যজগতের সূখদুঃখ বিশন্ধ-রূপে মানসিক, তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, দ্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ-ভাবে অমিশ্রভাবে অন্তেব করবার অবসর পায় – কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত: কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাংকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদর দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এই জন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না. প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অগ্রান্তি অতপ্তি এবং অসীমতার আম্বাদ দেয়।... নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারী দ্রেহে— আমরা ঠিক কী ভাবছি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি নে, তার আর্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে रखिए, আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বর্কান বকে ষাই।

সাতারা ১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৪

## 362

পতিসর ১০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

कान मकान थ्या जनभाष दार्सा । जाति मिर्केट किवन विन, धारमे छे छा । জেগে রয়েছে— গু, টিকতক ঘনবদ্ধ কুটির নিয়ে গ্রামগু, লি দুরে দুরে ভাসছে— মুদু, म् गर्कार्विमण्डे भवाक रेमवान अप्तक मृत भर्य क्रमांचे त्व'र्ध त्राराष्ट्र, रोह छाडा বলৈ বোধ হয়: তারই মধ্যে বিচিত্র জলচর পাখির আডা। ভাদু মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নোকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ স্মবিস্তাণি জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উল্জবল রোদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তলে দিয়ে সমন্তদিন কেবল গুনু গুনু করে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সরে কলকাতায় নিতান্ত অভ্যন্ত এবং প্রাণহীন বৌধ হয়, এখানে তার একট, আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সোন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত প্রথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্তের মতো। আমার স্বরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জর্ডি তার আর সংখ্যা নেই—এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগলোকে পরেরা গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দ্রট্কু পান করতে করতে এবং জলের উপরকার সরস শৈবালের নবীন কোমলতার উপর চোথ দুটো ক্লেহস্পর্শের মতো বুলোতে বুলোতে যতটুকু অনায়াস আলসাভরে আপনিই মনে উদয় হয় তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র কুমাগত আবৃত্তি কর্রছিলুম সেটুক মনে আছে এবং নমুনাম্বর পে নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!
(আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরন গানে!
আমি যে দিকে নির্রাথ তুমি এসো হে
আমার মুশ্ধ মুদিত ন্য়ানে!

সাতারা ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ 260

দিঘপতিয়া জ্বলপথে ২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

পশ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্ত এ দিকে জল বাডবার এই সময়। চতার্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গাড়িটি ডবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁডিয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তার্হ মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি ক'ডেঘর স্লোতের মধ্যে দাঁডিয়ে রয়েছে, তার চারি পাশ্বের সমন্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই. কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একট্রখানি মাথা তলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর সর শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা প্রকরের মধ্যে গিয়ে পডে— मिथात आत थान तिरे— नालवतनत भर्था भाषा भाषा नाल कृत कृति রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকোড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পডে— সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত্র আর-এক তীরে ঘন ঝোপঝাডের মধ্যে গ্রাম— মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এ'কে বে'কে চলে গেছে। জল যেখানে সূবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে— স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁডের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতন্তত যাতায়াত করছে— ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটা জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে— তখন মাচা বে'ধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোর গুলো দিনরাত্রি এক হাঁটা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমন্ন গর্ত পরিত্যাগ করে ক'ডেঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসূপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার— তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গলেম পচতে থাকে. গোয়ালঘর এবং মানবগ্যহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে **७८**ठे, **छेनक राजे-राजो आ-मत्, त्रा एक्टलराराय ग्राला** स्थारन स्थारन करन कानाय মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বে'ধে ভন্ত ভন্ত করতে থাকে—এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগ্রাল এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যথন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠান্ডা হাওয়ায় বৃণ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্কুর মতো ঘরকর্নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দূশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কণ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে—এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সার্দ হচ্ছে, জবর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যানু ঘ্যানু করে কাঁদছে. কিছ্বতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত

অবহেলা অস্বাচ্ছা অসোন্দর্য দারিদ্র বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দ্বঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের প্থিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত— এদের দ্বারা জগতের কোনো স্ব্রও নেই, শোভাও নেই, এবং স্ক্রিধেও নেই।

সাতারা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৪

548

বোরালিরা-পথে বৃহস্পতিবার? ২২ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আজ চতুর্দিক নির্মাল হয়ে ভারী স্কুদর রোদ উঠেছে [বব]। ছোটো নদী, স্তীর স্লোত, তারই প্রতিক্লে গ্ল টেনে চলাতে ক্রমাগত কল্কল্ ছল্ছল্ শব্দ কানে আসছে। এতদিন ব্যিততে ভেজার পর আজ শরতের নবীন রোদ্রে নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রামগুলি এমন একটি আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করছে! আজ আকাশ এবং প্রথিবী থেকে দুর্দিনের স্মৃতি সমস্ত একেবারে মুছে গেছে। যেন জগতে কোনো কালেই আনন্দের অবসান ছিল না। এই আকাশ-ভরা সোনার রোদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে—সেখানে আমার জীবনের সমস্ত স্থস্মতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপর্প মায়া-রাজ্যের মতো দেখাচ্ছে। যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র বত্তিশটি শরংকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয়— অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পত্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে. এবং এই-সমস্ত বৃহৎ মানস রাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত স্কুদর প্রভাতের রোদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্রালিকার বাতায়নে বসে এক স্কুর্রবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা-রাজ্যের দিকে একদ্রুটে চেয়ে থাকি, এবং আমার কপালে ষে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পণ্ট মিপ্রিত ম.দ. গন্ধ-প্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্যে! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন: More light !— আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি: More light and more space! আমার একটা কবিতায় আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছি---

শ্ন্য ব্যোম অপরিমাণ,
মদ্যসম করিব পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
উধর্ব নীলাকাশে।

এই আকাশ পান করে আমার এ পর্যস্ত তৃপ্তি হয় নি। অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শাস্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবর্দ্ধ আকাশটি একটি नीनकास भीवत (भूगानात भएठा आगार्गाणा भीतभूम रख छेठरू थारक. यथन স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাক্ত তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তথন কোথাও সে বাধা পায় না— চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই। আমি সেই জন্যে পর্বতের চেয়ে সমদ্রতীর ঢের বেশি ভালোবাসি। প্রেরীতে যে দিন সম্দ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হল্মে এক দিকে ধ্সের বালি ধ্য ধ্য করছে. আর-এক দিকে গাঢ়নীল সমূদ্র এবং পাণ্ডুনীল আকাশ দ্ভিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে— সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কী রকম পরিপূর্ণে হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল— পুরীতে সম্দুতীরে একটি ছোটো বাডি তৈরি করে পড়ে থাকি। এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জনশব্দ দরে স্বপ্লের মতো কানে এসে লাগে। সম্যাসীরা যে রক্ম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে দ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত প্রিথবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসত্ম। কিন্তু আকাশও দ<sub>র</sub>ই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গ্রহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর— মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

সাতারা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

200

বোয়ালিয়া সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস যাদের অন্ভাব বেশি প্রবল তারা জগতে বেশি দ্বংখী হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না— কারণ, দ্বংখভোগ করবার ক্ষমতা অন্ভবশাক্তর উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু আমি অনেক সময়ে ভেবে দেখেছি স্থাই হল্ম কি দ্বংখী হল্ম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত স্থদ্বংথের ভিতরে নিজের একটা বৃদ্ধি অন্ভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দ্বটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দ্বটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পণ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে স্থাধ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে। তুই বোধ হয় জানিস গাছের সব্ক পাতা স্থাকিরণকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে কার্বন-নামক অঙ্গারপদার্থ-সপ্তয়ের সাহায্য করে, যে কার্বন থাকাতে গাছ পোড়ালে আগ্বন হয়। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শৃত্বক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে— গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল

রোদ ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শর্মিকয়ে পড়ে যাচ্ছে— আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মহেতের পল্লবর্রাশ চতদিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সূত্র দুঃখ खात कर्त्राह এবং সেই मृथमृश्यत উত্তাপে गृष्क रात्र मन्न रात्र कात कार्त अप्रहे, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মাহতের দাহ স্পর্শ করতে পারে না-অথ্ট তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে। যে গাছের পাতা সব্জ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়, তার কার্বন-সঞ্চয়ও সামান্য। যে মানুষের প্রতি মুহুতের অনুভব-শক্তি সুখদুঃখ-ভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প. তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিণ্ডিংকর। তার ক্ষণিক জীবনটা স্থেদঃথের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়— অর্থাৎ প্রায় দেখা যায়, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সংসার, সংকীর্ণ জীবন্যাতার অতি সংকীর্ণ সীমা, তাদের কাছে চিরকাল যথেষ্ট থাকে: সেটা তাদের শুক্রু হয় না, ঝরে যায় না। তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে: দুর্দিনকে এমন তাজা রেখে দেয় যে দেখে মনে হয় তা চির্রাদনের : সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমন করে তোলে যেন তা অসামান্য। কিন্তু সংসারের সর্বাই ক্ষতি-পরেণের একটা নিয়ম আছে, যাকে বলে 'law of compensation'। প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেণ্টা করলে চির্নাদনকে নিজীব করা হয়। যারা অন্ভবশক্তির জড়ম্ব-বশত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সম্ভূষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিকজীবনের সন্তোষসূথে হৃষ্টপূষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্ত চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কম্পনার অতীত, ধারণার অগম্য— তারা সেটাকে কবিতার অলংকার বলে জ্ঞান করে, মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য, যে সুখ সাংসারিক সূখ নয় এবং যে দুঃখ সাংসারিক দুঃখ সেইটেকে পরিত্যাগ করে চলাই জীবন্যাত্রার আদর্শ বলে জ্ঞান করে এবং কারও সাধ্য নেই তাদের মনে এর চেয়ে উচ্চতর আদশের যথার্থ উপলব্ধি জন্মিয়ে দেওয়া-- তাদের ব্রঝিয়ে দেওয়া যে, যারা অতান্ত বৃহৎ দৃঃখের দ্বারা দৃঃখ পাচ্ছে তারাও তোমার মতো কুপাপাত্র নয়। আমি আমার ভাবটা ঠিক পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা জানি নে বিব ।। আমাদের মনের যেগুলো যথার্থ কথা সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে যে অন্যের কাছে তাদের ঠিক পরিদশ্যমান করে তোলা, ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়— সেই জন্যে গোডায় চেষ্টা করতেই ভয় হয়। যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য—যা আমাদের জীবনের মর্মস্থানে বিরাজ করে— তাকে আমরা নানা আকারে, নানা কথায়, নানা কান্ডে, অজ্ঞাতসারে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করি। কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে তাকে অন্যের কাছে, এমন-কি নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড়ো শক্ত- ভয় হয় পাছে, যে জিনিসটা অন্তঃকরণের পক্ষে একান্ত সত্য সেইটেই বাইরে বেরোতে গেলে কার্ল্পনিক বেশ ধারণ করে আসে।

সাভারা ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ 269

বোয়ালির। ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দঃখ বোধ হয়-- সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্দ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে—সকলের মতো হয়ে, সকল মান্যধের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদপ্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জনো আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীঘ্ উপদেশ দিয়ে থাকি কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই সে লখ্যন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না— আমার যারা বহুকালের বন্ধ্ব তাদের কাছ থেকেও আমি বহু, দুরে। যখন আমি স্বভাবতই দুরে তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়: থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পডতে ইচ্ছে করে কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহাষ্য করতে ইচ্ছে হয়— মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণ-ধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে—এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

সাতার। ২৯ সেম্টেম্বর ১৮৯৪

269

বোয়া**লিয়া** ২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

ভেবে দেখ্, আমরা যখন খ্ব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি। একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিল্ল হয়ে যায়, তার স্থ দৃঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা স্থদ্ঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিতানৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মৃক্ত। স্থেব চেড়া এবং দৃঃখের পরিহার এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিক্ষার করতে পারি য়ে আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না— যেখানে দ্বঃখ দৃঃখই নয় এবং সৃখ একটা উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয় না— যেখানে আমরা সমস্ত ক্ষৃদ্র নিয়মের অতীত, স্বাধীন। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দৃঃখকে গলার হার করে নিয়ে পরেই একটা উল্লাস পাই— তখন মনে হয় আমার ভিতরকার সেই স্বাধীন পূর্বের বলেই আমি চিরকাল সমস্ত সৃখদুঃথের ভিতর দিয়ে আনন্দে আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন

করব। কিন্তু আবার চারি দিকের সংসার, লোকের সংসর্গ, প্রতিদিনের কথাবার্তা ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল হয়ে বেড়ে উঠে আমাদের সেই অন্তরতম প্রাধীনতার ক্ষেত্র আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে— তখন আবার আত্মবিসর্জন স্কুঠিন হয়ে ওঠে, স্বার্থসূত্র প্রবল হয়ে দেখা দেয়। মহৎ লোকের সঙ্গে ইতর লোকের প্রধান প্রভেদ এই যে. মহৎ লোকেরা অধিকাংশ সময়ে আপনার ভিতরকার সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেই চির্জীবনের ভিতরে বাস করতে পারে, ইতর লোকের পক্ষে সে জায়গাটা অধিকাংশ সময়ে দুর্গম এবং অজ্ঞাত। বিব ় আমি যখন একলা মফদবলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার সোন্দর্য আনন্দ আমার অন্তরের সেই নিগতে আনন্দনিকেতনের দ্বার খালে দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে দেয়, তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়— গানের স্বরের দ্বারা গানের তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে। আমাদের সমস্ত ক্ষেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটা বিনয় আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে— দুঃখের দুঃখন্বটা যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে এমন সূত্রহং আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে. সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে—যেমন সূর্যান্তের আলোক সমস্ত জলে স্থলে আকাশে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটি উত্তাপবিহীন সক্রেমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার এই অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেণ্টা করেছি। কতকার্য হয়েছি কি না জানি নে-কারণ প্রকাশ হওয়া লেখকের ক্ষমতার উপর<sup>্</sup>সম্পূর্ণ নির্ভার করে না, পাঠকের অভিজ্ঞতার উপরেও অনেকটা নির্ভার করে। কিছুদিন হল তোর একখানি চিঠিতে এই অন্তরজীবনের প্রকাশ দেখে আমি ভারী খুশি হয়েছিল্ম—নিশ্চয় তুই অনেক সময় তোর নিজের ভিতরকার এই যথার্থ স্বর্প অনুভব করিস, কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে প্রকাশ করতে চাস নে। তৌর সন্দেহ হয় যে, এক-এক দিনের সেই ভাবটাই সত্য, না, প্রতিদিনের তুচ্ছতাই সত্য। সে রকম সন্দেহ করিস নে [বব]। কারণ, সত্যকে সন্দেহ করলে অনেক সময় সত্যকে নণ্ট করা হয়। বে-সমন্ত শ্ভমাহতে আমরা নিজেকে খাব বড়ো বলে অনাভব করি সেই মহতে গালিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য করে ভবিষাতে পথপ্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সোন্দর্থ-উল্জব্বল আনন্দের মুহুর্ত্তগর্নলকে ভাষার দ্বারা বারন্বার স্থায়ীভাবে মূতিমান করাতেই ক্রমণই আমার অন্তজীবনের পথ স্কাম হয়ে এসেছে— সেই মৃহত গালি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই বায় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পন্ট স্নুদ্র মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দ্ঢ় বিশ্বাস এবং স্কৃত্পন্ট অন্ভবের মধ্যে স্পরিক্ষ্ট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জাণং, জীবনের অন্তজীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার শারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছ,তে পেতৃম না।

সাতারা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮১৪ 264

কলকাতা ২৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আশ্চর্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শূনলে আমার মনে সেরকম একটা প্রলকসর্জার হয় না। আসল, তার কারণ, যে আমাকে লোকে প্রশংসা করছে সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হদরক্সম হয় না। আ**মি** জানি, যে-সমন্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে— তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেন্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ। প্রশংসা শ্বনলেই মনে হয় এ প্রশংসার যোগ্য আমি হতে পারব কিনা—ভালো লেখা যা-কিছু লিখেছি হয়তো সেরকম আর কখনো লিখতে পারব না। কারণ, যে শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে। তোকে একখানা কাগজ থেকে আমার একটা সমালোচনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্প-গুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিসময়ান্বিত হয়ে সকৌতৃকভাবে বসে থাকি। লেখকজীবন যতাদন থাকবে ততাদন কত রকম-বেরকম কথাই যে শনেতে হবে তার আর ঠিক নেই। আবার, একদল লোক আছে যারা বলে আমার অন্য সব রচনা ক্ষণস্থায়ী, কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে রেখে দেবে। আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঞ্চার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই—অন্ধকার অমরতাকৈ লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছ:ড়তে বর্সোছ, যেটা হোক একটা লেগে যেতেও পারে। কিন্তু একবার দৈবাং লাগা এক, আর চিরকাল লেগে থাকা এক। চিরকাল কোন্ জিনিসটা থাক**ে** না-থাকবে তা কেউ বলতে পারে না এবং আমিও সে সম্বন্ধে কোনোরকম তর্ক-বিতক করতে চাই নে—নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অন্তেব করা যায় সেইটেই লেখকের পক্ষে যথার্থ অমরতা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ খুব ভালো লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ন্যুনাধিক পরিমাণে অনুভব করে থাকে।

সাতারা ৩ অক্টোবর ১৮৯৪

263

কলকাতা ৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে স্বন্দর রোদ্দ্র উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষং শীতের সণ্ডার হয়েছে, একট্রখানি ষেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপ্জা আরম্ভ হবে, আজ তার স্বন্দর স্কেনা

হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যথন একটা আনন্দের হিঙ্গোল প্রবাহিত হচ্ছে তথন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশ্র দিন সকালে [স্বরেশ সমাজপতির] বাড়ি যাবার সময় দেখছিল ম রাস্তার দ্ব ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চন্তল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেব,ড়ো সকলেই হঠাং দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ भावरे भ.क्न-त्थना, वर्था । जारा कात्ना छल्नमा त्नरे, नाज त्नरे— वारेत याक দেখে মনে হয় বৃথা সময় নল্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছবাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বংসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দের; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকলে আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে শ্লেহ প্রীতি দয়া সহজে অংকুরিত হতে পারে—আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সার, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা. সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার 'মেরেলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশক্ত্র আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ প্রতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সূত্র দহুংথে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাব,ক বলি। তার কাছে চতুদি ক্বতী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়, কেবল দুন্টিগোচর বা শুন্তিগোচর নয়, কিন্ত ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাব,কতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, ষেটাকে আমরা দরে থেকে শ্বন্ধ হদয়ে সামান্য প্রতুল্মাত্র দেখছি সেইটে কল্পনার মণ্ডিত হরে পতুল-আকার ত্যাগ করে: তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পাতুল যখন পাতুল रात आरंग ज्थन रमणातक जाल रकरल एमता। भाषियीत मकल जिनिमरे वैहे পতেল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দুশ্যমান আকারবিশিষ্ট মান্য মাত্র— কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপর্পে ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পূথিবী তার কাছে: মূর্ণপিন্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলমিত মূর্ণপিন্ডই আমার কাছে প্রথিবী। অতএব এক রক্ষ করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পতেল, কিন্ত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর

দিরে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না।
এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ডান্ডতে প্লাবিত
হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির প্রতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই
ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

সাতারা ৯ অক্টোবর ১৮৯৪

240

কলকাতা ৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আমিও জানি [বব ] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা ব্রুবি নে, কিন্বা ভুল ব্রুবি, কিন্বা বিশ্বাস করবি নে, কিন্বা বেগ্লো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগ্লোকে তুই কেবলমাত্র স্ত্রচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রক্মটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতট্টক প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছন্মবেশ থেকে বায়। এর থেকেই বেশ ব্রুবতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত: তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই; মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেণ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোংকুণ্ট তা ক'জন লোক প্রথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? ক'জনই বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যেই তো আমি জীবন-চরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেচ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে--চব্বিশ ঘন্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তৃই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়: তোর এমন একটি অকৃত্রিম শ্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গ্রেণ। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই ব্রুবতে হবে ষে, ষাকে

চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্ত কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, নানান লোকের নানান ধরন নানান রকম-সকম সেই রকম-সকম-গুলোকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। ধরন-ধারণ-ওয়ালা মানুষের কাছে কথাবার্তাগুলো সহজেই বে'কেচুরে প্রকাশ পায়— তারা নিজেও সমন্ত জিনিস নিজের ধরনে দেখে এবং তাদের নিকটবতী সকলেও তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিশ্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জর্মন মেয়েটি যে তোর কাছে তার মনের সমস্ত গভীর ভাব ব্যক্ত করে সুখী হয়, তোর স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বচ্ছতাই তার কারণ। সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে- কেবল গল্প-গ্রুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাশা নয়। বায়্রন ম্র'কে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়্রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মুরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে— সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায় রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে এই দূজনে মিলে তবে রচনা হয-

'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে। বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।'

সাতারা ১১ অক্টোবর ১৮৯৪

265

কলকাতা ৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

শাদ্যে আছে অনেকগৃলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত। যথা, অল্লময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোমর কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমি যথন কলকাতায় থাকি তখন অল্লময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমন্ত স্ক্রের কোষগৃলিকে অভিভূত করে ফেলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের মতো খাইদাই, ঘুমোই বেড়াই, গল্প করি, নিত্যানর্রমিত জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি— ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়— সমন্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে বায়। অবশ্য ভিতরে ভিতরে দিনরান্তির একটা অবিশ্রাম খ্তখ্ত চলতে থাকে— জড়ড়ের ভার প্রতি মৃহুত্তই দুর্বহ হয়ে ওঠে। সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা

এবং উচ্চ রকমের ভাবাচিন্তা এইটেই বার্স্তবিক আমার মনের আদর্শ। আরাম এবং সাজসরঞ্জাম এবং ছোটোখাটো নিয়মিত অভ্যাস আমাকে বেন গরম রাত্রে পালক-ভরা লেপের মতো হাঁপ ধরিয়ে দিতে থাকে। চতদি কটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জনো অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়. নইলে যতই জিনিস-পত্র চাকর-বাকর উদ্যোগ-আয়োজন বাড়তে থাকে ততই মানসিক দ্রণ্টির পার সাপেকটিভ অবরাদ্ধ হয়ে যায় এবং আনন্দের চেয়ে আরামটাই প্রচুর হয়ে ওঠে। জাপানিদের গৃহসম্জা যেরকম শোনা যায়— ধব্ধবে পরিষ্কার একটিমাত্র মাদ্রের দেয়ালের একটি ফ্লদানিতে একটিমাত্র প্রপমঞ্জরী, আর কোনো-কিছ্ব আসবাবের ভিড় নেই— সে আমার মনে করতে বেশ লাগে। যদি চোখের সূত্র দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো যাতে জানলাটি খুলে আকাশটি অবারিত এবং চারি দিকটি গাছপালায় মনোরম দেখতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থাহীন জিনিসপত্রের ঘে'ষাঘে যিটা বড়ো শ্রান্তিজনক—কারণ, জিনিসপত্র কর্তা হয়ে উঠলে মনের পক্ষে সেটা বড়োই অসহ্য। আমি তো এখান থেকে পালাই-পালাই করছি। শীঘ্রই বোলপারে যাব সংকলপ করেছি। আমি বেশ বাঝতে পার্রাছ সেখানে যখন সেই গাডিবারান্দার ছাতের উপর বড়ো কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধালোকে বোলপ্রের দিগন্তপ্রসারিত সব্জ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুর্লি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শাস্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

সাতারা ১৩ অক্টোবর ১৮৯৪

202

কলকাতা বৃধবার? ১১ অক্টোবর। ১৮১৪।

আজ শরংকালের স্কুলর সকাল বেলাটা চুপচাপ করে কোঁচে পড়ে কাটিয়েছি—
আমার টবের গাছপালাগ্রলাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে স্কুলর বাতাস এসে গায়ে
লাগছিল। আমার ভারী ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শ্রেম থাকি আর
পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা
বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই
রকম যে-একটা ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিত্ত থাকলেও তার ভিতরে এক
রকম স্ব্র্থ আছে। সব চেয়ে কন্টের অবস্থা— যথন মনেতে ইচ্ছাও জন্মায় না।
মনটা যথন অসাড় জড়বং হয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা
বাজছে আমাদের মনের ভিতরে সেইটেই বিচিত্র ব্যাকুল ইচ্ছা-আলারে সংগীত
রচনা করে— সেই ইচ্ছাগ্রলির একটি স্কুলর রাগিণী আছে, খ্র কোমল-স্কুরওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো— সেই রাগিণীর দ্বারা সেই অত্ত ইচ্ছাগ্রলির
বিষাদটিও সান্তন্ময় লাবণাময় হয়ে ওঠে। যথন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্রনি

মনের অত্যন্ত ছায়াময় দ্র দ্রান্তর পর্যন্ত সকর্ণ হা হা স্বরে প্রতিধর্নিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেন্ট নিজীব হয়ে পড়ে। তখন মনের বিশেষ কোনো বেদনা না থাকতে পারে, কিন্তু তার ভারটা জগন্দল পাথরের মতো চেপে থাকে।.....

বীণটা ভারী চমংকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বদ্রির মতো—ম্চড়েম্চড়ে নিংড়ে-নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে স্বর বের করতে লাগল— এক-একবার সর্মোটা সব ক'টা তারের প্রবল ঝংকারে মনের এক দিক থেকে আর-একটা দিক পর্যস্ত দ্রুতপদে অনেকগ্রেলা টেউ তুলে দিয়ে চলে গেল, আবার খানিক বাদে অত্যন্ত মৃদ্ব কর্ণ মিলিতপ্রায় মর্মারধর্নিতে দ্বখানি স্কোমল করতল দিয়ে মনের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যস্ত সমস্ত টেউগ্রেলিকে যেন সমান মস্ণ করে দিয়ে গেল। যকটা যে কত রকমের কথা কইতে লাগল তার সব কথা কে ব্বতে পারবে—একেবারে যেন ব্রেকর ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা-কিছ্ব বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল— এক-একবার যখন মোটা তারটার প্রর্যক্তেটাচিত গান্তীর্বের ভিতর থেকে একটা উদার কর্ণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীম-স্বন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্ছনা।... ... ...

কাল রাত জেগে আজ সকাল বেলায় সর্বাঙ্গে একটি ক্লান্তি নিয়ে কোঁচে পড়ে ছিল্ম— তাই অর্ধনিমীলিত চোখে রোদ্দ্র এবং গাছের কম্পন এবং প্রান্ত শরীরে বাতাসটি খ্ব মিণ্টি লাগছিল। আজ শরতের সকালটি প্রতিমাবিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি -দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্ ছল্ করছিল: যেন যে-সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এবং উৎসব-আনন্দের অবসানে যে-একটি দীর্ঘনিশ্বাসজড়িত কর্মবিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জল স্থল আকাশকে একটি নিস্তর্জ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে।

সাতারা ১৫ অক্টোবর ১৮৯৪

300

কলকাতা ১৭ অক্টোবর। ১৮১৪।

কাল 'ব...র' সঙ্গে 'মেরেলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি ব্রুতে পারেন নি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চার দিকে যে-সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিস আছে এবং প্রতি মৃহ্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সৃখ আবিশ্কার করা যেতে পারে —এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-প্রধান চর্চার বিষয়। যে শিক্ষায়

মান্বের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অন্ভব করবার শক্তি
সঞ্জার করে, সেইটেই হচ্ছে মান্বের পক্ষে খ্ব একটা ম্ল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে
আর কোনো প্রত্যক্ষ ফল নেই, কিন্তু সে মান্বের প্রকৃতিকে সব দিকে সচেতন
করে তোলে— তার অর্থ, সে মান্বের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, প্রের্ব থেখানে
তার কোনো অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত
ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো— সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের
দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে,
প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব... ঠিক ব্রুবতে পারলেন কি না ঠিক
বলতে পারি নে।

সাতারা ২১ অক্টোবর ১৮৯৪

548

বোলপ**্র** ১৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সম্বের সময় বোলপারে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে ব্লান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেছি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে। সকাল বেলাটি এমনি গভীর নিশুর এবং সুন্দর এবং উল্জব্বল যে, আমার মনে হচ্ছে আমার মনটা যেন একটি স্বচ্ছ এবং শীতল আলোকের মধ্যে স্বগভীর ভাবে অবগাহন করে নির্মাল নিরাময় হয়ে উঠছে। আমার পাশে একটি প্লেটের উপর শৈশবের মতো নবীন এবং যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফাল রেখে দিরেছে—বারান্দার উপর শরতের রোদ্র এসে পড়েছে, বিছানার চাদরটি সাদা ধব ধব করছে, সমস্ত পরিষ্কার এবং ফাঁকা, লোকজনের ভিড নেই, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নেই, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, সামনে তর শ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সব্জ মাঠ চোখে পড়ছে। সিম্লের সেই রোদ্রোত্তপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোথের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘর্রাটতে বসেও ঠিক সেইরকর্মাট মনে হচ্ছে। সমস্তটা ঠিক সেই রকমটি নয়, কিন্তু মনের মধ্যে সেই শান্তি এবং সৌন্দর্যের ভার্বাট অবতীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোরা যেন সেই রকম পাশের ঘরে রয়েছিস, তোদের ক্ষেহ এবং তোদের সেবা আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমার পক্ষে তোদের সেই ল্লেহ এখন প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে—এই শরংপ্রভাতের মৃদ্যশীতল বাতাসের মধ্যে তোদের সেই সেবাপ্রণ স্নেহকরম্পর্শ রয়ে গেছে ৷— চারি দিকে কী গভীর নিশুদ্ধতা [বব]! অনস্ত নির্মাল ব্লিদ্ধ নীলাকাশ যেন কেবল একলা আমার অন্তরাত্মাকে নীরবে আলিঙ্গন করে রয়েছে। আর এই শিউলি ফুলগর্বলর সুকোমল সরস শুদ্রতা আমার দুই চোখের উপর স্নেহ বর্ষণ করছে। আমাকে র্যাদ আমার দেবতা আমার সমস্ত কর্মশৃত্থল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে নির্বাসিত করে দেন, তা হলে বেশ ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমন্ন হরে আপনার কাজ করে যেতে পারি। ... ... ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা পোন্সল এবং খাতা হাতে একটা কোনো রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে। সকাল বেলাটি বেশ দ্বিদ্ধ এবং নবীন আছে, এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভালো। ... ... মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন দপ্রশ-দ্বারা অনুভব করতে পার্বছি, তার ধর্নি খুব নিকটে শোনা যাচ্ছে।

সাতারা ২২ অক্টোবর ১৮৯৪

306

বোলপ্র শুক্রবার, ১৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপ্কড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত-ভ্রমণের বই পড়েছি। এই রক্ম নির্জন জায়গায় একলা বসে দ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এ রকম জায়গায় নভেল আমি ছাতে পারি নে। এই জনশ্রে মাঠের মধ্যে, শালবনের ভিতর, সমস্ত-দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের কর্মণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরং-মধ্যাহে বিলিতি নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মন্ত স্ববিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে. অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অব্যারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে—সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক অথবা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি অতান্ত মন্থর গমনে চলতে থাকে তার একটা ভারী আকর্ষণ আছে, বোধ করি তাতে করে চারি দিকের গতিহীন লোক-হীনতা আরও বেশি করে ফর্টিয়ে দেয়—মাঠ আরও ধর্ ধর্ করে ওঠে এবং মনে হয় এই মান্যগরলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন আর ঠিকানা নেই। ভ্রমণ-ব্রুন্তের বইও আমার এই মান্সিক নিরালার মধ্যে সেই রক্ম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অভিকত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে—তাতে করে আমার মনের স্ববিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নিজন আকার্শটি আরও যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি। ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে। এক জায়গায় পাহাড থেকে হঠাৎ মর,ভূমির মধ্যে এসে পড়ে লোকটার মনে 'sensation of the desert' বলে একটা ভাবের উদয় হয়েছিল— সেইখানে সে বলেছে পাহাড়-পর্বতের চেয়ে এই রকম প্রশন্ত মর্ভুমি তার লাগে ভালো: Solitude is a true balm, which heals up the many wounds that the chances of life have inflicted; its monotony has a calming effect upon nerves made over-sensitive from having vibrated too much; its pure air acts as a douche which drives petty ideas out of the head. In the desert too the mind sees more clearly, and mental processes are carried on more easily ৷—মন যখন সংসারক্ষেত্র

কর্মক্ষেরে থাকে তখন সে আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করে অনেকটা ক্ষ্বন্ত ম্তি ধারণ করে। কিন্তু সে যখন বিশ্রাম করতে চায় তখন তাকে শয়ন করাবার জন্যে দিক হতে দিগন্ত পর্যন্ত প্রকাত একটি শয়া বিছিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে—

,, তখন সে একা একটি দেশ জুড়ে পড়ে থাকতে চায়; তখন সমস্ত শহর ঘুরে সে আর জায়গা খ্রেজ পায় না, অবারিত আকাশ এবং প্রান্তর এবং সম্ভুর না হলে তার আর চলে না। কোনো ইংরাজ শ্রমণকারী এই sensation of the desertক ঠিক সুখকর বলে মনে করত কিনা আমি সন্দেহ করি। ইংরাজ শ্রমণকারীদের যতগালো বই পড়েছি প্রায় সবগ্রলাতেই তাদের উদ্ধৃত পাশব প্রকৃতির এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি স্কৃবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারও উপর করেন নি।

সাতারা ২৩ অক্টোবর ১৮৯৪

200

বোলপ্র শনিবার, ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে অলপ অলপ মেঘ করে আসছে। কিন্তু রোদ্দুরও আছে। আকাশের ধারে ধারে স্তুপোকার কালো মেঘ জমেছে এবং সূর্যালোকে তাদের পাড়গুলো শুদ্র জ্যোতিমার হয়ে উঠেছে। মাঠের চারি দিক নতুন আমন ধানের গাঢ় এবং সরস সব্বজবর্ণ ধারণ করেছে, তার উপরে শ্লিম্ব মেঘের আভা দেখাচ্ছে ভালো। মনে পড্ছে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বংসর হবে— তখন মাঠে ধান কিরকম দেখতে হয় কখনো চক্ষে দেখি নি. সেটা দেখবার জন্যে ভারী একটা কোত্তল ছিল। রাত্তিরে বোলপুরে এসে পের্শছল্ম; পাল্কি করে আসবার সময় দ্ব দিকে ভালো করে চেয়ে দেখল্ম না, পাছে সেই অস্পণ্ট আলোতেই কোত্হলের খানিকটা নিবৃত্তি হয়। ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখলমে— চারি দিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুনলুম সেই-সব জায়গায় চাষ হয়েছে। তখন মনের মধ্যে রাশীকৃত কৌত্রল ছিপি-আঁটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল-এখন তো প্রথিবীর মোটাম্রটি সবই এক রকম দেখে নির্মেছ, কিন্তু তব্ব আনন্দের হ্রাস হয় নি, বরণ্ড তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে। সেই প্রথম বোলপার-দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল— খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বঁসে 'পৃথবীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিল্ম। সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথার সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন। কবির যেরকর্মাট হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল—দৃপ্র বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গৃহার ছারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম, সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির উপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত। বনেনা খেজার গাছে ছোটো ছোটো খেজার ফলে থাকত, সেগালো খেতে আদবেই ভালো मागठ ना, किन् जर् मत्थान्यतत्र मध्य दाना गाष्ट्र थएक दाना कन न्यरस्य १९८७ খাচ্ছি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করতুম। এই খোরাইয়ের মধ্যে আমানিডোবা বলে একটি ছোটু ডোবা ছিল, তার মধ্যে খুব ছোট মাছ থাকত. কাপড-চোপড খালে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে প্রভত্ম—মনে হত নির্বারের জলে मान कर्ताष्ट्र। कारना लाकजन कुछ काथा करने कारना वसन रने गामन रने. মাঠের ভিতরকার সেই গুহাগুলোর মধ্যে সমস্ত দিন একলা আপন মনে কবিছ-খেলা করতুম-এক-একদিন ডাকাতের ভয় হত, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও কবিত্ব ছিল। এখনো কবিতা লিখি বটে, কিন্তু নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি বলে আর অনুভব করি নে—বর্ণ নিজের কবিতা পড়ে মনে হয় যেন সে কবিতা আমি নিজে লিখি নি: যেন আমি দৈবাং ভালো কবিতা লিখি. কিন্ত ইচ্ছা করলে ভালো কবিতা লিখতে পারি নে। আর কিছু না হোক, এখন গাছের তলায় বসে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব: মন চতদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পডে। যাই হোক, সেই Letts' Diaryটা যদি খ'জে পাই তা হলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'প্থিনীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সাতারা ২৫ অক্টোবর ১৮৯৪

209

শান্তিনিকেতন মঙ্গলবার, ২৩ অক্টোবর। ১৮৯৪।

পর্শ্ব থেকে খ্ব অলপ অলপ শীত পড়ে চারি দিক আরও যেন প্রফল্প হয়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর থেকে সেই ক্লান্তির ভাবটা চলে গেছে। সকাল বেলায় রান করে সাফ কাপড়িটি পরে এসে বসে যখন গায়ে এই প্রভাতের ঠান্ডা বাতাসিটি লাগতে থাকে তখন সর্বাঙ্গে আরও যেন খানিকটা নির্মালতার সঞ্চার হয়— চোখের উপরে যে আলোটি এসে পড়ে মনে হয় রিক্ষ শিশিরে অভিষিক্ত এবং শিউলি ফ্লের স্বাণীতল গঙ্গে পরিপ্র্ণ। আকাশ নীল, গাছপালাগ্বলি ঝল্মল্ করছে, মাঠের মাঝে মাঝে সব্জ ধানের ক্ষেত রোদ্রে কোমল পান্ডু আভায় মন্ডিত হয়েছে, বাতাস কতদ্র থেকে অবারিত বেগে শিশিরাসক্ত ত্ণাগ্রভাগ চুন্বন করে চলে আসছে তার সন্ধান নেই— শ্না মাঠের মাঝখানে জনহীন রাঙা বাঁকা রান্তাখানি কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না— আমি এরই মাঝখানে হেমন্ডের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, শিশিরাক্ষম বাতাসের

দ্বারা সর্বাক্তমনে অভিনন্দিত হয়ে, সম্মুখে একটি-প্লেট স্তুপাকার শিউলি ফুল নিয়ে প্লাকিত হয়ে বসে আছি— আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই, দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার এবং দিবসের অণ্টপ্রহর আমার স্বাধীন অধিকারের মধ্যে। মাঝের বড়ো ঘরের বিস্তীর্ণ ধব্ধবে বিছানাটি তাকিয়া বালিশ নিয়ে আমার আরামের জন্যে অপেক্ষা করে আছে— আমার নিজেকে নবাব বলে বোধ হছে। মনে আছে স... আমাকে বলেছিল, 'মুসলমান নবাবদের মতো তোমার মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে।' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ আমার নবাবি মানসিক নবাবি— সেখানে আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে, সেখানে আমার অপ্রতিহত অধিকার চাই। কিন্তু নবাবরা যেরকম নবাবি করত তাতে সেই মার্নাসক নবাবির ব্যাঘাত হত; তাতে এত জিনিস-পত্র লোক-লম্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হত যে বন্ধুরাশিতে মনকে নিশ্বাস রোধ করে বিনাশ করে ফেলত। আমি বন্ধুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; আমার মনের অন্তঃ-প্রের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংস্তবে আসতে দেখলে স্বর্যান্বিত হয়ে ওঠে।

সাতারা ২৭ অক্টোবর ১৮৯৪

20 W

শ্যান্তানকেতন ব্ধবার, ২৪ অক্টোবর। ১৮৯৪।

সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যাৎ-ভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে ষেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেড়া Letts' Diary নিয়ে 'প্থনীরাজের পরাজয়' লিখতুম তখন বোধ হয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লঙ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী, দ্রয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মন্ত স্থ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে স্বুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিস্থ পাওয়া যায়; স্বৃহৎ জমিদারি কার্যটাকেও ক্রমশ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসম্থ লাভ করা যায়। আয় বাড়ছে বলে তো একটা স্থ থাকতেই পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি স্থ একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিন্তা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দাণ্ট কাজের মধ্যে নিমন্ন হয়ে যেতুম— সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভ্ব করতুম না। আইনের ক্টেমর্ম-ভিন্তন, বিপক্ষ পক্ষের যান্তি-খণ্ডন, বিশৃত্বল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা

স্কার্পতে ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা, এতেই আমার সমস্ত মন অহানিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিষ্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যি আমি ব্যারিষ্টার হয়ে আসি নি!

সাতারা ২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

263

বোলপ**্**র ২৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে খ্ব ঘন বর্ষা করে এসেছে। কাল সমস্ত রাত্তির সবেগে বাতাস দিয়ে সশব্দে বৃণ্টি হয়ে গেছে— আজ সকাল বেলায় বাতাস নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃণ্টি হচ্ছে। একে তো বোলপুর নির্জন, তাতে চতুর্দিকের আকাশমন্ডপে কালো মেঘের পর্দা টেনে দিয়ে আরও গভীর নিভ্ত বলে বোধ হচ্ছে। গাছের পাতার উপর বৃণ্টির ঝর্ঝর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমন দিনে কি হিন্দ্র মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে! মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাত ওল্টাচ্ছি— বৃন্দাবন-নামক বিরহ্মিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখতে পাচ্ছি—

গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁত।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তর্দোল।
জগভরি শীকরনিকরহিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপ্রবাট।
মান্দরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দার বন্ধ, মেঘছায়াচ্ছয় বৃন্দাবনের জনশ্ন্য পথ দিয়ে গোরী চলেছেন— অন্থ্রি পবনে গাছপালা দ্লছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃণ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে— স্মৃত্র্বি পেবন গাছপালা দ্লছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃণ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে— স্মৃত্র্বি প্রাথার ডুবে আছে তার সন্ধান নেই, দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে। এই বৈষ্ণবপদগ্রিলর মোহমন্দাটি যে কী সেইটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে আজ থাক্— আজ একটি অর্থসমাপ্ত পোলিটিকাল্ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।…লিখে যে কী ফল হবে তা অন্তর্থামীই জানেন। ভগবশগীতার আছে কর্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই— অর্থাৎ, ফল পাব কি না পাব সে কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়।

বেলা যত বাড়ছে বৃষ্টিও তত চেপে আসছে— বাদলার অন্ধকারে বেলা এগচ্ছে কি না ঠিক বোঝা যাছে না, সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে। ছেলেবেলায় যখন নমাল ইম্কুলে পড়তুম এই রকম বাদলার দিনে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত বলে পশ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করতেন— যদিও ক্লাসের বাইরে যেতে পারতুম না, তব্ব বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার প্রালকিতমনে

উপভোগ করতুম। বোধ হয় তখনকার সেই অভ্যাস-বশত আজও এমন বাদলার দিনে কর্তব্য-নামক কঠিন ইস্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত প্র্থিপত্ত বন্ধ করে দিয়ে আপনার মনে আপনার খেয়ালে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে, এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক শেষ করতেই হবে।

সাতারা ২৯ অক্টোবর ১৮৯৪

390

বোলপ্র শ্কুবার [ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৪ ]

তুই দ্রে থেকে যে মনে করেছিস, আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে, আলাপ আতিথ্য করে খুব একজন দিগ্গজ পাব্লিক-ম্যান হয়ে উঠেছি সেটা অত্যন্ত ভুল। হাঁস এবং মাছ দুই ভিন্নজাতীয় জীব—যদিও হাঁস মাঝে মাঝে জলে ডুব মারে এবং মাছ মাঝে মাঝে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক গ্রাস হাওয়া খেয়ে নেয়। দরে থেকে অনেক সময় মনে করি এবার আমি খবে লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে বেড়াব, কিন্তু সে কেবল कम्पनार्टि एएरक याय। अरनक ममय समन कम्पना कतरू राम नार्ग स्य, यून তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়্ভরে চলেছি— অথচ তর্নঙ্গত সমুদ্রে মুহুতের মধ্যে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠে— তেমনি লোকসম্দ্রের আন্দোলনে মৃহত্তিকাল থাকলেই আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে, তার পরে আবার দ্বিগণে আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতার মধ্যে ফিরে আসতে হয়।...তুই লিখেছিস লোকের সঙ্গে মিশলে আমার পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি। কিন্তু পার্সোনাল ইন্ফুরেন্স ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন উপায়ে বিকিরিত হয়ে থাকে—কেউ বা সম্মূথে বর্তমান থেকে মূথের কথায় এবং চরিত্রের বলে লোককে অভিপ্রেত পথে নিয়ে যেতে পারে, কেউ বা অপ্রতাক্ষ থেকে কেবল আপনার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশকে স্বন্দরভাবে প্রকাশ করে লোকের হৃদয় গ্রহণ করতে পারে। যাদের মনের উপরে সকল রকম শক্তিই কার্য করে, যাদের স্নায়,তল্মী ছোটো বড়ো সকল-প্রকার আঘাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে, তারা লোকসমাজের মাঝখানে থেকে কখনোই আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, বরণ্ড তারা অনেক ক্ষতি করে এবং আপনার প্রভাব নন্ট করতে থাকে—লোকসমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের নিজের সূত্র দ্বঃখ বেদনা নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রেখে নিরাপদে নির্জানে প্রশান্ত-ভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে। নইলে তাদের জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয় করে তাদের প্রকৃতির যথার্থ অর্থট্টকু বুঝে নেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা! যারা অনেকটা পরিমাণে নির্লিপ্ত নিক্ষেতন হয়ে লোকের মাঝখানে থাকে তারাই লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'মারার খেলা'র সে গানটা এ স্থলেও খাটে— তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!

সাতারা ৩০ অক্টোবর ১৮৯৪

খাতার লেখা বা রবীন্দ্রনাথের লিখিত '২৬ কার্তিক ১৩০১' (১১ নব্দেবর ১৮৯৪, রবিবার) লেখার ভূল সন্দেহ নাই; অপর পক্ষে ২৬ অক্টোবর (শৃক্রবার) হইলে সাতারায় চিঠি পাওয়ার তারিখের সহিতও সংগতি হয়।

295

বোলপরে শনিবার ২৬ অক্টোবর?। ১৮৯৪।

একে আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু, তাতে আবার যদি মোটা হয়ে উঠি তা হলে একেবারে সশরীরে নির্বাণমর্ক্ত। আমি দেখেছি মনের ভিতর থেকে বৈরাগ্য এবং উদাসীন্যকে খেদিয়ে রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করতে ইয়। প্রায়ই এক-একবার ধ্যানের অবস্থা এসে কর্মের উৎসাহকে দ্লান করে দিয়ে যায়। আবার মুশকিল হয়েছে এই যে, জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব খুক্তিসংগত। সত্যই সমস্ত আনিত্য, মৃত্যু মানুষের জীবনের চেষ্টাকে প্রশান্ত হাস্যে পরিহাস করছে—একটা জাতি নিজের বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে খুদ্ধ করে কোনো-একটা বৃহৎ দ্বংসাধ্য চেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে কি না সন্দেহ। এই-সমস্ত ফিলজফি মনের মধ্যে আপনি উদয় হয়।

সাতারা ৩১ অক্টোবর ১৮১৪

২৬ অক্টোবর শ্কেবার ছিল; বর্তমান পত্র শনিবারে লেখা হইয়া থাকিলে তারিখ ২৭ অক্টোবর হওয়াই সম্ভব।

592

বোলপ্র ২৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

এখনও আটটা বাজে নি, তব্ মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্তি, সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষ্প্ত— কেবল ঝিলিখননি শোনা যাছে। তোরা এখন কী করছিস আমি কিছুই জানি নে এবং কিছু কম্পনাও করতে পারি নে। প্থিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি-লাইনে জানি; অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি করে ফাঁক— সেই ফাঁকগালো নিজের মনে ষেমন তেমন করে পরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কম্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ভাঙা পড়ে যায়, পর্থাচহ লুপ্ত হয়ে যায়, অনিশ্চিত অস্পণ্ট এবং অন্ধকার থেকে যায়, তব্ স্জন-শক্তি-বিশিষ্ট মন সমস্ত ভাঙাচোরা জোড়া দিয়ে সমগ্র করে তুলে নিজের আয়ত্ত করে রাখতে চায়। খ্ব স্পরিচিত লোকেরাও যদি আমাদের কল্পনাসূত্রে গাঁথা ছিল্ল অংশ মাত্র হয় তা হলে কার সঙ্গে, কিসের সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে— আমাকেই বা কে সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন রেখায় জানে? প্রত্যেক মানুষ কেবল তার ঈশ্বরের কাছেই সম্পূর্ণ, আর-সকলের কাছেই বিচ্ছিন্ন। কিন্ত হয়তো বিচ্ছিন্ন বলেই, হয়তো তাদের মধ্যে আমাদের নিজের কম্পনা যোজনা করবার স্থান আছে বলেই, তারা এক হিসাবে আমাদের বেশি অন্তরক্ষ্ণ সেই জন্যেই পরম্পর হয়তো অনেকটা মিশিয়ে নিতে পারি। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাডা আর সকলের কাছেই দ্বন্থবেশ্য। আমরা নিজেকেও অংশ অংশ করে জানি, কল্পনা দিয়ে প্রিয়ে নিয়ে একটা স্বর্গিত গল্পের নায়ক করে নিই মান্ত—খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সুণ্টি করে তলব বলে বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

সাতারা। ১ নবেম্বর ১৮৯৪

290

বোলপ্র ৩০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

বোলপ্রের মতো এমন স্কাভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না। দাজিলিঙের স্যানিটেরিয়মে বিপরীত ভিড়, পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে, বোলপ্রের কোনো কর্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই— অবিশ্রাম পাথির গান ছাড়া শব্দটি নেই এবং কাঠবিড়ালি ছাড়া আমার দোতলায় আর কোনো প্রাণীই আসে না। দ্পর্ববেলায় শ্রমরগ্রুনের মতো একটি গ্রুজনধর্নি শ্রতে পাই— মনে হয় আমার জীবনের সমস্ত স্বুস্মৃতি অত্যন্ত দ্র থেকে তাদের বিচিত্র মিশ্রিত মর্মরধর্নি বহন করে নিয়ে আসছে। দ্বপ্রের বেলাটি এমন স্কাভীর নিস্তব্ধ নিজর নিজন এবং পরিপ্রে বে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়— লিখি, পড়ি, ভাবি, ষাই করি, এই স্ক্বিস্তাণি স্বব্হৎ সকর্ণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সঙ্গেরে বেন্টন করে থাকে। আজকাল শাত পড়াতে হাত পা একট্র ঠান্ডা হয়ে আসলেই দক্ষিদের বারান্দাটিতে গিয়ে বিস এবং মাত্রেলড়ের মতো প্রকৃতির একটি আতপ্ত প্রশ্বশ্ব আমাকে আবৃত করে ফেলে; পারের কাছে রোদ্দ্রেরটি এসে পড়ে, সব্রুজ মাঠের অতি দ্র নীলাভ প্রান্তটি পর্যন্ত দেখা যায়. চারি দিকের গাছপালা থেকে পতক্ষদের একটি অগ্রন্ত গ্রন্ শ্বন শব্দ আসতে

থাকে, মনে হয় যেন সকলের ক্লেহ এবং সেবা চার দিক থেকে এসে আমার শরীরের মধ্যে জীবন সম্ভার করে দিচ্ছে।

সাতারা ৩ নবেশ্বর ১৮৯৪

298

বোলপরে মঙ্গলবার ? ৩১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে-একটা উত্তরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে—বাতাসটা হী হী করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগ্রাল হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে— এই বাতাসে মুখের চামড়া শ্বিকরে যাচ্ছে এবং হাতের চামড়া থেকে খাঁড় উঠছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন জমিদারের পেয়াদা এসেছে—সমস্ত কাঁপছে এবং ঝরছে এবং দীর্ঘানশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক-রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিম্ম করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘ্রয়ের অবিশ্রাম ক্জনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ এবং বাতাস এবং মধ্যাহের স্বপ্নাতুর ছায়া-রোদ্রময় স্ক্রাঘ প্রহরগ্লোকে যেন বিরহ্বিধ্বর করে তুলছে— আমার টেবিলের উপরকার ঘাঁড়র শব্দটাও মধ্যাহ্-প্রকৃতির সমস্ত মুম্রেধর্নির সকর্ণ ওদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুরে বেলাটা কেবল কাঠবিড়ালির ছটোছটি চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অলসভাবে বসে বসে এই জন্তুগুলের বিচিত্র ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে দেখা আমার প্রতিদিনের একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে হয়ে গেছে। ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধুসের রেখায় অভিকত রোমশ নরম গা. ছোট দুর্নিট কালো ফোঁটার মতো দুর্নিট চণ্ডল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অতান্ত বান্তভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্লেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউর টি প্রভৃতি আহার্য দ্রবাগর্নল এই-সকল ল্বন্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয় – কোত্তলপূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্তাদন এই আল মারিটার চতার্দকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগর্নল সন্ধান করে বের করে সামনের গর্টিচারেক ছোটো তীক্ষ্য দস্ত দিয়ে কুট কুট করে পরম তপ্তি-সহকারে আহার করা হয়—মাঝে মাঝে লাঙ্কলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দর্টি ক্ষত্র হাত যোড করে সেই ক্ষত্র শসাকণাগ্রলিকে মুখের মধ্যে গ্রছিয়ে-গাছিয়ে জতু করে নেওয়া হয়—এমন সময় আমি একটা নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তলে দিয়ে দে-দৌড়- যেতে যেতে হঠাং একবার অর্ধপথে পাপোষ্টার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্করে একটা কান চলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত-এমনি সমস্ত दिलाई कृष्कार् मनुष्मुण् अवश क्षिणे काँगे ठामकात मत्या प्रेश्वाश सन्न सन्न कल्ट्या ।...

এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে— কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফ্লে সকাল বেলা এবং নির্জন দ্বপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে— এখানকার শান্তি এবং সোন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফ্লেচিন্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সোন্দর্যগ্রেলা আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি কর্ণাপূর্ণ রাগিণীতে আপ্লৃত হয়ে উঠেছে।

সাতারা ৪ নবেম্বর ১৮৯৪

396

কলকাতা ১৯ নবেম্বর। ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগলো আমাকে কেমন একটা বিচলিত করে— নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষা ডাকটাও আমাকে ভারী আঘাত করত. অনেক দিন আর সেই ডাকটা কানে আসে নি। আজকালকার চিল যে ডাকে না তা বোধ হয় না, আমারই বোধ করি এখন অনেক চিন্তা এবং অনেক কাজ— প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এক সময় ছিল একলা সমস্ত দ্বপুর বেলা চুপ করে তেতালার ঘরের দক্ষিণের দরজার কাছে কোচে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি— তখন দীর্ঘ দ্বপুর বেলাকার প্রত্যেক শব্দটি কম্পর্নাট এবং ওর ভিতরকার সমস্ত কর্মুণরসটাকু নিঃশেষে অন্মভব করতুম। এখন অতখানি সময় ফেলে রাখা অসম্ভব: মনে হয় একটা কিছু পড়ি কিম্বা লিখি। যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তব্ব একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অনামনস্কভাবেও একটা বই পডবার চেণ্টা করা দরকার হয়। এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে আসে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। এক রকম কাজ আছে যা কর্তব্যবোধে কাজ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ হাতে নেই কিম্বা কোনো কারণে ভালো করে কাজ সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনও যদি কেবল অভ্যাসবশত কেবল সময়-যাপনের জন্যে একটা কাজ খলে বেডাতে হয়—তখনও যদি কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া বায়, আপনার চত্রদিক থেকে একটি সঙ্গ আকর্ষণ করতে না পারা যায়—তা হলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশাসাধনের উপায় মাত। মান্য তো আর কাজের যন্ত নয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরাম লাভ করবার যে শক্তি সেট্রক হারানো কিছ্ব নয়-কারণ, সেট্রকুর মধ্যে অনেকখানি উচ্চ-অঙ্গের মন্যার আছে। কাজ খ্ব ভালো জিনিস সন্দেহ নেই—কিন্তু কাজের একটা সংকীর্ণতা আছে—তাতে মান ষকে আচ্ছাদন করে রাখে। দিন এবং রাহি

কাজ এবং বিরামের ঠিক উপমা। দিনের বেলা প্থিবী ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই—রাত্রে গ্রহনক্ষরমণ্ডলের মধ্যে অনস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়। কাজের সময় আমরা প্থিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক। যখন কাজ করব তখন যুক্তি তর্ক বিজ্ঞানের আলোকে প্থিবীটাকৈ পরিজ্ঞার করে দেখে নেওয়া দরকার, যখন বিশ্রাম করব তখন প্থিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার—তখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের যে অনস্ত যোগ আছে সেইটাকেই বড়ো করে দেখা চাই। তখন সমস্ত কাজের চেণ্টাকে বহুদ্রে রেখে দিয়ে প্থিবীর সমস্ত শব্দ গঙ্গা বর্ণ স্পর্শের মধ্যে যে-একটি নিত্য সোল্যে যে-একটি অসীমতার আভাস আছে সেইটেকেই কায়মনে অনুভব করা চাই। এই দুটো ভাবের মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া উচিত হয় না। সকাল বেলা উঠে জানা চাই আমরা প্থিবীর লোক এবং দিন অবসান হয়ে গেলে অনুভব করা চাই যে আমরা জগংবাসী। যারা বড়ো বেশি কাজের লোক তাদের কাছে বৃহৎ জগংটা চিরকাল গোপন থেকে যায়।

সাতারা ২৩ নবেম্বর ১৮৯৪

396

কলকাতা মঙ্গলবার, ২০ নকেবর। ১৮৯৪।

কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিল্ম তারই অনুব্রতিস্বর্পে মনে হচ্ছে যে, দিনে এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাহিত্যে गरमा এবং পদোও সেই রকম মানুষের ঐ দুটি অংশকে ভাগ করেছে। গদ্য পরিষ্কার কাজের এবং পদা সূত্রহং বিশ্রামের। সেই জন্যে পদ্যে আবশ্যক কথার কোনো আবশ্যক নেই। পদ্যে আমাদের জন্যে যে জগৎ সূজন করে সে জগতের কাছে আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় দেখায়। তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না। भान त्यत जीवतन এই पर्हों जिनिमरे यथन मठा, এवर पर्हों मठा यथन पिन এवर রাত্রির ন্যায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই, তখন গদ্য পদ্য দূরেরই আবশ্যক আছে। সেইজন্যে ছন্দে বন্ধে ভাষায় পদ্য প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত সংস্রব দ্রে করে দিয়েছে, আবশ্যকের স্থানে সোন্দর্যের অবতারণা করেছে— আমাদের আবশ্যক-ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরেও-যে একটি অনস্ত আনন্দসমূদ অক্লের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বার্তাটা নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে দেবার চেষ্টা করেছে। এই গদ্য-পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল [ঠাকুরদাস] মুখুক্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদ্রে পর্যস্ত স্কুর হয়ে উঠবে যে, পদার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা র্যাদ বিশক্ষে তকের হত তা হলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝানো বড়ো শক্ত হয়। আমি সংক্ষেপে কেবল বলল্ম- সমতল প্রথিবী সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে একটা স্বতন্ত্র স্টেজের আবশ্যক করে: দর্শকদের মাঝখানে নেবে এসে অভিনয় করলে তাদের মনে সেই বিভ্রমটা উৎপন্ন হয় না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একট উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আলোক এবং দুশাপট এবং সংগীতের দ্বারা বেশ জাজবলামান করে সম্মুখে ধরা চাই, তবে সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্র-ভাবে কম্পনাপটে মাদ্রিত হয়ে ষায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ সেই স্টেজ এবং সংগীতের মতো—বিষয়টি সেই-সমস্ত স্কুলর বেল্টনের দ্বারা বিচ্ছিল্ল হওয়তেই আমাদের মনে এমন সমগ্রভাবে এবং প্রবলভাবে আঘাত করতে পারে, চারি দিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে. প্রথম দ্বিতিতই আমরা ব্রুতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই—এক মুহুতেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ-সমস্ত কথা ঠিকটি বোঝানো শক্ত। ঠা [কুরদাস] বাব্ত বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদোর চেয়ে ঢের বেশি কবিছ পরিস্ফটে-ভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন—বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদাই গদা এবং গদাই পদা।

সাতারা ২৪ নবেশ্বর ১৮৯৪

399

কলকাতা ২১ নকেবর। ১৮৯৪।

অ [ ভিজ্ঞা ? ] ও বাড়িতে তাদের এক তলার ঘরে বসে এস্রাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে সপণ্ট শ্নতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তূই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা-এগারোটা দ্বপ্র হয়ে যায়— দিনটা ষতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই এক রকম উদাসীন হয়ে আসে; তার উপর কানে যখন বারস্বার ভৈরবীর অত্যন্ত কর্ণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকাশ্চ বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মাক্রণ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী স্বগভীর দ্বংখটি— ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকৈ একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মান্ধে মান্ধে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিতাশোক নিতাভয় নিতামিনতির ভাব আছে, আমাদের হদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কামাটিকৈ মৃক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সতিয়ই তো আমাদের কিছ্ই স্থামী নয়; কিন্তু প্রকৃতি কী এক অন্তুত মন্তবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভূলিরে রেখেছে, সেইজনোই আমারা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে

পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসতা, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হরে পড়ে; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছ্ম জানি তার কিছ্মই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছ্মই জানি নে।

সাতারা ২৫ নবেম্বর ১৮৯৪

298

শিলাইদহ শনিবার? ২৫ নবেম্বর। ১৮৯৪।

গো... এ যাত্রায় বে'চে গেল। পরশ্ব প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের পিছনেই তার নোকো ছিল-মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শনেতে পাচ্ছিল্ম আর তার আসল্ল মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার। বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মান্তবের জীবনমৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে ইচ্ছিল— সমাদের চতুদিকৈ একটি নিশুক্ক নিৰ্বাক্ অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক-এক সময় তাকে বড়ো নিষ্ঠার বলে মনে হয়। তার তলনায় আমাদের প্রাণটাক, আমাদের বাহত্তম স্খদঃখ, আমাদের মহত্তম আশা-আকাড্কা কত তচ্ছ— আমি আজ মরি আর কাল মার সে তার কাছে কিছুই নয়। আমি একলা মার আর লক্ষ প্রাণী বন্যায় ভেসে যাক সেও তার কাছে কিছুই নয়। সূর্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগং-স্ক্রে নিবে গিয়ে, বরফে জমে গিয়ে, একেবারে মরে যাবে, সেও তার কাছে কিছুই নয়- এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বংসরের জীবজননলীলা সম্বরণ করে আজ নির্বাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর শুরে স্তরে কত লুপ্ত জীববংশের কঞ্কাল পড়ে আছে, আজ তাদের একটি বংশধরও বর্তমান নেই। তাই আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে ভাবছিল্ম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই ম ম र्यं भान बंधोत रास कात्र कार्ष्ट वनव 'आर्रा, विधाता वर्षा कच्छे भारकः'? আমরা অক্ষম মান্বরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে! তার বেদনা কার কাছে সতা! মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা তখন এমন অসহা কট পাবার কী আবশাক ছিল! আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মাণত সূখ দুঃখ বাসনা, এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে, একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে, এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা নিষ্ঠার প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দূঃসহ দ্রংখের আকর, কিন্তু অনন্তের কাছে তার যদি কোনো অর্থই না থাকে তবে এ মায়া কেন! আমার কাছে আমার ভালোবাসা কতই নিরতিশয়, কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোনো স্থান না থাকে তবে তো সে স্বপ্নমাত্র! আমরা দেশের জন্যে প্রাণপণ করছি. মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছি। কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের চেয়ে বড়ো—মানুষ আমাদেরই কাছে মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের

সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি— আমাদের বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টাগ্রলো নিতান্তই উপহাসের বিষয়। গো...র আসম মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত গদ্ধীর অত্যন্ত গ্রের্তর বলে মনে হচ্ছিল: কিন্তু সে কেবলমাত আমি মানুষে বলে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবতী' বলৈ— ওর ভিতরে কি সত্যকার কোনো গাছীর্য এবং গোরব আছে? এই তো পি°পড়ে মরছে, মশা মরছে, তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শাকিয়ে পড়ে গেলে. একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে. সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও তো কম পরিবর্তন নয়। অনন্তের কাছে, একটা সৌরজগণ নিবে যাওয়া, পাতা ঝরে যাওয়া, মানুষ মরে যাওয়া, সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং স্থেদঃখ সব আমাদেরই। আমার এক-এক সময় মনে হয় জগংটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি—একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিতা বাঁচবার চেতা করছে, আর একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে—তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমার শোচনীর বোধ হত না— এক সময় এক রকম ছিল্ম আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেল্মে এটার সঙ্গে কোনো রক্ম দঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না। কিন্ত আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বে'চে থাকব', বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে'— অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারে নি। কিন্তু তবুও চেন্টার বুটি নেই। সেইজনোই মৃত্যুখন্ত্রণা, মৃত্যুশোক—বেক্চ থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারন্বার পরাভূত করছে।

সাতারা ৩০ নবেশ্বর ১৮৯৪

293

শিলাইদহ বুধবার, ২৮ নবেম্বর। ১৮৯৪।

প্রথম বংসর যথন শিলাইদহ বোটে এসেছিল্ম তখন যে রকম এ পারে বালির চরের সীমা দেখা যেত না, এবারে ঠিক সেইরকম চর পড়েছে। দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধ্ব ধ্ব করছে; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছ্—সেবারকার চরে মাঝে মাঝে বনঝাউ ছিল, এবার তাও নেই। এত বড়ো প্রকাণ্ড শ্নাতার ভাব চোথে না দেখলে ঠিক কল্পনা করতে পার্রাব নে। আকাশের শ্নাতা, সম্দের শ্নাতা আমাদের অভ্যন্ত হয়ে গেছে, সেখানে আর-কিছ্ব প্রত্যাশা করি নে; কিছু ভূমির শ্নাতাকে সব চেয়ে বেশি শ্না বলে মনে হয়—কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বর্ণের বৈচিত্রা নেই, কোমলতার আভাসট্বকু মাত্র নেই—যেখানে শস্যে ত্বে তর্লতায় পশ্বপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অভ্কর পর্যন্ত নেই—কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা— পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে, ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, য়ানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহুদ্বের পাবনার পারের তর্ভোণী ঘননীল

রেখার মতো দেখা বায়—কোথাও গাঢ়নীল কোথাও পাশ্ডনীল, কোথাও সবজে, व्यात मासभारत के तरकरीत माजात मराजा कार्याकारण नामा— निष्ठक, निर्माण करीत। मक्सारवना मार्याख्यत ममत्र यथन आमि এই চরের উপর উঠে বেডাই, সমস্ত অন্তঃকরণের একটা পরম প্রসারতা এবং অবাধ স্বাধীনতা অন্তেব করি। কিছু নেই. কেউ নেই. কেবল আমি একলা। আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহশন্তা বাধাশ্তা ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি; আমি আমার সঙ্গী, আমার সুখ, সমস্তই সূজন করে নিতে পারি। কাল আমি ভাবছিলুম, বখন আমাদের ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করতে পারে না. আমাদের মনই সমস্ত অনভেব করে, ইন্দিয় কেবল মনের কাছে উপস্থিত হবার দার মাত, তখন ইন্দিয়-সাহাষ্য-ব্যতিরেকেও আমাদের মনের সম্মুখে যা-কিছু উপস্থিত হয় তাকেই বা সতা না মনে করি কেন? কিন্বা তার থেকেই বা সত্যের মতো সমান সূত্র না পাই কেন? আমার বোধ হয় ওটা কেবল অভ্যাস মাত্র। আমরা প্রথম থেকেই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই সমস্ত অনুভতিগালি প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। এখন বাদিচ কল্পনার সাহায্যে মন স্বাধীনভাবে অনেক জিনিস গড়তে পারে, তবু সমস্ত সুখদঃখ ইন্দ্রিরের সঙ্গে ভোগ না করলে স্পত্রপে ভোগ করতে পারে না। যেমন, যদিও मन लाए, कलम लाए ना, जब, यारमंत्र वतावत कलाम लाया अन्ताम जाता कलम ছাতে নিয়ে যেমন ভাবগুলো গুছিয়ে নিতে পারে এমন মুখে মুখে পারে না। আমার স্পন্ট মনে হয় আমরা যাদ একটা মনঃসংযোগ করে সাধন করি, অভ্যাস করি, তা হলে কম্পনার সামগ্রীকে ইন্দ্রিয়গোচর সামগ্রীর মতো অত্যন্ত নিকট অত্যন্ত অধিগমার পে উপলব্ধি করতে পারি। দুর্ভাগ্যন্রমে সকল সময়ে কল্পনা-শক্তির সেই স্বচ্ছতা, সেই স্ক্রোতা, সেই স্পণ্টতা থাকে না। মফস্বলে আমার সেই শক্তি খবে বিকশিত হয়, আমি দেশকালের ব্যবধানকে আমার কল্পনার দ্বারা পরিপার্ণ করে তলতে পারি: কিন্ত কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে, তখন ইন্দিয়ের দ্বারে শরণাপন্ন হয়ে ক্রন্দন করে মরতে হয়।

সাতারা ৩ ডিসেম্বর ১৮১৪

280

শিলাইদহ ব্ধবার ? ৬ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

সাধারণত অন্যদিন এই সময়টা কিছ্ব গ্রম হয়ে ওঠে, জোন্বাটা খ্লে ফেলতে হয়— আজ ঠিক উল্টো দেখছি। বাইরে বাতাসটা সোঁ সোঁ শন্দে শিস লাগিয়েছে, নদীর জল কলকল ছলছল শন্দে চণ্ডল হয়ে উঠেছে— অথচ মেঘের কোনো লক্ষণ নেই, রোদ্র চমংকার উল্জ্বল, জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগ্লো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াছে এবং শ্ল্ক্ক্ক্ল্লা থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গ্ল্ব্ করে ডিগ্বাজি খেলে বাছে। যদি সঙ্কের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তা হলে আমার আজ আর বেড়ানেটা হবে না। আমি আজকাল

একট্ব স্থানপরিবর্তন করেছি। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বে'র্ঘেছি। সেই ছড়াটা মনে আছে?— এপার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর। তারই মধ্যে বসে আছে শিব-সদাগর।

আমি ঠিক সেই শিব-সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ডাঙায় বেডাতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড টেনে বেয়ে যেতে হয়: এই সূত্রে আমার দাঁড টানাও হয় বেড়ানোও হয়। আজকাল শক্ত্রপক্ষ— খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফটে ওঠে, তখন চরের সীমাহীন ধুসের বালি চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাম্পনিক আকার ধারণ করে, মনে হয়, এ যেন বাস্তবিক প্রিথবী নয়— আমারই মনের একটা অপর্প ভাব। কোন্কালে ছেলেবেলায় তিনকডিদাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুরে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শ্নেছিলেম, 'তেপান্তর মাঠ— জোচ্ছনায় ফ্রল ফ্রটে রয়েছে'— যথনি জ্যোগন্ধারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়িদাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চণ্ডল হয়ে উঠেছিল— প্রকাণ্ড माठे थ् थ् कतरह. जातरे मर्या थव् थर जागश्चा रखरह. आत ताजभूत जीनर्पा কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে—শ্বনে মনটা এর্মান উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপন্তের ভাগ্যে প্রায়ই প্রমাসন্দরী রাজকন্যা জন্টত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষার্ক হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বন্ধমূল হয়েছিল যে, বডো হলে এই ধরনের একটা কোনো অন্তত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্যবিপদের পারে কোনো-এক জায়গায় কোনো-একটি পরমাস-দরীও নিতান্ত प.र्न छ ना २ एक भारत । क्याश्यातारा हत्त त्वारक त्वारक एक एक स्वारक स्थार মশারির ভিতরকার প্রলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে: চারি দিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা-কিছু অসম্ভব সেইগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে: নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেডাই— তার আর কোথাও সীমা নেই বাধা নেই।

সাতারা ১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪

282

শিলাইদহ ৭ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

চরের উপর সংশ্ধবেলাটা আজকাল এমন চমংকার হয় সে আমার বর্ণনার অতীত। আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ... প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে এবং কাজকর্মের আলোচনা করে। কালও সে এর্সেছিল। খানিক ক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা কওয়ার পরে যেই একট্, চুপ করেছি— অর্মান হঠাৎ দেখতে পেল্ম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন আমার আশ্চর্ষ বোধ হল, কানের কাছে একটা মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনস্ত-আকাশ-ভরা নিঃশব্দতা ভূবে গিয়েছিল— ঐ উম্ঘাটিত

নিশুক্ক জগং-চরাচরের মধ্যে থারিজ দাখিল এবং বিরাহিম্প্রের জমিদারি সেরেন্ডা কোন্খানে! আমি শৈ...র কথার কোনো উত্তর দিল্ম না, সে মনে করলে আমি ব্রিঝ শ্নতে পাই নি। ফের আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফের নির্ভরে সে কথা কাটিয়ে দিল্ম। তখন সে ভারী আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। যেই চুপ করলে, আমিন দেখতে দেখতে সমস্ত নিস্তক্ক নক্ষত্রলোক থেকে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপ্র্ণ করে তুললে। যে সভার মধ্যে অনস্তকোটি জ্যোতিত্ব নীরবে সমাগত হয়েছে আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেল্ম। ঐ অসীম শ্নের মধ্যে তারাও যেমন এক-একটি, এই পদ্মার ধারে দিগন্তবিস্তবিশ নির্জন বালির চরের মধ্যে আমিও তেমনি একটি; অস্তিত্ব-নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি স্থান পেরেছি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্যোগন্নায় চরের মধ্যে বেড়িয়ে শেষকালে বোটের মধ্যে ফিরে এসে বাতি জনালিয়ে দরজা বন্ধ করে লন্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে ফের আবার বিরাহিমপ্রের থারিজ দাখিলের সন্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হল। নতুন থেজ্বরেগ্ড়-সহযোগে চারি খণ্ড লন্টি এবং এক গ্লাস দৃত্ধও খাওয়া গেল। তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শ্য্যাশায়ী হয়ে পড়া

সাতারা ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪

285

শিলাইদহ ১১ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজকাল ...র ভয়ে খ্ব সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই: অনেক ক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ... এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মর্নাটকৈ শান্ত এবং শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিস্তা ও কাজের ছিল্ল আবর্জনাগ্লো একেবারে ঝেটিয়ে স্দ্রের ফেলে দিই। তখন নিদেন খানিক ক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং স্বখদ্বঃখ কিছৢই কিছু নয়। তার পরে হঠাৎ শৈ... এসে য়র্থান জিজ্ঞাসা করে 'আজ দ্রুধ থেয়ে আপনার কোনো অস্বখ করে নি তো' কিশ্বা 'নায়েব-মশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি'— সেগ্লো এমনি অভুত খাপছাড়া শ্রনতে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য-নামক এমন দ্রটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি! র্যাদিও তারা চিরসংলক্ম চিরপ্রতিবেশী তব্ পরম্পরের কাছে পরম্পর এমনি হাসাজনক! য়খন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিধের কথা আনলে ভারী অসংগত মনে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আসছে। যেখানে চন্দ্রালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যাংল্লা বলছে 'তোমার জমিদারি মিথো', জমিদারি বলছে জ্যাংল্লা সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে।

সাতারা ১৬ ডিসেম্বর ১৮১৪ 280

শিলাইদহ মঙ্গলবার? ১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস [বব] 'ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে?'— সম্পূর্ণ মিলন কোনোকালেই হবে না। কারণ, ভবও ষতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মাথে অগ্রসর হয়ে চলবে। ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড়ো ভাই, উভরের সমান বয়স হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো প্রতিথবীতে কোনো গতিকে সেইটেই আধা-খেচডা করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। বিশেষত যখন সব সময় ব্রুতেই পারি নে highest ideal কোন্টা—হয়তো যেটা nighest সেইটেই highest, হয়তো নিজের ideal sacrifice করাই অনেক সময় higher ideal, হয়তো জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিচ্ফল হবে, হয়তো আর-একট্ব নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি। এ-সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেকের নিজের কাছে বিব । সবসক্ষে জগণ্টা এমনি জটিল যে, কোনো দিকে কাউকে পথ নিৰ্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেননা প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের চলবার প্রণালী এত তফাত! হয়তো খুব বেশি না ভেবে যেটা সব চেয়ে নিকটবতী সেই পথটা অবলম্বন করে তার পরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে উপস্থিত হবে সেইটের ভালোরকম মীমাংসা করে চলাই সব চেয়ে স্বিধা। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি একটা বিষম সমস্যা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়তো এর খুব একটা সহজ মীমাংসা করে দেবেন, তখন হয়তো আমরা এত বেশি ভেবেছিলমে বলে হাসি পাবে।

সাতারা। ১৭ ডিসেম্বর ১৮১৪

748

শিলাইদহ ১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজ মনে করলন্ম সকাল বেলায় চরের উপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি, কিন্তু কুয়াশা দেখে পিছিয়ে আসা গেল। আকাশেও কালপর্শনুকার মতো অলপ অলপ মেঘের ট্রকরো ভাসছে। কাল কিন্তু স্বাস্তের সময় এই মেঘের ট্রকরোগ্রলাতে সন্ধার আভা লেগে কী-ষে চমংকার দেখতে হয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। পশ্চিম দিকের এক জায়গায় ছোটো ছোটো কোঁচানো কোঁক্ড়ানো মেঘ সোনালি হয়ে উঠে এক নতুন রকম শোভা ধারণ করেছিল। কত রকমেরই যে রঙ চতুর্দিকে ফ্রটে উঠেছিল সে আমার মতো স্ববিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা

ধুষ্টতা মাত। কেবল আকাশে নয়, পদ্মার জলে এবং বালির চরেও কাল হঠাৎ রঙের ইন্দুজাল লেগে গিয়েছিল। আবার নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অলপ অলপ কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল—সেই জন্যে সমস্ত নদীতে সূর্যরশিমর সমস্ত বর্ণের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য স্পন্দন হচ্ছিল যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আবার পন্মার মাঝে মাঝে যে-সকল জায়গায় জলের নিচে চর পড়েছে সে জায়গায় জল শাস্ত ছিল: সেই-সব স্থির জলে পরিৎকার সোনার লাবণা একেবারে মস্ণ তরল উজ্জ্বল কোমল নিম'ল হয়ে পড়েছিল—চারি দিকে বিচিত্র রঙের বিচিত্র নত্তার মাঝে মাঝে সেই স্থির বিষয় সূর্যান্তের নিশ্চল আভা অপরে সন্দের হয়ে উঠেছিল। তার পরে আবার বালির চরের উপরেও সূর্যান্তের বিচিত্র ত্লি পড়েছিল। এই চরগুলো এক সময় জলের নিচে ছিল কিনা. সেই জন্যে এক-এক জায়গায় অনেক দূরে পর্যন্ত বালির উপর জলের সেই টেউ-খেলানো পদচিহ্ন পড়ে আছে— আবার অনেক জারগায় সমতল ধ্রু ধ্র করছে। সেই-সমস্ত টেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকান্ড সাপের নানা-রঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে কর্মেন পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে, সে এক সময় এই বহং চরের উপর বাস করত, এখন কেবল তার একটা বৃহদাকার খোলস বালির উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে—বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সে দুশ্যটাও মনে পড়ল— এখন সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে স্বদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। বেডাতে বেডাতে ক্রমে এত বিচিত্র রঙ কখন আন্তে আন্তে মিলিয়ে এল, কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুদ্রতায় জলস্থল আকাশ সমস্ত মান্ডত হয়ে গেল— এক সময় যে পর্বেদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতের কোনো জায়গায় তার তিলমার চিক্র বইল না।

সাতারা ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৪

244

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি। ১৮৯৫।

অলপ অলপ করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করছে। কাল সমন্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল—কাজকর্মে মন লাগছিল না, সমস্ত দিনটা একরকম উদ্দ্রান্তের মতো ঘরে ঘরের কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কাল আ... এসেছিল, তার সঙ্গে শিশ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দ্বঃসাধ্য হয়েছিল। এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল—মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটার করে কাটিয়ে দেব। এখন একট্ব গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে, এডিটার করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিল্বম সে ছিল্বম ভাল। ইচ্ছে করছে একটা খোলা জানলার কাছে পড়ে পড়ে একটা স্লেট হাতে করে ছল্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রন্ গ্রন্ করে করে

কবিতা লিখে যাই—চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সব্জ্ব ডালপালা দেখা যায় এবং বাতাসটি এসে সর্বাঙ্গে লাগতে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে, সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভালো। গানের স্বরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে যায় এবং মাথার ভিতরে একটা অপর্প নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মতো ত্যার্ত উল্মনা আনন্দচণ্ডল হয়ে থাকার চেয়ে গন্তীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটার করাই আমার পক্ষে ভালো। গানের এবং কাব্যের জগতে একটা চিরমৌবন আছে, জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামজস্য হয় না। এক-এক দিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ্দ্রের দিকে চাইবা মাত্র মনের ভিতরটা প্লেকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে—তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্য আসে, ব্বতে পারি এ কবিত্ব আমার হাড়ের মন্জার মধ্যে—এ আমার সঙ্গের সঙ্গী, প্রতি বৎসরে নিদেন একবার করেও আমার হাড়ের ভিতর থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠবে—এবং আমাকে ভূলিয়ে দেবে যে, আমার অন্তর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আন্বন্দ্যা নেই।

সাতারা ১৮ জান্য়ারি ১৮৯৫

780

শিলাইদহ ৪ ফেব্ৰুয়ারি। ১৮৯৫।

এখানে ভারী শীত পড়েছে [বব] — ইচ্ছা করছে এই জবড়জঙ্গি শীতটা ঘুচে গিয়ে একবার প্রাণ খালে বসন্তের বাতাস দেয়, এই আচ্কানের বোতামগালো খালে একবার খোলা জালবোটের উপর বিছানা পেতে দিয়ে পা ছডিয়ে বসি এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেডে দিয়ে দিন-কতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সূরিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বংসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বংসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মান্ড, দু, মাস অন্তর তার ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে. আমরা ক্ষ্রুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্নতা রক্ষা করে চলি কী করে! মানুষের মহা মুর্শাকল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন-অনুসারে তাকে তিনশো প'য়র্যাট্ট দিন ঠিক এক ভাবে চলতে হয়— আসলে তার ভিতরে যে-একটা চিরন্তন চিরর্হস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন করে নিজেকে সর্ব-সাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভান্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনিমিতিবং দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ এমন বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে মান্য যথার্থ আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়: কর্মক্ষৈত্রে আপনাকে বন্ধ করে রাখে এবং ভাবরাজ্যে আপনাকে মুক্তি দিতে চেণ্টা করে। সেই জন্যে সাহিত্য conventional হলে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে: সেই জন্যে ডুইংর্ম-শিষ্টালাপে ষে-সকল কথা উত্থাপন করা ষার না, সাহিত্যে সেগ্রিল গভীরতা এবং উদারতা লাভ করে অসংকোচে এবং স্নুন্দর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এমন-কি, ড্রইংর্ম-চা-পান-সভার স্নুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে উদার বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন প্রানোর মতো হয়।

সাতারা ৯ ফেরুয়ারি। ১৮৯৫

249

শিলাইদহ ১ ফাল্মন ? [ ১১ ফেব্রারি ১৮৯৫ ]

এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেডাবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা...; বেশ ব্লিমান, প্রোত্বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পণ্টবক্তা এবং জমিদারি কাজকর্মে বহুদেশী।... রোজ বেডাবার সময় এর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে **থাকে।** আমি যে কী ভাবে জগংসংসারকে দেখে থাকি. সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগতে অন্তরঙ্গ সতিত্যকার সজীব সম্পর্ক আছে. এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাম্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না-এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিল্ম। দেখলাম তিনি বেশ বাঝালেন— কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্পাল হয়ে গেলেন। জগৎসংসার থেকে আমার নেশাটিকে যে আমি কোন্খান থেকে আদায় করে থাকি সেটা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার যে ধর্ম এটা নিতাধর্ম, এর উপাসনা নিতা-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস বিশ্বভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘে'ষে পরম নির্ভারে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা স্বাভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সন্তার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অতান্ত প্রতাক্ষ সাক্ষাংভাবে আমার অন্তরে অন, ভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছ, dogma আছে, যা আমি কিছ,ই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত বাস্ত হই নে। যেটকে আমি positively জানতে পার্রাছ সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সূখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systema পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রতাক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়। আমি এইটাকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে – তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই।

সাতারা ১৬ ফেব্রুরারি ১৮৯৫ 2 A.A.

শিলাইদহ ১৬ ফেব্রুরারি। ১৮৯৫।

এবারে প্রথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে। খবরের কাগজে শোনা যাচ্ছে युद्राभ वंतरक जाएगाभाख र्मान्छछ रहारह, रेशन, ए स्मत्र श्राप्त मर्ग भीछ পড়েছে, বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরের কলে এসেও পেণচৈছে। ফাল্গনে মাসে এরকম অসংগত শীত বাংলাদেশে তো কখনো মনে পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিল্ম তখন এই ফাল্যনে-চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড়ো আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ছে— সেখানে দীঘ' দ্বপ্র বেলায় একলা বসে অদ্রে ই'দারা থেকে যন্ত্রেয়াগে গোর্দের জল তোলবার সকর্ণ ক্যাঁ-কোঁ শব্দ শ্নতে পেতম, চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম সুরে একটা একঘেয়ে তান ছাডত, ই দারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝ্লৈ পড়েছিল, সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকত। তার থেকে ক্রমে মনে পড়ে সেই ড্যালহোসিতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দুশ্য। তথন আমার মনটা ছোটো ছিল কিনা, বিস্ময়ের পরিমাণ তার মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নিজন নিস্তব্ধ গন্তীর ঠান্ডা ছায়াময় প্রকান্ড পাইনের বন এখনো মনে পডে। আমার সেই ড্যালহোসিতে আর-একবার ষেতে ইচ্ছে করে: দেখতে ইচ্ছে করে আমার সেই বাল্যকালের প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পাওয়া যায় কি না। তখন একটা মন্ত সূবিধে ছিল যে, নিজের জন্যে নিজেকে কিছ,ই ভাবতে হত না।

সাতারা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

747

भिनारेपर ১৭ स्क्बुराति। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলায় যদিও শীত যথেষ্ট আছে তব্ব অন্য দিনের মতো প্রবল উত্তরে বাতাস নেই—নদীর জলে তরঙ্গের রেখাটি মাত্র দেখা যাছে না, একেবারে আয়নাটির মতো স্থির হয়ে আছে। ঐ ওপারে একটি নোকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মানুষ ধ্সর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত করে গ্বল টেনে নিয়ে যাছে—বাস্, আর কোথাও কর্মস্রোতের কোনো চাণ্ডল্য নেই, কোনো শব্দ নেই, গতি নেই—জলের উপরে এবং বালির চরের উপর সকালবেলাকার রোদ্র এসে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে, বেলা যেন এগোছে না, এক রকম শ্রান্ত শান্ত-ভাবে নিস্তব্ধ

বিশ্রাম করছে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্ত আমিও আজকের এই প্রভাতের অলস সৌন্দর্য অলসভাবে উপভোগ কর্রছিলুম-এবং এক-একবার ভাবছিলমে ঐ যে গুটি-দুই-তিন লোক ও পারে জনশুনা বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে. ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ সান্দর ঠেকছে কেন। যারা টানছে তারা পেটের দায়ে রীতিমত কাজ করছে: আমার চোখে যে তারা একটি শান্তি এবং সন্তোষের ছবি একে দিয়ে যাচ্ছে তাদের মনে ঠিক সেই শান্তি সন্তোষ এবং সোন্দর্যট্রক নেই। ষাই হোক, এ-সমস্ত চিন্তার কোনো মীমাংসা হোক বা না হোক সেজনো আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না— প্রভাতের এই সর্বব্যাপী নিশুক্কতার একটি প্রান্তভাগে ঐ ধীরগতিতে গুণ টানা ষেমন একট্ঝানি ভঙ্গ, তেমান আমার মনেরও শাস্ত উপভোগের একটি দ্র তীরভাগে ঐ একট্ঝানি মৃদ্ধ অলস চিস্তা একট্ব ভঙ্গমাত্র, তাতে শাস্তিটিকে ঈষং বৈচিত্র্য দান করছে। আজকাল প্রতিদিন 'সাধনা' লেখার চিন্তায় মন্টিকে সেরকম নিশ্চেণ্ট করে তলে সর্বতোভাবে এই প্রকান্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড করাবার অবসর পাই নে—নিজের ভিতরে অহরহ একটা-না-একটা-কিছ্ব প্রক্রিয়া চলছে, বাইরে যে কিছু, আছে এ কথা ভূলে থাকতে হয়। সৌন্দর্য জিনিসটাও কিছু, iealous. সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। আমি তো সেইজনোই বলি কবিতা কিন্বা সাহিত্যের কোনো স্কুন্দর স্থি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ করবার জন্যে যথেন্ট নির্জনতা এবং শান্তির আবশ্যক— তাভাতাডির কর্ম নয়, দুটো কাজের মারখানকার অলপ অবসরের মধ্যে তাকে চট্ট করে একট্রখানি চেখে নেবার জো নেই। সেই জন্যেই এত অম্প লোকের যথার্থ কবিতা ভালো লাগে। তাদের মনের মধ্যে অপর্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই—অলপ জায়গাট্রকর মধ্যে বন্ধ্য বেশি ভিড। মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোনো কবিতার বই খুলতে আমার ভর হয়। মনে হয় সে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো উপযুক্ত সময়েও আর ভালো লাগবে না। কলকাতায় কবিতার মতো জিনিস বডো সংকচিত হয়ে শায় - সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জনে তার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। ব্রুতে পারি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে ওটা কত একান্ত আবশাক এবং এতদিন শহরের মধ্যে মনটা কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল।

সাতারা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

220

শিলাইদহ ১৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজকের দিনটি এমনি নিশুদ্ধ এবং স্কুদর যে, পরিপর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্ত অদুষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্মনের এই প্রশান্ত মধ্যান্তে এই নির্জন অবসরে এই নিন্তরঙ্গ পশ্মার উপরে এই নিভূত বোটের মধ্যে বসে, সম্মুখে সোনার রোদ্র সুনীল আকাশ এবং ধ্সর বালার চর নিয়ে, গ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধ্-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না. **म्याद्या**ठनाउ क्ले अफरव ना. भारकेत थ्लक आक्राकत **ेर मृत्यां** मिन्छो नम्हे হবে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনে এরকম দিন ক'টাই বা আসে! অধিকাংশ দিনগুলোই ভাঙাচোরা জোডাতাডা—আজকের দিনটি এই স্তব্ধ নদীর উপরে একটি পরিস্ফুটে পদেমর মতো প্রশান্ত-সম্পূর্ণ-ভাবে ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকৈ তার নিভত মর্মাকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী. একটা হলদে-কোমরবন্ধ-পরা স্লিম্ধ নীল রঙের মন্ত ভ্রমর আমার বোটের চার দিকে গ্রঞ্জনধর্না-সহকারে চঞ্চলভাবে উডে উডে বেডাচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগ্রঞ্জনে বিরহিণীদের বিরহবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি চিরকাল মনে মনে পরিহাস করে এসেছি। কিন্তু ভ্রমরগ্যঞ্জনের যথার্থ মাধ্যর্য এবং মর্ম আমি একদিন দুপুরবেলার বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিল্মে—মধ্যাস্টা মাঠের উপর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল এবং গাছের নিবিড নিভত পল্লবরাশির মধ্যে একটি শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ছায়া বিস্তার করে বিরাজ কর্রাছল—বুকের ভিতরে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল, আর সেই সময়ে বারান্দার নিকটবতী একটা নিম গাছের কাছে ভ্রমরের অলস গ্রেজনধর্নি সমস্ত উদাস উদার মধ্যাহ্নের একটা সরে বে'ধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ ব্রুকতে পারলমে, মধ্যাহের সমস্ত অনিদিশ্টি গ্রান্ত স্করের মলে সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুল্লন। বেশ বুঝতে পারা গেল—ওতে করে বিরহিণীদের বিরহবাথা বেডে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি একটা দ্রমর এসে পড়েই ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করে তাতে কারও ব্যথা বা সাথের বুদ্ধি হয় না, কিন্তু গাছপালার মধ্যে খোলা আকাশে সে যে সুরুটি লাগায় সৈটি ঠিক লাগে। আজকের আমার এই সোনার-মেখলা-পরা ভ্রমরীটিও ঠিক সূর দিচ্ছে— নিশ্চর বোধ হচ্ছে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না, কিন্তু কেন যে আমার বোটের চার পাশে ঘুর ঘুর করে মরছে আমি তো বুর্বতে পার্রাছ নে। আমি যদি শকুন্তলা হতুম তা হলেও একটা মানে বোঝা যেত, কিন্ত অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই বলবে আমি শক্তলা নই। এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা तोरका **চলে গেল।** তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চিত হয়ে পড়ে উচ্চৈঃম্বরে সার করে করে একটি কাব্য পাঠ করছে। ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে—ওকে বোধ হয় ধরে পিটলেও দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে বসতে পারে না।

সাতারা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

শিলাইদহ ২২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এই-সকল কারণে খানিকটা বিষয়কর্ম করে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ পড়ে, খানিকটা প্রবন্ধ সংশোধন করে আজকের দিনটা কেটে গেছে। এখন চারটে বেজে গেছে, রোদ্দর্রটা পড়ে গেলেই বেড়াতে বেরব। যে-সব দিনে প্ররোপর্যের কাজ কিম্বা প্ররোপ্রির বিশ্রাম দ্বাের কোনোটাই হয় না. সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়। আমাদের মলেতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে— 'আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয়নি'। বোধ হয় দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে উঠে কোনো ওস্তাদ ঐ রাগিণীর সূণ্টি করেছিল। আজ আমি এই অপরাহের ঝিক্মিকি আলোতে জলে স্থলে শ্নেয় সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার কর্ণ চড়া অন্তরা-স্কুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি—না স্খ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মাগত বেদনা। দঃখের এক রকম ব্যথা আছে, কিন্তু তার ভিতরেও একটা রস থাকে। আর, এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অস্তঃশীলা বাথা আছে— সেটা ভারী নীরস, তার ভিতরে একটা উদারতা এবং কল্পনার সোন্দর্য নেই। আর-একটা বড়ো বিপদ্ হয়েছে—ভারী মশা হয়েছে। তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সর্বদাই গা হাত পা চাপড়াতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিম্বা ভাবের মাধ্য কিছুতেই রক্ষা করা যায় না: একটা হিংস্র প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জেগে থাকে. অথচ সেটা উপযুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এই রকমের সামান্য পীডনে, মশার কামডে, সহযোগীসাহিত্যসমালোচনে, মোহনভোগের মধ্যে বালিতে, মানুষকে কোনোরকম বীরত্ব শিক্ষা দেয় না সে আমি বলতে পারি। এই জন্যে আরও পারি যে, আজই আমার মোহনভোগে বালি ছিল— আমার মনের ভাব কী রকম হয়েছিল স্পন্ট মনে আছে, সে মনের ভাব খুস্টান কিম্বা ব্রান্সের উপযুক্ত নয়, ... ... ভালো মুসলমানেরও অযোগ্য।

সাতারা ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

225

শিলাইদহ ২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এইবার বসস্ত কালটা পড়ল। এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত, যদি বন্ধনমন্ত থাকতুম, তা হলে বেশ হত। তা হলে কল্পনার রাশ ঢিলে করে দিয়ে পূর্ণ অবসরের মধ্যে দিয়ে ছ্বটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারতুম। বড়ো আরামে জানলাটির কাছে গিয়ে বসতুম এবং লেখা পড়া ভাবনা সবই বেশ

ভরপুরে ভাবে হতে পারত। এখন সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে কিরকম অন্য-মনস্ক হয়ে যাই, বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়—নৌকো চলে যায় মুখ তুলে দেখি—খেয়া পারাপার করে তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়— ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগলো তাদের বড়ো বড়ো মূখ তৃণগুলেমর মধ্যে পূরে দিয়ে সেগুলো নেডে্চেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস रफल कर कर मन्म कतरा कतरा तथरा तथरा लाउन वालान वालाने निर्देश माछि তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে, তার পরে একটা অতি ক্ষাদ্র শীর্ণ দার্বল উলঙ্গপ্রায় ছেলে এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি বৃহৎ জন্তুটার পিঠে একটা ছোটো লাঠির গংতো মেরে হঠ হঠ শব্দ করতে থাকে। জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক-একবার এই ক্ষীণ মন,ষ্যশাবকের প্রতি কটাক্ষপাত করে পথের মধ্যে দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছি°ए नितः अवाकुर्नाठत्उ मृत्यम्लगमत्न थानिको नृत अतः यात्र— এवः ष्टलो । মনে করে তার রাখালের কর্তব্যকর্ম করা হল। আমি রাখাল ছেলেদের এই সাইকলজির রহস্য এ পর্যস্ত ভেদ করে উঠতে পারলমে না— গোর, কিম্বা মোষ ষেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক পরিতৃপ্ত সন্তুষ্ট-ভাবে আহার করছে, অকারণে মার-ধোর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিক দুরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আমি তো ব্রুতে পারি নে। বোধ হয় জন্তদের উপরে প্রভত্ব করা। পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে নিজের ক্ষমতাগর্ব অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব। আমার কিন্তু এই রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে। খুব ঘন সরস তৃণগুলেমর মধ্যে গোরু-মোষের খাওয়া দেখতে আমার বেশ লাগে। যাদের মধ্যে উন্নততর প্রকৃতি বলে একটা কোনো উপসর্গ নেই, তাদের খাওয়া শোওয়া বসা প্রভৃতি সামান্য ব্যাপারগুলোও বেশ দেখবার যোগ্য বলে বোধ হয়। গাঁরব ছোটোলোকেরা যখন সামান্য ভাল ভাত নিয়ে উব, হয়ে বসে খেতে থাকে তখন সেটা দেখে বেশ একট, সূখ অন্ভব করা যায়। কিন্তু বড়োমান্ম বড়োলোকের ছতিশ ব্যঞ্জনের স্কুদীর্ঘ ভোজন ব্যাপার ভারী বিরক্তিজনক। কী কথা বলতে কী কথা উঠল দেখ। আমি বলতে যাচ্ছিল,ম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক-সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তুণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দুশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। তোকে পূর্বপত্রে বলেছি বোধ হয়— কদিন ধরে গোটা-দুয়েক ভ্রমর প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার বোটের চার দিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে অতান্ত চণ্ডল ভাবে ব্যর্থ গ্রন্থনে এবং ব্রথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজই বেলা নটা-দশটার সময় তাদের দেখা যায়— তাডাতাডি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেম্কের নিচে, রঙিন সাম্পির উপরে, আমার মাথার ধারে ঘুরে আবার হুসু করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাম্মা রোজ সেই একই সময়ে দ্রমর-আকারে একবার করে আমাকে দেখেশ্বনে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যিকার ভ্রমর, মধ্বপ, সংস্কৃতে যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

সাতারা। ২৮ ফেব্রারি ১৮৯৫

শিলাইদহ ব্যধবার, ১৬ ফাল্যনে ১৩০১

কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিত হয়ে বসেছি। দুপুরবেলাটিও খুব নিম্নন্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে— थून ছেলেবেলায় ইম্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জান ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাডিগলোর শন্যে নিস্তর্ম ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদুরে আকাশের চিলের তীক্ষা আওয়াজ শুনে যে রকম মন-কেমন করতে থাকত. আজও ঠিক সেই রকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে। নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বালাকালের উদ্দ্রাস্ত কল্পনাগর্নালর কথা মনে পড়ছে— খুব বেশিদিনের কথা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্থেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মনহতে প্রত্যেক দিন মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপরে সবটা খবেই ছোটো। দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বংসর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্ত্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটি ভল্যম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র, তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে কথা বাজে তর্ক ঢের আছে—দুখানা বই এক হপ্তার মধ্যে অনায়াসেই শেষ করে ফেলা যায়। আমাদের এই ত্রিশটা বৎসরে বোধ করি দুখানা ভল্মানও হয় না। এই তো ব্যাপার—এইট্রকুমাত্র কান্ড, কিন্তু এর কতই আয়োজন-কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত দুন্দেট্টা! এইট্রুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যাবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন! আছি এই দেড়হাত চোকিতে চুপচাপ করে বসে—কিন্তু কত রকমে প্রথিবীর কত স্থানের কত জায়গাই জ্বড়ে আছি! সেই সমস্ত বাদ-সাদ পড়ে বাকি থাকে কেবল দুটি ঘণ্টার চিন্তা-তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার প্রকরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়ছে। তখন ই [রু] খুব ছোটো ছিল, সেও আমাদের দলের একটি ছিল। তোষাখানার সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি থেকে সেই ই [রু] কোথায় কতদরে চলে গেছে, আমিও আর-এক লাইনে বহুদুরে এর্সোছ। তার পরে এর্মান করে লাইন যদি বরাবর সোজা টেনে চলা যায় তা ইলে সেই দক্ষিণদারী জোড়াসাঁকোর তোষাখানার ঘর থেকে কোন্ রহস্যান্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তার ঠিকানা নেই। আজকের আমার এই একলা বোটের দ্বপত্র বেলাকার মনের ভাব, এই চিন্তা, এই একটা দিনের কু'ডেমি এবং কল্পনা সেই বৃত্তং লাইনের মধ্যে কোন্খানে পড়ে— কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার ধারের নিশুক্ক বালির চরের উপরকার নির্জান পরিপূর্ণে মধ্যাহুটি আমার অনস্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে? ভারতবর্ষের রোদ্দরেটার মধ্যে কী-যে একটা বৈরাগ্য আছে সে কারও সাধ্য নেই এডাতে পারে।

সাংহারা

৫ মার্চ ১৮৯৫

ব্ধবার ১৬ ফাল্ম্ন— ২৭ ফেব্র্য়ারি ১৮৯৫ তারিখ। পরবতী চিঠিতে এই চিঠিরই উল্লেখ আছে মনে করিলে, সম্ভবতঃ উভয়েরই রচনা ২৮ ফেব্র্য়ারি ১৮৯৫ তারিখে।

শিলাইদহ বুধবার ? ২৮ কেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি। তার আরম্ভই হচ্ছে— পরের পায়ে ধরে প্রাণ দান করা সকল দানের সার!

তার পরে অনেক উচ্চনাস প্রকাশ করেছে। আমাকে সে কখনো দেখে নি. কিন্ত আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে— তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষ্রুদ্র যত দ্বে থাকুক তব্ও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তব্ও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। মান্য ভালোবাসার জন্যে এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে নিজের আইডিয়াকে নিয়ে ভালোবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি, বিজ্ঞান এবং দর্শন বলছে, সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৈরি; প্রকৃত সেটা কী কেউ জানে না—আমরা আইডিয়ার দ্বারা যা পাই সেটা আমাদের মনের সূচিট, তারও প্রকৃত সন্তা কেউ বলতে পারে না। তব্ মনের সৃষ্টির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকে লোকে বেশি বিশ্বাস করে। যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দারা, সঙ্গসাক্ষাং-দারা জানে, তারাও আমার প্রকৃত সত্য থেকে অসীম দূরে আছে— আর এই আমার অনামক ভক্তটি তার আইডিয়ার দ্বারা আমাকে যে রকম করে অন্তব করছে সেটা হয়তো অপেক্ষাকত সতা। প্রতোক মানুষের ভিতরেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে: সেটা কেবল ভক্তি প্রীতি ল্লেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে-একটি অসীম আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে— অন্যের ছেলের মধ্যে সে সেই আইডিয়াল সন্তাটি সেই অনিব্চনীয় স্তাটি দেখতে পায় না। রিয়ালিটিতে সেই আইডিয়াল সত্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা হয়তো কম্পনাবলে শিশ্বজাতিকে মনে মনে স্নেহ করতে পারি, কিন্তু একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুষ্রীতা কাঁদুর্নিতা দেখে আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে তার মধ্যে এমন কী আছে যে জন্যে তার মা তার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারে—প্রথিবীর সব চেয়ে তাকে প্রিয়তম সন্দেরতম মনে করতে পারে! মা তার ছেলেকে যা মনে করে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মিথ্যা আর আমি তার ছেলেকে যা মনে করে তার জন্যে প্রাণ দিতে পারি নে সেইটেই কি বেশি সতা? আমি এই কথা বলি, প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক ব্রডোর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারা যায়। আমাদের প্রভাবে যথেণ্ট প্রেম নেই বলে আমরা সেই আইডিয়ালকে আবিষ্কার করতে পারি নে। সমস্ত মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিশ,খুন্েটর প্রাণসমর্পণের মধ্যে সেই সতাটা গোপন আছে। প্রত্যেক জীবই অনন্ত কালের অনন্ত ষত্নের ধন, তার মধ্যে একটি অনন্ত সোন্দর্য আছে। কী কথা থেকে কী কথা উঠল দেখ। আসল কথাটা হচ্ছে—এক হিসাবে আমি আমার এই ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণ করবার যোগ্য নই, হয়তো সে যদি আমাকে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে জানত তা হলে এ রকম প্রীতি করতে সক্ষম হত না; আর-এক হিসাবে আমিও এই রকম, এমন-কি, এর চেয়ে ঢের বেশি প্রীতি পাবার অধিকারী। এই কথাটাই হচ্ছে খৃস্টানধর্মের এবং বৈষ্ণবধর্মের মর্মের কথা। আজ দুপ্রবেলায় একখানা চিঠিতে অনেক বৈরাগ্যের কথা লিখেছি, আবার সন্ধ্যার সময় আর-একখানা চিঠিত লিখতে গিয়ে অনুরাগের কথা এসে পড়ল!

সাতারা ৫ মার্চ ১৮৯৫

326

শিলাইদহ ১ মার্। ১৮৯৫।

এক-একদিন চিঠি না পেয়ে তার পর্রাদন পেলে একটা বিশেষ নতুন আনন্দ পাওয়। বায়— হঠাৎ মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাজের কলটা যে বিগড়ে ছিল সেইটে আবার যথন হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে তথন বেশ একটা উল্লাস অন্তেব করা যায়। পূথিবীটা ঠিক আমার মনের মতো নয় এইটে মনে করে অনেক সময় বিষয় হয়ে থাকা যায়, কিন্তু এক-এক দিন আসে যখন প্রথিবীটা ঠিক পূর্বের মতোই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুতবেগে বইতে আরম্ভ করে। ক্রিস্টিনা রসেটির যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিস সেটা বেশ লাগল। কিন্ত তার প্রথম চার লাইনই ভালো এবং ঐ চার লাইনেই সমস্ত কথাটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হরে গেছে। তার পরে যেটা জন্তে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ভাবটা অগ্রসর হয় নি, বর**ন্ত** কিছু, দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আন্থায়ীতেই সারের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কৈবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই 'বাজিল কাহার বীণা মধ্রে স্বরে' গানটা— তাতে স্বরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে. অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দরে টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে। কবিতাতেও একটা সূরে আছে, ক্রিস্টিনা রুসেটির এই কবিতায় সেই আসল সূরটকু প্রথম চার লাইনেই শেষ হয়ে গেছে। তুই লিখেছিস, 'আমি এপর্যন্ত ব্রুঝতে পারল্ম না যে, আসল, ভালো ভাব ভালো প্রকাশ করেছে বলে আমার কোনো কবিতা ভালো नारा-- ना भूथ वकरें 'धतरा'त जाता, भूथ वकरें घ्रतिस हुए करत वना वकरें ভাষার চালাকির জন্যে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে. অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে প্রোতন: এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে, প্রোতন অভান্ত জিনিসগ্লির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই—সেই জনো কোনো কবি যথন প্রোতন ভাবের মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরনের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিস্টির আসল রস্টুক আম্বাদন করতে পারি—তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ

পৃথিবীটাকে সর্বাদা তাজা রেখে দেওয়া—গাছের সব্জ, আকাশের নীল, সদ্ধানবেলাকার সোনালি, সমস্ত এতদিনে ধর্লো পড়ে অনেকটা ম্যাড়্মেড়ে হয়ে আসত, যদি না কবিরা সর্বাদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আসত। মান্বের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে বায় বলে কবিছের কাজ হচ্ছে কল্পনার অমৃত সিঞ্জন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিস কিছ্ই দেয় না, সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখতে চেন্টা করে।

সাতারা ৬ মার্চ, ১৮৯৫

536

শিলাইদহ ৬ মার্। ১৮৯৫।

সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা স্ক্রবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একট্বখানি তর্ক আছে—ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। ফর ইন্স্টান্স, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে সোন্দর্যের কোনো তর্ক নেই। কেননা, হয়তো ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে অস্কুন্দর না হতেও পারে, এ দিকে আবার ঘোডা চালাবারও অস্কর্বিধে হতে পারে। কিন্ত আমার মতে ওটা অসংগত। ঘোডায় চডার সঙ্গে পোর ধের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে; সেই জন্যে লোকের সহজেই মনে হয়, যদি ঘোডায় চডতেই বসলে তবে আবার ছাতা মাথায় কেন? অস্ক্রিধা অস্কুনর এবং অসংগত এই তিনটেকেই এড়িয়ে চলা আবশ্যক; কিন্তু বোধ হয় শেষটাকে সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পারুষকে সান্দর দেখতেও হয় এবং অসাবিধাও না হয়, তব, সে অন্তত কাজে না যাওয়াই সংগত। সে সম্বন্ধে লম্জাটা একটা স্বাভাবিক লজ্জা। আসলে, নিজেকে বেশি করে কারও চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হয়— ইংরাজিতে যে-সমস্ত আচরণকে 'লাউড' বলে সেটা ঐ কারণেই নিন্দনীয় এবং ষথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্ভ। অসংগত অন্তত ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি যে রকম অধিক করে আকর্ষণ করে তাতে লোকের লম্জা অনুভব করাই উচিত—যেমন নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি করে সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর প্রবল আঘাতে নিজেকে আছডে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত। আমি যদি রাত-কাপড় পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি তা হলে মহাভারত অশ্বন্ধ হয় না এবং হয়তো স্বন্দর দেখতে হতেও পারে, কিন্তু অসংগত ব্যবহারের দ্বারা খামকা লোককে আঘাত দেওয়া ঠিক শিষ্টাচার নয়। এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত নিয়ম —কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস— আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিণ্টজনক মনে করি, কিম্বা কোনো নৃতন প্রথা যদি হিতকর বলে মনে হয়, তখন সে বিষয়ে সাধারণকে গ্রহতর আঘাত দিতে কৃণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না; তখন সংগত

অসংগতর তক'টা ভারী ছোটো। কিন্তু মনের সেই স্থির লক্ষ্য এবং উচ্চ অভিপ্রায়টা থাকা চাই। আমাদের দেশের মেয়েরা ছাতা মাথায় এবং জ্বতো পায়ে দেয় না অতএব যে মেরে এ কাজ প্রথমে করবে তাকে সকলের বিদ্রুপ-চোথে পড়তেই হবে - किस जारे वर्ष स्त्र लाकवावरात्रक थाजित करत हलल हल ना। किस সাধারণত সাধারণ মানুষের মতো চলার সূত্রিধে এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার বাধা হয় না. নিজেরও চলার স্ববিধে হয়— নইলে অন্য লোককেও ব্যাঘাত করা হয় নিজেরও অনর্থক ব্যাঘাতের কারণ হয়। ছোটোখাটো সূর্বিধা অসূর্বিধার জন্যেও যদি সাধারণের অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে চলতে হয়, তা হলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতো একটা অন্তত অসংগত কান্ড হয়। সেই অসংগতির মধ্যে যে-একটা হাস্য অথবা বিরক্তি-জনকতা আছে, সেটা অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলে তো ভদ্রবেশে ভদুসমাজে গিয়ে গ্রম বোধ করবামাত্র চাপকান এবং কামিজ খালে ফেলে দিব্যি গাটি অনাবত করে বসা যায়—ফিলজফাইজ করতে গেলে, তাতেই বা দোষ কী! লোকে কী মনে করবে বলে আমি গরমে শরীরকে অস্বস্থ করব কেন? আমি বক্তুতা দিচ্ছি বটে, কিন্তু লোকব্যবহারবির্দ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে চাই নে— আমি জানি সে আমার খেয়াল, আমার পাগলামি। ব[ডুদা]রও উল্টো জোব্বা এবং ট্রাইসিক লের বেশটাও যে খাব সর্বসম্মত তা কেউ বলবে না কিন্তু যখন প্রিন্সিপ লা নিয়ে তর্ক হচ্ছে তখন ব্যক্তিগত আচরণের কথা তোলবার দর্কার নেই। যেখানে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে কথা সেখানে সূবিধা এবং সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করা আবশ্যক, যেখানে সমাজকে নিয়ে কথা সেখানে স্কবিধা সৌন্দর্য এবং স্কুসংগতি এই তিনটেরই সামঞ্জস্য করা আবশ্যক—এইটে হচ্চে স্থাল কথা। তর্কেই চিঠি পরে এল—চিঠির কাগজ ছোটো হওয়ার স্রাবিধা এই যে তর্ককেও ছোটো করতে হয় নইলে বড়ো প্রবন্ধ হয়ে উঠত।

সাতারা ১১ মার্চ ১৮৯৫

229

শিলাইদহ ৭ মাচ<sup>ন্</sup>। ১৮৯৫।

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভার্বছিল্ম যে, এটা সত্যি বটে মেয়েরা আপনার চতুর্দিকে সৌন্দর্যরক্ষার প্রতি প্র্র্বদের চেয়ে ঢের বেশি ষত্ন করে, কিন্তু সত্যি-সত্যি প্রব্রুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে? এ-সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা যায় না; কারণ, মেয়ে প্রত্রুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতর্রবিশেষ আছে— এরকম বিষয়ে যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধি-স্বর্পে ধরে নেওয়া যায়। আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে

ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি— অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয়। কিন্তু সোন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই—সোন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনম্ভ গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অন্তেব করি এমন আর কিছুতে না এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু, মনে হয় না—যখন মনটা সোন্দর্যরসে পরিপূর্ণে হয়ে ওঠে তথন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে: লোকটি নেহাত অসম্ভিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী—কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে. সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব [ড়দাদা] যে এক সময়ে যথার্থ কবির মতো সমদেয় সোন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্ত তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক স্কুনর করে রাখতেন না এবং স্কুনর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়। নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সোন্দর্যের অ্যাসোসিয়েশন থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনই তাকে মনে পড়বে অর্মান তার সঙ্গে স্কুগন্ধ স্কুদুশ্য স্কুপারিপাট্য মনে উদয় হবে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে এটা খবে আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্যের আদর্শ করতে হলে চারি দিককে সন্দর করে তোলা চাই। ফুলে প্রভাত সমস্ত সুন্দর জিনিসের প্রতি মেয়েদের একটি মুমতাপূর্ণ ল্লেহ আছে — সে-সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিস, তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি পূরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির—আমাদের কাছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল, সৌন্দর্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে—সোন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা— যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যথন ভালো করে চেয়ে দেখি তথন এক-প্লেট গোলাপ-ফ্রল আমার কাছে সেই ভুমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যোবানন্দ-স্যান্যানি ভূতানি মাত্রাম,পজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পরেষেরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পরেষের কাছে মেয়ের সোন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যর আনন্দ-লহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিল্ম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে— চন্দ্র সূর্যে আকাশ প্রথিবী সমস্তই স্ত্রীসোন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে — অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছবাসে পরিণত করে তলেছে। বিহারী চক্রবতীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্রের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষ্যকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাংভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মার্নেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার স্কুপন্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ ব্রুবতে পারি—এবং যা ব্রুবতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

সাতারা ১২ মার্চ ১৮৯৫

## 77 F

শিলাইদহ ৮ মার্চ ১৮৯৫।

সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাব। প্রথিবীতে অনেক মহাম্লা উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। পোস্ট্ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখব্দির হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্ত চিঠির দ্বারা প্রথিবীতে একটা নতুন আনন্দের স্থিত হয়েছে। মান্বের সঙ্গে মান্বের আর-একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মান্বকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি. আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দরে করি. অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একট্র রস আছে— ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ ম,থের কথায় আপনাকে যতথানি এবং যে রক্ম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততথানি করে না. আবার লেখায় যতথানি করে মুখের কথায় ততথানি করে না। উভয়ের মধ্যেই থানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পরেণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়ব্যদ্ধি হয়েছে। সামান্য কথাবার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে—কথায় যে জিনিসটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিসটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চবিশা ঘণ্টা পরস্পর কাছাকাছি যাপন করেছে, যাদের মধ্যে কখনো চিঠিপত্র লেখালেখির অবসর হয় নি. তারা পরম্পরকে অসম্পূর্ণভাবে জানে. পরম্পরের চরিত্তের অনেক ডেলিকেট অনেক সত্য এবং সংগভীর জিনিস তাদের জানবার কোনো উপায়ই হয় না। যেমন বাছ্বর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দৃ্ধ জুলিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সন্ধারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই—এই চার প্রতার চিঠি মনের ঠিক যে জারগাটি দোহন করতে পারে, কথা কিন্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জারগায় কথনো পেণছতে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। বোধ হয় ফরাসী জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সাতারা ১০ মার্চ ১৮৯৫

শিলাইদহ ১০ মার্চ ১৮৯৫।

এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না, চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই। আজ বোধ হচ্ছে ত্রয়োদশী—খুব জ্যোৎক্সা হবে—এই দ্ব-চার দিন জ্যোৎস্নালোকে আমার পশ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে। খুব সম্ভব আসছে বারে যখন এখানে আসব তথন এই বিস্তীর্ণ শুদ্র চরখানি আর থাকবে না। তখন হয় ওখানে পদ্মার জল নয় চ্যা মাটি। আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ...এবং ঠা... বাব, থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মাঝে হঠাং এক-একবার অল্পক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামন্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশাটি এবং অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়—আমার সেই চিরপরিচিতটি পদা সরিয়ে দিয়ে এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়। তখন সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়—একটা যেন স্বৃহৎ স্কোমল স্গভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, একটা নিঃশব্দ নিস্তন্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্র-লোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। হঠাৎ সেই-সব কাজের কথা এবং শ্বকনো কথার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবিভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য বোধ হয়, আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারী অসংগত মনে হয়। আমরা তিনজনে একরে বেডাচ্ছি অথচ, কিছুক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্লামগ্র গম্ভীর মৌন জগৎ কথাবার্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, মনে কোরো না তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে, আমরাও যেমন সেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁডিয়ে আছি—

> আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি, তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

আমি কোতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি। আমি যখন জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মার ধারের নির্জন চরে ঠা... বাব্র মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট্ শ্নুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষরভরা আকাশ উণিক মারতে থাকে, তখন তার কোতুকটা আমি এক-একবার অন্তব করতে পারি— ওর মধ্যে কোনো-একজন লোকের একটা মিন্টি দুন্টুমির হাসি আছে।

সাতারা ১৫ মার্চ ১৮৯৫

শিলাইদহ ১১ মার্চ । ১৮৯৫।

আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস কোনোকালে পুরোনো হয় না-হয়তো যখন তফাতে থাকি তখন অন্যান্য জড জিনিসের চাপে সেগ্রলোর উল্জব্লতা হাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের সম্মুখবতী হই অর্মান সমস্ত পুরোনো ভাব একেবারে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই মফস্বলের প্রবাসটি কলকাতায় অনেকসময় স্পান স্মৃতিরূপে মনে থাকে, তখন মনে হয় আমার সেই পশ্মাতীর रत्ररा भरताता रात्र राष्ट्र- किन्नु आर्भ्य धरे. यह धरात भा र्कान अर्थात দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শ্রুদ্রণির সময়টির মতোই উল্জবল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে। রোজই সন্ধ্যার সময় চরে বেডাবার সময় আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, অন্যাদন যেটা আমার কাছে নতন বলে ঠেকেছিল আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকছে— ঠিক সেই ভাবটা সেই রকম করে ব্যকের মধ্যে পূরে আসছে, যেন আৰু এখানে এই প্রথম এল্ম। এইটেই আমার কাছে ভারী পলেকের এবং বিস্ময়ের কারণ। আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ-সব জায়গা থেকে যে-সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারন্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পডতে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সর্ব রাস্তা বেয়ে আমার প্রাতন পরিচিত দুশ্রগালির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহুতিকৈ আমি ধরে রাখবার চেণ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে— আমার চোথে পডলেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁডাবে। ওর মধ্যে যা-কিছ্ব আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়— কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সোন্দর্য, দুর্মান্তা সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামানা উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাডা আর কেউ দেখে নি. যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই— তার মর্যাদা আমি যেমন ব্রুব এমন বোধ হয় আর কেউ ব্রুবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস বব ]. আমি কেবল ওর থেকে আমার সোন্দর্য-সম্ভোগগ্যলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব: তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সাল্থনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তথন পূর্বেজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সন্দর দিনগালির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকৈকার এই পদ্মার চর এবং ক্লিষ্ক শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সূত্রপদুঃথের দিনরাতিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

সাতারা ১৬ মার্চ ১৮৯৫

কলকাতা ১৫ মার্চ । ১৮৯৫।

আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু, ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিল্ম, গড়াচ্ছিল্ম, থবরের কাগজের পাত ওল টাচ্ছিল্ম-মনে জানি যে, চিঠি-পত্র লেখা আছে, প্রফ্রিট-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তব্ব আলসোর জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই—বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্ত-প্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাস্টিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়—মনে হয়, এই মিণ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল্ম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটরি করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগর্নলও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপরে অকর্মণাতায় মনে কিছুমার পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভালো গান শনেলেও তো পরিতাপ হত না। আমার পক্ষে এক-একদিন বাইরের প্রকৃতি मम्भू मंत्र (भ गातनत काक करते। এই राउशा এवः व्यात्मा এवः ছোটোখাটো नाना প্রকার শব্দ আমাকে সর্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। তখন বেশ ব্রুতে পারি কেবলমাত্র 'হওয়া'তেই একটা আনন্দ আছে— 'আছি' এই কান্ডটাই একটা প্রকান্ড ব্যাপার, সমন্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ। এই রকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

সাতারা ১৯ মার্ ১৮৯৫

२०२

কলকাতা ১৬ মাচ<sup>+</sup>। ১৮৯৫।

ভালো-মন্দর তর্ক কোনোকালে শেষ হবার না [বব]। মনের গঠন, কিম্বা কাজের ফলাফল, কোন্টা থেকে মান্বের ভালোমন্দ বিচার করতে হবে? স্ক্রেমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা যদি বিচার করতুম তা হলে যে মান্ব দৈবাং একজনকে আঘাত করেছে আর যে ইচ্ছাপূর্বক করেছে, উভয়কে আমরা সমান দোষী করতুম— যে

লোক রাগের মাথায় একটা কঠোর কাজ করেছে আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে. উভয়কে আমরা একই দশ্ড দিতুম। অবশা, কোন্ কাজটা ভালো অথবা মন্দ সে **একটা কথা**, আর কোন মানুষেটা ভালো অথবা মন্দ সে আর-এক কথা। আমরা অন্তর্যামী নই, আমরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কাজের থেকে মান, যকে বিচার করি সে কথা সতিয়। কিন্তু সেই জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচার করি নে। কিন্ত শোলর জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবি, দ্বির অসাডতা থাকে, সে হয়তো বিশেষ স্থলে নিজের সূথে আন্ধ হয়ে পরকে কণ্ট দেয়— সেটা তার পক্ষে কোনো কারণেই প্রশংসার বিষয় নর। শেলির স্বভাবে যা দোষ ছিল সে দোষকে গুণ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। এখন কথা এই যে, দোষ ছিল বলে যে তার কোনো গুণ ছিল না তাও নয়। তার চেয়ে অনেক কম গুণবান লোকও তার মতন অমন লোককে কণ্ট দেয় নি। শেলির জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে লোকবিশেষে r । কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, কোনো লোকই সম্পূর্ণ ভালো নয়। প্রত্যেক লোকেরই দোষগানের ওজন করে যেটা বেশি হয় সেইটার অনাসারেই তাকে ভালো কিম্বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নিজের নিজের প্রকৃতি-অনুসারে শোলিকে কেউ বা খ্ব প্রশংসা করে, কেউ বা গাল দেয়— কিন্তু আসল শোলকে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মান্রদের সঙ্গে যথন মান্ত্রের ক্ষণিক সম্বন্ধ তথন **क्विल मिट्टे क्विल क्वीतरात क्वांक्व एथरकरे मान्**रस्त्रो मान्यस्क विठात कतरव এইটেই স্বাভাবিক, যাঁর সঙ্গে মান্ধের অনস্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত। খ্র সম্ভব, অনেক সাধ্র চেয়ে অনেক অসাধ্ উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট্ পল, সেণ্ট্ অগস্টিন, যদি অলপ বয়সে মারা যেতেন তা হলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত? কিন্তু তাই বলে সেই কথা वर्तन निर्द्धारक राज्ञानावात राज्ञाता प्रतिकात राज्ञे । राज्ञान मार्ट्या राज्ञानावात राज्ञान राज्य যখন অলপ দিনের জন্যে এসেছি তখন যথাসাধ্য পরস্পরকে সুখী করে এবং সংসারে স্থায়ী সংখের স্থান্ট করে যেতে পারলেই ভালো। আমরা কেবল এক সন্ধার জন্যে একটি পান্থশালায় একত হর্মেছি, এইটাুকু সময় যদি সাংখ সান্থনায় সাহাযো সকলকে পরিতৃপ্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমি ভালো লোক। নিজের সূথের জন্যে याक आमि अन्याय कच्छे एनव स्मर्ट आमाक मन्न त्याक वलाव. এवर कारना ক্টতকের দ্বারা সেটা অপ্রমাণ করতে বসা সংগত বোধ করি না।

সাতারা ২০ মার্ ১৮৯৫

200

কলকাতা সোমবার, ১৮ মার্। ১৮৯৫।

মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল—সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের

ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সন্বন্ধে কিচ্ছ, বোঝবার জো নেই— ব্রুবলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না। সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিজ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আগ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা করে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো नाशिन' वा 'जातना नाशिन ना' रम कथा भारत कारता कन त्नरे। जारज क्वन লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিতাব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও থানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই—তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সূজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাম্বারা জানে না কোন্টা সহজ কোন্টা কঠিন, কোন্টা খাঁটি কোন্টা মেকি, কোন্টা অনিত্য কোন্টা নিত্য, কোন্টা সেণ্টিমেণ্ট্ এবং কোন্টা সেণ্টি-মেণ্টালিজ্ম্। আমাদের সাহিত্যে অনেকগালো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি, যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে— প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীর ভাবে আঘাত করে না— বোধ হয় দ,টোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও কমে বোধ হয় দুঢ় বন্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

সাতারা ২২ মার্চ ১৮৯৫

208

কলকাতা ২০ মার্চ। ১৮৯৫।

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষর্পে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি— ওর একরকম অখন্ড প্রকৃতি। শিশ্বদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষর্পে ভালো লাগে— তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি-দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়েন। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য স্ক্লনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কছুমান্ত দায়ী নয়— সে জানেও না সে

কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ স্খী করছে— তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়র পে কারও জানবার জাে নেই। কেবল এইট্কু ছির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছ্ হবার জাে ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতাে স্বভাবতই উদার এবং স্ক্রের প্রকৃতির মতাে স্বভাবতই উদার এবং স্ক্রের এবং শরের সম্বদ্ধে চিন্তা ও ছিধা-মাত্র-হীন। এই রকম অখন্ড প্রকৃতির লােকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে—কোনাে দােষ এদের প্রভাবে যেন ছারীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম ব্রের আদম ইভের মতাে আবরণহীন এবং সেই জনােই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনাে জ্ঞানব্রের ফল খায় নি বলে একটি নিতা সতা্র্বেগ বাস করছে। যারা চিন্তা করে, আলােচনা করে, যারা বিবেচনা করে কাজ করে, যারা জানে ভালােমন্দ কাকে বলে, তানের সহজে ভালােবাসা ভারী শক্ত। তারা গ্রন্থা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা অনায়াস ভালােবাসা পায় না। তারা আত্রবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্রবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি তাে আমার অনেক প্রবন্ধে লিখেছি মান্বের মন-নামক পদার্থাটি প্রদ্ধার যােগা, কিন্তু ভালােবাসার পাত্র নয়— আসল খাঁটি বড়াে লােকেরা মনাােবহীন, তারা স্বতঃস্ক্তিবিবিশিন্ট, তারা বিনা চেন্টায় বিনা যা্কিতে অনিবার্য বলে লােককে আকর্ষণ করে নেয়।

সাতারা ২৪ মার্চ ১৮৯৫

206

কলকাতা ২ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিল্ম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়— যারা লেখাটা শ্নবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফ্ট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিণ্ডিংকর করে তুলতে হয়— তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বারন্বার দেখেছি বাঙালিরা একটা কোনো ভাবের স্টে মনে মনে সহজে অন্সরণ করতে পারে না, তারা এক-দম ফীলিঙ্গে মেতে উঠতে চায়— একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিস ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

সাতারা ৬ এপ্রিল ১৮৯৫

কলকাতা ৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দর্বেণ্টিত কাষ্ঠনীত রচনা করে নিয়েছিলেম সেইখানে আজা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আস্বাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেম্ক এবং একটি মাত্র চোকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়— আমার তেতালার ঘরে কিছ্বতেই মন বাসিয়ে লিখতে পারত্য না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।...ঘরে কোনো আসবাব না থাকাও একটা মন্ত সহায়। আমি দেখছি plain living, high thinkingএর পক্ষে নিতান্তই দরকার—জড পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড জিনিসগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোনো নিত্যন্তন সংবাদ আনয়ন করে না— আসবাবগুলো চিরকালই একর্প আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে, ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে। আস্বাবের মধ্যে চারি দিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখলে মনটা বেশ স্ফুর্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গ[গন]দের বাগানটিও আমার পক্ষে বড়ো স্ক্রিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে— এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্তকে নির্মাল শ্লিম্ব ঘর থাকে, ঠেসান দিয়ে বসবার মতো একটি কোচ এবং লেখবার মতো একটি ডেম্ক থাকে, এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ – ফুটন্ড ফ্লের গৃন্ধ এবং পাখির ডাক—তা হলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও প্রথিবীতে বেশ চলে যায়, এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত সূথ পায় না।

সাতারা ৮ এপ্রিল? ১৮৯৫

209

কলকাতা ৬ এপ্রিল। ১৮১৫।

আমি যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের হাওয়ার দোহাই দিয়ে কর্তব্য-পালনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে থাকি, তার মধ্যে একট্ব গভীর অর্থ আছে [বব]। এক শ্রেণীর কাজ আছে আলস্য যার অঙ্গ, বহুল পরিমাণে আলস্যের থেকে রসাকর্ষণ

না করলে সে বাডতে পারে না। আমার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রকৃতি থেকে মনে হয় আমি সেই-জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিল্ম-ঘন ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকলে আমার জীবনের যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্তবা তার ব্যাঘাত হতে পারে। কাজকে কর্তব্যকে গজে মেপে বিচার করা উচিত হয় না—র্যাদ সেই রক্ম বিচার করতে হত তা হলে মাটি চ্যার কাজ সকলের চেয়ে ফার্স্ট ক্রাস প্রাইজ পেত। সাধনার জন্যে, সংসারের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে কাজ করতে করতে এক-এক সময় আমার প্রাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজের দাবি উত্থাপন করে; সে বলে, 'তোমার কাজকর্ম পরে হবে, আপাতত এই আকাশ এবং বাতাস এবং প্রথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণরূপে রসাকর্ষণ করে নেও।' সেটাকে বাইরে থেকে আলস্য এবং কর্তব্যের অবহেলা বলে মনে হতে পারে, কিন্ত যার মন সে জানে এই আলস্যসম্ভোগ তার প্রকৃতির খাদ্য-এট্রক না হলে তার সমস্ত পত্র পরুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে না। শবুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ হয়েও গাছ উন্ন জনালাবার কাজে লাগে, কিন্তু সজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্যক। এখন কথাটা কেবল এই যে, যদি মজর্রির করার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠতর কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হয় তবে সেই আমার প্রধান কর্তব্য কি না। শ্রেষ্ঠ কাজ মাত্রই খবে বড়ো বনস্পতির ন্যায় অনেকখানি স্থান এবং সময় চায়— তাকেই আমি আলস্য বলি বৈরাগ্য বলি, ধ্যান বলি।

সাতারা ১০ এপ্রিল? ১৮৯৫

ROF

কলকাতা ১ এপ্রিল। ১৮৯৫।

তং চং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়—রোদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগ্রেলা কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেব এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুর্পাড় মাথায় উচ্চস্বরে স্বর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে, ম্ব্র একট্ব শ্কিয়ে এসেছে—ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্লাস ঠান্ডা দইয়ের সরবং খাই।...ইচ্ছা করছে কোনোএকটা বিদেশে যেতে। বেশ একটা ছবির মতো দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্না আছে, পাথরের গায়ে খ্ব ঘন শৈবাল হয়েছে, দ্রে পাহাড়ের ঢাল্ব উপরে গোর্ চরছে, আকাশের নীল রঙটি খ্ব স্থিম এবং স্বগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদ্ব শব্দমিশ্র উঠে মৃশ্ভিদ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দ্রে হোক গে ছাই, আজ আর কিছ্বতে হাত না দিয়ে দ্বি [প্র] দের দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো দ্রমণব্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি, বেশ অনেকগ্রেলা ছবিওয়ালা নড়ন-পাত-কাটা বই। একটা চীনদেশের ভ্রমণ হাতে

আছে, কিন্তু চীনটা অনেক বইয়েতে পড়েছি। একটা মেয়ের লেখা পারস্য আছে. কিন্তু মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয় এবং তাতে যথেণ্ট ছবি নেই। তিব্বত পঞ্চা राय राहर आंक्रिका भएएছि। यीन निक्रम-आर्क्सातकात युत-र्हात-अयाना जाला বই থাকত তো পড়তম। কিন্ত খ্যাকারের দোকানে মনের মতো বই খাজে পাই নি। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতিসাধন করবার মতো, শিক্ষা করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে। কিন্তু কু'ড়েমি করবার মতো বই ভারী কম। সে রকম বই লিখতে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক এবং সে ক্ষমতা ভারী বিরল। অবকাশের অবকাশত্ব নণ্ট করবে না. বরং তাকে একটা রঙিন এবং রসালো করে তুলবে অথচ পড়ার খোরাক দেবে, এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা ভারী শক্ত। স্টীল পেনে লিখে মনের উপরে দাগ করে দেবে না. পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—মনের চার দিকে একটা স্ববিস্তীর্ণ দেশ কাল বর্ণ এবং রসের সূচিট করে দেবে। ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত জিনিসটা সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পডবার সব চেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ও-সব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না—কারণ, কলকাতায় সে রকম স্কুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর ति । ७-भव वहे आमि भक्ष्यलात जाता जीमारा तिथा पिटे। मन्भू भी निर्देशिक মধ্যাহে কিন্বা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের—এমন নবাবিয়ানা প্রথিবীতে অতি অলপ আছে। স [তা] বলত আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে—তা. আছে বটে।

সাতারা ১০ এপ্রিল? ১৮৯৫

202

কলকাতা ১৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

কাল সমস্ত দিন খ্ব ঘ্রের বেড়াতে হয়েছে।...অন্য কোনো দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম কিন্তু কাল খ্ব ঠান্ডা ছিল— আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছম, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃণ্টি পড়ছে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানোর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই, তব্ কাল একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যাবার মধ্যবতী সময়ট্রকৃতে মনের মধ্যে ভারী একটা অপর্প কবিত্ব-বেদনার সন্তার হাছিল— ঠিক যেন একটা গান শ্রনছিল্ম এবং মনের মধ্যে যে-একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হাছিল তার কোনো অর্থ ব্রুতে পারছিল্ম না। যতিদন যত কবিতা পড়েছি এবং গান শ্রনছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি, তার সমস্ত রস মনের কোন্-এক জায়গায় সন্তিত আছে। মাঝে মাঝে এক-একদিন কেন তার মদিরতাপ্রেণ সমস্ত লোভনীয় সোরভ বেরিয়ে পড়ে কিছুই জানি নে— এর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কোনো আধ্যাত্মিক পরিত্তি আছে কি না তাও

ব্রিক নে। কিন্তু এর এক অসীমতা গভীরতা এবং রহস্যপ্রণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এবং এ জিনিসটাকে কিছ্বতেই অসত্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না—এর মধ্যে যে-একটা আকাত্মার অধীরতা আছে সেও ভালো। কলকাতা শহরের জড় আরাম এবং সস্তোষ এর তুলনায় খ্ব নিকৃষ্ট মনে হয়। কাল রাত্রে জ্যো [তিদাদা] দের ওখানে অ [ভ] একটা এস্রাজ হাতে করে বসল—বাইরে ব্লিট পড়ছে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হছে। আমি প্রথমে 'ভরা বাদের' গাইল্ম। তার পরে গাইল্ম 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'—গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ পরিপ্রণ ছিল, নববর্ষাটিও বেশ অন্ক্ল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল—ভাবছিল্ম এই-যে স্বরের এবং ভাবের একটা অপ্রে রাজ্য এ কি কেবলই আমার মনের? এর অন্রর্প আর কোথাও কিছ্ই নেই? এ কি কেবলই মরীচিকা?

সাতারা ১৮ এপ্রিল? ১৮৯৫

250

কলকাতা ২৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজ সকাল বেলা থেকে স্কভীর আলস্যে আমাকে আক্রমণ করেছে।...আমাদের জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জান ঘর এবং বারান্দায় অকর্মাণ্যভাবে কেবলই ঘুর ঘুর करत र्विज्याहि। भतौरतत সমস্ত সिम्निश्ला यन भिश्लि रुख পर्ज़िहल, कारना লেখা অথবা পড়ায় হাত দেবার কিছুমাত শক্তি ছিল না। এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গ্রু গ্রু করে মেঘ ডাকতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো বড়ো সমস্ত গাছগুলো হুস্ হাস্ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্লিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারি দিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চণ্ডলতায় বিক্ষার হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজই দেওরা যায় সে সমস্তই ছাড়ে ছাড়ে ফেলে দিতে লাগল।...মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো— কিছু ই বলা যায় না। মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না —হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে। বলে, 'আমাকে এমন একটা-কিছ, দাও যা খুব মস্ত- যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্তি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত ভবিষ্যাৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।' তখন হাতের कारक काथात वा की भाउता यात्र-किवल घरत घरत वातान्मात वातान्मात घुत घुत করে বেড়ানো যায়। কতকগুলো ছিল্ল-বিচ্ছিল খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তথনি তার সমুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা আত্মবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তখন তাকে অসম্ভ মনে করি! কিন্তু আমি মনে করি মান্বের ষথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বন্ধ করবার ইচ্ছা— সকলের সেই ঐক্যলান্ডের ক্ষমতা নেই, সেই জন্যে সমাজের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রবং কাজগ্নলো তাদের পক্ষে উপযোগী —িকন্তু মনের স্বাভীর আকাঙ্কা সেই স্ববিশাল ঐক্যের দিকে। সেই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

প্না ৩০ এপ্রিল ১৮৯৫

255

কলকাতা । ১৫২৫ । মে *২* 

আজ কোথা থেকে একটা নহবত শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শনেলে মনের ভিতরে যে অনিব'চনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাংপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সূর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্থের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রই, এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের প্রথিবীটি বহু,দরে— যেন একটি প্রকান্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জসাময় নর— তার কোনো তচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মূহুর্তকে কণ্টাকিত করে তলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সন্দের সামঞ্জস্যের দ্বারা মহেতের মধ্যে যেন কী-এক মোহমূলে সমস্ত সংসার্টিকে এমন একটি পার্স্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষ্দু ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জসাগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিতা সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত প্রথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মান্বের জন্মম্ত্যু হাসিকালা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকর্ণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে ষাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জান করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগর্বাল সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্র মারেই সেইগ্রিলর অকিণ্ডিৎকরতা মুহুতের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্ মাতেরই ভিতর থানিকটা সমাজনাশকতা আছে—সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাণ্ডল্য জন্মে, সমাজের লোকিকতার বন্ধন ছেদন

করে নিত্যসোন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের স্ফিট হতে থাকে—সোন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার স্ফিট করে।

প্না ৬ মে ১৮৯৫

252

পতিসর-পথে ১ জুন। ১৮৯৫।

অনেক দিনের পরে আমার নির্জন বোর্টটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বলছে— 'তুমি এসেছ, তোমাকে দেখে আমি বড়ো খাদি হয়েছি।' নিজনিতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে হাত বলেয়ে দিচ্ছে। আজ দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না— রোদদরে উঠেছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসটি বেশ মধ্রে লাগছিল। नमीिं ट्याटो— मुदे जीत चारम सर्ज रहा गीज़रा এरमट्य, शात, जेतट, स्मराजा कल जनाह. गा धार्क, जनक हिल्ला त्वारे एतथ हीश्कातस्वतं मृतुन्ध सक्षीरमत ভাকাভাকি করছে। ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম—দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগ্রলি এক মুহুতের ছবিমাত্র किन्छ कछ लात्कित कार्ष्ट धरेरे नमन्त्र भाषियी। याता थे जला निरंम ज्ञान कतरह এবং ডাঙার বসে বাখারি ছ্রুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগনলোর আড়ালে কোন-একটা জায়গায় তাদের বাডিতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চির<del>জ</del>ীবনের র<del>ঙ্গ</del>ভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীতি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী। এই চিন্তাগর্নল খবে যে অপুর্ব এবং অসামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্তু তব্ব এরকম করে ভেবে দেখতে গেলে একট্ নতুন রকমের ঠেকে— আমরা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— দুই ধারের গ্রাম আপন-আপন ঘরে প্রদীপ জেবলে নিভত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘ্মচ্ছে—কেবল আমার একটিমাত্র বোট भावाथारन मीष् रकरण वर्शवर्श भन्न करत हरलाइ, मृ धारतत लाकालासत महन আমার কোনো সম্পর্ক ই নেই।

খড়কি ৬ জন ১৮৯৫

পতিসর ৩ জুন। ১৮৯৫।

এমন সময় 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া'— যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। বাতাস কখনো প্র দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসছে— বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগ্র্লির মতো বিষম জোরে ছট্ছট্ শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করছে ... বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জ্বড়ে রাগে গোঙ্রাছে। ... বিদ্যুৎ এবং বজ্রেরও বিরাম নেই। আমার জানলা সাশি সমস্ত বন্ধ— কেবল যে দিকে বাতাস নেই সেই দিককার একটি খড়খড়ি খ্বলে মেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখছি। বর্ষাটা এর্মান জমে এসেছে যে, ইচ্ছে করছে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই— কিন্তু পদ্যে লিখতে বসলে বোধ হয় লেখা শেষ হবার প্রেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে তো আর অক্ষর মিলিয়ে চলতে হয় না। এই সময়ে বেশ ফে'দে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ। তাই লিখতুম, কিন্তু পাশে শৈ... বসে আছে— কেউ কাছে বসে থাকলে লেখা হয় না। কিন্তু মনের ভিতর ভারী একটা উল্লাস হচ্ছে— এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্মর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার ব্বকের ভিতর একটা তৃফান উঠছে— একটা-কিছ্ব করতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খ্ব সম্বের ভাবনা খ্ব অসন্তব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খ্ব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিন্বা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে— কত মেঘলার দিন, কত তেতালার ছাতের উপরকার আকাশ, কত প্র্বিম্টিত মনের ভিতর দিয়ে ছিল্ল ভিন্ন মেঘের মতো হ্ব হ্ব করে উড়ে যাছে।

সাতারা ৮ জুন ১৮৯৫

\$78

পতিসর ৬ জ্ন। ১৮৯৫।

তার পরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখতে বসেছিল্ম—মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই দৃঢ় সংকলপ করে খ্ব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপ্র্ব ক এইমাত্র লেখা শেষ করে ফেলল্ম। এখন সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু এখন গ্রীন্মের বেলা খ্ব দীর্ঘ, তাই এখনো স্মালোক বেশ প্রকটাছে। যতক্ষণ একটা লেখা চলতে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে—সেটা শেষ হয়ে যাবা-মাত্রই আবার একটা নতুন বিষয়ের অন্বেষণে নিতান্ত দিশে-হারার মতো, লক্ষ্মীছাড়ার মতো, চারি দিকে ঘ্রে বেড়াতে হয়। ... এত চিন্তা করে চেন্টা করে কন্ট সয়ে একজনকে লিখতে হয়, অথচ পাঠকেরা কতই অবহেলার সঙ্গে মাঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সেজন্যে

আক্ষেপ করা কাপ্রেষ্ডা, অনেক সময়েই করি নে। কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিপ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলার শরীর মনকে ক্লান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একটা ক্ষণিক ওদাস্যের হাত কিছ্বতেই এড়ানো যায় না। রণে ভঙ্গ দিরে খ্যাতিহীন নির্জানে আপন মনের মতো কাজ এবং মনের মতো বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে ইচ্ছে করে। মান্বের পক্ষে মান্বের জনতার মতো এমন শ্রান্তিজনক আর কিছ্বই নেই। প্রকৃতির উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমান্ত বিশ্রামের স্থান—আর-সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আনে।

সাতারা ১১ **জ্**ন ১৮৯৫

236

কলকাতা সোমবার, ১১ আষাঢ়। ১৩০২।

ক'দিন খুব রীতিমত বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রোদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারী অভিভূত করত। ভিতরে ভিতরে এমন একটা কম্পান্বিত রক্ষের আনন্দ উপস্থিত হত সৈ আমি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিল্ম। যাবার সময় বরাবর এক অম্তবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম, ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দ্র্ণিট পড়ল— এবং প্রথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই—মাঠের উপর সকালবেলাকার স্কুমার রোদ্দ্রটি বিষাদ শাস্তি এবং সোলবর্ষে রিদ্ধ সরস নির্মাল নবীন শ্যামলশ্রীকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মতো খানিক ক্ষণের জনো একটি অনিব্চনীয় কোমল স্বন্দর রাগিণী কন্দিপত হয়ে বেজে উঠতে লাগল। এখন এত রকমের বিষয় আমার চার দিকে ব্যহ বে'ধে রয়েছে যে, জগংটাকে সম্মুখে দেখতে পাই নে— একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আন্তে আন্তে সরে যাচ্চে—বিশ্ববীণার যে যক্ষ্মী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে. দেখতে দেখতে বসস্তের ফ্ল ফ্রিটের দেয় এবং জলে স্থলে শ্নে গানে গ্রাজন काकनीरा कुर्रावर मार्थावर करत राजाल, स्मरे यन्तीव मानीय माराजन किन्निर **अमृशिग्रीम आमात मानत जातरक म्यार म्यार करत आघाज कराइ ना। छत्र दस** পাছে এইরকম অনেক দিন হতে হতে মনের যে তারগ্রলো সর্বদাই বেজে বেজে উঠত সেগ্রলোতে ধ্রলো পড়ে মরচে পড়ে যায়, মনের ভিতরটা ক্রমে ব্রড়ো হয়ে অসাড় হয়ে আসে। অবিশ্রাম কাজকর্মে মান্যকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়। সেট্রু শক্ত হওয়া দরকার জানি—সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশাক, কিন্তু তব্যু সেটা আমার কাছে ভারী অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু 'সূখং বা বদি বা দুঃখং প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ং' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে অবশাসভাবনার বিরুদ্ধে বুখা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে চারি

দিকের সমস্ত অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এখন অনেকটা তাই হয়েছে—কর্তবাচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বে'ধে দেওয়া গেছে—এবং তার চোখেও ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘ্রপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে প্থিবীতে একজন দরকারী জীব হয়ে উঠেছি। সংগীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়—তাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময় আলোও জনলে। অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে প্নশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি [বব]—কাছারির চিঠিগ্রলি সম্মুখে পেশ হয়েছে, সাধনার প্র্যুক্ত স্তুপাকার জমেছে।

সাতারা ২৮ জুন ১৮৯৫

236

সাজাদপরে ২৮ জন। ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একট্ব আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি— একট্র একট্র করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রোদ্রবৃদ্টি, নদীস্লোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেণ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফল্লে শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সোন্দর্যে সজীব করে তুলছে— আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সব্জ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের ল্লিফ্ক রোদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখন্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গলপটি কেমন সংমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটকে কেমন অতি সহজেই ব্ ঝতে পারত! তা হলে কেউ তাকে সমালোচনা করতে সাহস করত না। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

সাতারা ৩ জ্লাই? ১৮৯৫

সাজাদপ্র ২ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল থেকে সাহাজাদপ্রের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিল্ম তাই। বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে— এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধ্যর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে – কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সব্জ প্রিথবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কৃত্হলী পাড়াগেরে মেয়ের মতো সর্বাদাই আমার জানলা-দরজার কাছে উ<sup>\*</sup>কি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের— আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিক প্রসন্ন প্রফক্লে, সরস এবং সজীব, নবীন এবং সন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমক্তে আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়— আাপলোদেবের দ্বর্ণবীণাধর্নিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের শ্বচ্ছ পেয়ালা উপ,ড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ধ এবং উন্মুক্ত, বেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং শ্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বিত্রশ-সিংহাসন। এই আকাশের মধ্যে আমি একটি সংগভীর নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গ ভালোবাসা এবং অনন্ত শান্তিরসপূর্ণ সান্তনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সর্বাঙ্গে এবং সর্বামনে অনুভব করি। এই আকাশের ভাশ্ভার, এই আলোক, এই শাস্তি কথনো ফুরোবে না-আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ স্কাল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রক্ম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না।

সাতারা ৭ জ্লাই? ১৮৯৫

52R

সাহাজাদপ্র ৫ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীতানের সার বাজিয়েছিল সে বড়ো চমংকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযাক্ত হয়েছিল— যেমন সাদাসিধে তেমনি সকর্ণ। কাল রাত্রে বেশ মৃদ্মন্দ বাতাস এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল. আর নহবতটি খাব ইনিয়ে-বিনিয়ে বাজছিল। কাল জানলা খালে সেই বাজনা শানতে শ্বনতে নিদ্রা দির্মেছি। আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল—তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম, পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিনরাহির মধ্যে তিন-চার বার করে নহবত বাজত— আমার তখন মনে হত আমি বড়ো হয়ে স্বাধীন হবা মান্তই একটা এইরকম নহবত রাথব। যে পাষাণদেবতা কাঁসর ঘ•টার অসহ্য কোলাহ**ল** সম্পূর্ণ বধির ভাবে শনেতে পারে, তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী -আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মতো ঠাকুরের জন্যে যদি কোনো প্রােরান সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সংগীতটা ব্যর্থ হয় না। তা হলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের কাজকর্ম গ্রুলোতে এমন দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না। গান বাজনা শুনলেই তথনি বুঝতে পারি এতদিন আমি সংগীতের জন্যে ত্রিত হয়ে ছিল্ম-সেই জন্যে আমার ভারী ইচ্ছে করে আমার খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালোরকম বাজনা শিখে নেয়।

সাতারা ১০ জ্লাই? ১৮৯৫

222

সাহাজা**দপ্রে** ৬ জ্লাই। ১৮৯৫।

কাল আমাদের এখানকার প্রাাহ শেষ হয়ে গেল। বিন্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিল,ম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল— ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি ব্রুড়ো ভক্ত আছে তার নাম র্প্রাদ মেধা— সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লন্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে— সে আমার পায়ের ধর্লো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদম্খ দেখতে এসেছি।' চাঁদম্খ এ কথায় বোধ করি কিণ্ডিং রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। র্পচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা— এক বংসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খ্ব মধ্র লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল প্রের্মমান্বের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে— এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একোরে অমিশ্রিত আদিম সহদয়তাট্রক প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজন্তা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস স্বন্দর অন্রক্তি আরও এমন বহুম্লা বোধ হয়। শিশ্রে মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা প্রের্মমান্য একে একে এসে

আমার পায়ের ধন্লো নিয়ে চুমো খেতে লাগল—কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ের চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাং এক মেয়ে এসে আমার দৃই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে—বলা আবশাক সে অলপবরস্কা নয়। প্র্র্ব প্রজারাও অনেকে পদচুস্বন করে। আমি বদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সন্খে রাখতুম—এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সন্থে থাকতুম।

সাতারা। ১২ জ্বলাই ১৮৯৫

220

পাবনা-পথে ১ জলাই। ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই নদীর ভিতর দিয়ে যাবার পথে এবং আসবার পথে তোকে অনেকবার অনেক চিঠি লিখেছি। এই ছোটো খামথেয়ালি নদী, দুই ধারে সব্বজ ঢালা ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আথের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার লাইন আমি বারম্বার আবৃত্তি করে ব্যচ্ছি এবং প্রতিবারেই নতন বোধ হচ্ছে। পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো नमीम् नि এত वर्षा या. तम यम ठिक कर्मच करत रमख्या याय मा। आत. এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে— এ নদীতে স্টীমার নেই, নোকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়াগের নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত বিষ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পশ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘে'ষা নদী—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের ল্লান করবার নদী—ল্লানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গম্পগ্রন্থর নিয়ে আসে সেগর্নল এই নদীর হাস্যময় কলম্বরের সঙ্গে বেশ মিশে ষার। আদ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেডে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বংসর অদর্শন থেকে বর্ষার করেক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুর্নালর তত্ত্ব নিতে আসে—তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন থবরগালি শানে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখিত্ব করে আবার চলে যায়।

সাতারা ১৪ জ্লাই ১৮৯৫ Contracting the Reserve of the Contraction of the State o

the state of the s

निनारेनर ५० **ज**नारे। ১৮৯৫।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— আকাশ মেঘে অন্ধকার। গ্রেগ্রের মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো বাতানে তীরের বনঝাউগলো আন্দোলিত হচ্ছে। বনের মধ্যে শেয়াল ডাকছে. नमीटि त्नोटका त्नरे— त्यद्येता चार्च श्रीविजाग कद्यट्स, छाडाय क्रनमानव त्नरे— गर्निहे দুই-তিন গোর, বাবলা-বনের ভিতর দিয়ে গৃহমুখে চলেছে। ডাঙায় বাঁশঝাড়ের मर्था घन कालीत मरणा अक्षकात এবং करलत छेलत शायालित এको विवर्ग स्मत আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝকে পড়ে চিঠি লিখছি—উচ্ছ্তখল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উডিয়ে ছডিয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এ দিকে নদীর চাণ্ডলো ষে-একট্র দোলা দিচ্ছে তাতেও লাইন ঠিক রেখে লেখা একট্র কণ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে—এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে। এই গোধ্লির মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদ্রমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি। কিন্ত সেটা একটা ইচ্ছা মাত্র—কী করলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় তা ঠিক জানি নে। অর্থাং চিঠিকে ঠিক সেই নির্জন ঘরের গল্পে পরিণত করার মতো ক্ষমতা নেই। আমাদের মনের খাব সহজ ইচ্ছাগালিই বাস্তবিক দাংসাধ্য। সেগালি হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না। অনেক সময় युक्त জমানো সহজ, কিন্ত গলপ জমানো সহজ নয়।

সাতারা ১৫ জ্লাই ১৮৯৫

222

কলকাতা ২০ জ্লাই। ১৮৯৫।

এবারে আমার পাণ্ডভোতিকে নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য ন্তন ভাব আছে, সেটা আমি দেখল্ম কোনো পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। আমি বলি ষে, মৃত্যু র্ষাদ না থাকত তা হলে বন্ধুজগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত, জগতের মধ্যে অনস্তের suggestion থাকত না। বন্ধুজগণটা হচ্ছে অটল reality—তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবিন্দির পরিকৃপ্তি হয় না। তার পরিকৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের স্জন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বন্ধুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতাসন্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। বন্ধুজগণ বদি অটল কঠিন প্রাচীরে আমাদের ঘিরে রেথে দিত,

এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত তা হলে আমরা যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেণ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কম্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কী হতে পারি তার আর সীমা নেই, এবং মৃত্যু প্রোতনকে অপসারিত করে দেয় বলেই অনাগত অসীম নৃতন আমাদের ideal আশাকে পোষণ করতে থাকে। ভালো কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্ছে তার suggestiveness। জগৎরচনার মধ্যে সেই suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে— সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি যে, আরও টের আছে এবং আরও টের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই প্রিববীই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে—তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি: যদি মূতা না থাকত তা হলে আপনার দীনহীন অস্তিম্বের মধ্যেই সূক্ষ্রিন ভাবে বন্ধ হয়ে থাকতুম: মানবান্বার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিম্বের স্থান, পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবৃদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিকৃপ্তির স্থান, তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতৃম না। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, মাঝে মাঝে যদি ছেদ না পেত তা হলে বিপর্যার কংসিত হয়ে উঠত। এক দিকে পরিষ্কার definiteness আর-এক দিকে অসীম suggestiveness— এই দুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দর্য গঠিত হয়— মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে এক দিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোনো সাম্বুনা নেই। কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি স্কুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্তনাস্থল।

কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাণ্ডভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে—বোঝানোও বিষম শক্ত।

সাতারা ২৪ **জ্**লাই ১৮৯৫

220

কলকাতা ৩ অগস্ট্। ১৮৯৫।

লোকের খ্যাতির মধ্যে খ্ব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতারও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে। প্রথম উচ্ছন্তনের পরেই সমস্ত শ্না এবং মিথাা মনে হর—মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রয়ে দ্বে থাকা উচিত, এই জিনিসটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মতো না দাঁড়িয়ে যায় সেজনো বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমত লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের

যোগ্যতা সন্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তার পরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাচ্ছি বলে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়— অথচ আমি যে বাংলার পাঠক-সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আর্ডারক বিশ্বাস নয় এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু দিন-দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়ছে ততই এক দিকে আমি খ্রিশ হচ্ছি অন্য দিকে সব ছেড়েছ্ব্ডে লোকের ভিড় ঠেলেঠ্লে নিজের যথার্থ প্রাইভেট বাসস্থানের নিভ্ত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্ছে। সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার প্রনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ ব্রুতে পার্রছি খ্যাতি জিনিসটা ভালো নয়— ওতে অন্তরাত্বার কিছ্ন্মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

সাতারা ৭ অগস্ট ১৮৯৫

\$ \$ 8

শিলাইদহ ১৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিসটার প্রতি আমার শ্রন্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পর্বথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পন্টর্পে ব্রুতে পার্রাছ কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগ্রাল ব্যত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়— জিনিস চিনতে হয়, মান্য চিনতে হয়, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়। এখন আমার কাছে একটা নতেন রাজ্য খুলে গেছে। দেশ দেশান্তরের লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহানিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি—মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের স্কুনুরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। সমস্ত চিনতে এবং শিখতে, খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অন,ভব করা যায়। পুর,্ষের কাজের একটা এই মাহাত্মা যে, কাজের খাতিরে তাকে নিজের ব্যক্তিগত সূত্র দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষেপ করে নিয়ে চলতে হয়। মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলমে: সে এনে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষং অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেরেটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়ুর্নাট কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কণ্ট হল-কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মান্যকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে! যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এর্থান হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে

পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হযে। কল্পনানেতে এই প্রিথবীব্যাপী প্র্যের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দ্ভিপাত করি— সংসারের রাজপঞ্জের দৃই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে— কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজ্বির করছে— অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নিচে দিয়ে প্রতাহই কত মৃত্যু কত শোক দৃঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাক্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মৃহ্তের মধ্যে সমন্ত কর্মচন্দ্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক দৃঃখ নিচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের বিজ বেথে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লোহপথে হৢহৢঃ শব্দে চলে যায়— নির্দিণ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠ্রতার মধ্যে একটা কঠোর সান্তুনা আছে।

সাতারা ১৯ অগস্ট ১৮৯৫

२२६

শিলাইদহ ১৮ অগস্ট্ । ১৮৯৫।

কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না—র্যাদও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্র্যাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তব**ু** ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবক্ত প্রথিৰীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল। বসে বসে অনেক ক্ষণ প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোর, এবং ছাগলের চরাটা এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা সময় কাটত। মান্যবের যে অবস্থাটা গাছপালা শস্য গোর, বাছ,র এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন- এবং ধান কাটা, নোকোয় খেয়া দেওরা, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত—সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধ্যে অনুভব করা ষায়। অনেকে বলে, ওদের মধ্যে যে সূখ আমরা কম্পনা করি সেটা ঠিক সমলেক নয়। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। ওরা অনেকটা ছেলেমান,ষের মতো, সেই জন্যে ওরা সমগ্র হৃদর দিয়ে সূখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সূখ বড়ো জটিল এবং দূর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃতিম হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমরা আত্মবিস্মৃত হতে পারি নে, স্বল্পট্রকুকে সরল কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে নিতে পারি নে—বরং অনেক-খানিকে অসন্তর্ভী বিশ্লেষণের দ্বারা কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা হতেও চাই নে—কেবল ওদের সন্ডোষ এবং সরলতাট্রক চাই আর সমস্ত ব্লিমবিদ্যা নিজের ষা প'্ৰিজ আছে তাও ছাডতে চাই নে।

সাতারা ২০ অগস্ট ১৮১৫

शिलाहेनर २० व्याग्ये। ५४५७।

মেঘব্ িট কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মাল উল্জ্বল স্কুনর শরংকালের ভাব দেখা দিয়েছে। এ ক'দিন নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খবে প্রশান্ত নিস্তরক ভাক ধারণ করেছে, ও পারে চরের কাছে জেলেরা এক-কোমর জলে নেবে মাছ ধরছে, এ পারে নদীর ধারে গোর, চরছে 🕂 একটি স্ববিস্তীর্ণ স্বন্দর সম্বজ্জাল শাস্তি জলে স্থলে শ্নো আপন উদার মাত্রনেড প্রসারিত করে বসে আছে, অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মন্তক চুন্বন করছে। এইরকম সকালবেলায় অতীতকালের সমুদ্র সুমধুর দিনগুলিকে আজকের দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ডসমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাকে পূর্বে একবার বলেছিল্ম, [বব], আমার ইচ্ছে করে আমার সম্দর্ম চিঠিগুলো থেকে সমস্ত ভচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কম্পনাগলেকে বেছে নিয়ে একর গেখে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধ্যে একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে—আমার পক্ষে সে একটা বহুৎ বিস্তীর্ণ উপবনের মতো বেডাবার জায়গা হয়— যদি এক সময়ে মনের স্ক্রে সম্ভোগশক্তি হ্রাস হয়ে আসে, যদি ন্তন জগং তার দ্বারগর্বল একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে, তা হলে আমার সেই অমূল্য পূরাতন জগণটি আমার কাছে প্রম আশ্রয়ের মতো থাকে। বিশ্ব-জগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে— সেই অংশগুলি যদি পাই তা হলে আমার জীবন অনেকটা বহত্তর হয়ে ওঠে।

সাতারা ২৫ অগস্ট ১৮৯৫

२२१

শিলাইদহ ২০ অগস্ট্ । ১৮৯৫ ।

এই বর্ষার বিপন্ন নদীলোত তার অবিশ্রাম কলশন্দ নিয়ে আমাকে এমন পরিপ্র্প্
সঙ্গদান করে কেন তাই ভাবছিল্ম। তার কারণ আমি বেশ ব্রুতে পারছি, কিন্তু
প্রকাশ করে বলা শক্ত। নদীটা যেন একটা স্বৃহং প্রাণপদার্থের মতো— একটা
প্রবল উদ্যমরাশি বহুদ্র হতে গর্বভরে কলম্বরে অবহেলে চলে আসছে। তাই
দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মীরভার স্পন্দন অন্ভূত হতে থাকে।
একটা দ্বর্ধর্য বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে
দেখা বায় তা হলে সেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে
ওঠে। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গ্রেচ গভারী

আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা স্বৃত্ৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে—এই নিতাসঞ্জীবিত সব্বন্ধ সরস তৃণলতা-তর্গুল্ম, এই জলধারা, এই বায় প্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতচক্র, এই অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিত্রমন্ডলীর প্রবহমান স্ত্রোত, পূর্ণিবীর অনুস্ত প্রাণিপর্যায়, এই সমন্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে— সমস্ত বিশ্বচরা-চরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো—এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে— প্রকৃতির সমস্ত অণ্পরমাণ্য বদি আমাদের সগোত্ত না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগাড় একটা আনন্দে অনস্তকাল স্পদ্মান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে: নইলে কখনোই নিজীবের প্রতি জীবনের জডের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণ্যুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একরে স্থান পেয়েছি— নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সূজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর-কোনো যুক্তি নেই।

সাতারা ২৮ **অগস্ট**্১৮৯৫

228

শিলাইদহ ২৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

এই-যে অনাদি অনস্ত আকাশ-পূর্ণ নিত্য প্রপদমান ঘ্রণ্যমান অগ্পরমাণ্র সঙ্গে আমাদের একটা নিগ্ছে আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদুশ্যপ্রায় হয়ে যায়—হয়তো অনেক দিনের অভ্যাস-বশত কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রত্যক্ষ দীপ্যমান -ভাবে অন্তর্মান্তর মধ্যে অনুভব করতে পারি নে। তখন ওটাকে কবিকম্পনা বলে ভ্রম হয়। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করার মতো সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী আছে? কিন্তু অনেক সময় মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্ভান্ত হয়ে যায়, কম্পনার স্ক্রে অনুভবশক্তি রসাভাবে শহুক হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্তগভীর পরিপ্রেণ প্রসারতা থাকে না যার অপার নিস্তন্ধতার মধ্যে সত্যের সমস্ত দ্রাগত ধর্নিগর্লি নিজেরই ভিতরকার কথাগ্রিলরে মতো অত্যন্ত প্রথপে শোনা বায়। তখন সমস্তই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘ্রলিয়ে বায়, তখন কেবল বাইরের গোলমালগ্রেলাকেই সত্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের চিরন্তন কথাগ্রিলকেই

স্বপ্নদর্শীর কার্ম্পানকতা বলে শ্রম হতে থাকে। তা যদি না হত, যদি এই অনম্ভ বিষের সঞ্জীব আকর্ষণ চিরকাল স্পণ্ট এবং একান্ত সভ্যভাবে অনুভব করতে পারত্ম, তা হলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্রনা আর কিসে থাকত? তা হলে প্रियेवीत প্রাণমরী মাটিকে ব্যকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে হদরকে এই জগদ-ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। দরুখের বিষয় এই মে, ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অখন্ড শান্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, নিজের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারা যায় না। সেই জনোই মাঝে মাঝে মফস্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সম্মুখে এক মুহুতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কালক্র**ম** আমার কম্পনার এই সজীবতা চলে যায়, বাহাপ্রকৃতি আমার মনেরই জড্ছ-বশত জডবং প্রতিভাত হয়, তা হলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানছি সেইটেকে যৌবনকালের এক সময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে—মনে হবে. বেশ একটি স্বন্দর থিয়োরি—হয়তো প্রবীণ বয়সের শুক্ত হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেইগ্রলো দেখলে বোধ হয় শ্বন্ধ চিত্তের মধ্যে সরসতার সন্থার হতে পারবে — আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি (religion) ফিরে পাব।

কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

२२৯

শিলাইদহ ২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অলপ অলপ রোদ্দ্রর ওঠবার চেণ্টা করছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, প্রেব হাওয়া খ্রব বেগে বইছে। ও পারে বিকম্পিত কাশবন আগ্রনের শিখার মতো ক্রমাগত কাঁপছে। এখান থেকে দ্রের পদ্মার গর্জন শোনা ঘাছে। কাল পর্শ্র দ্বিদন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল—

ঝরঝর বরষে বারিধারা—
ফিরে বায়; হাহাস্বরে জনহান অসাম প্রান্তরে—
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা—
নিবিড় নীরদ গগনে—

ইত্যাদি।

তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি স্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমশুক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মন্ত রেশমের আলখাব্রা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুর্দিকে অত্যস্ত হাস্যকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল— চোখের চশমা জল লেগে ঝাপসা হয়ে এল— হাতে যে বই ছিল তার মলাটটা আমার করকমলে অবিরল রঙিন অগ্রন্থাত করতে লাগল। আমি কাল

পর্শ, প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাছিল,ম। গাওয়ার দর্ন বৃণ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, পোরাই নদীর তরঙ্গধনি একটা ন্তন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল—চারি দিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃণ্টি-বাদলের স্বিশাল গীতিনাটোর একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল,ম। সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দুজালবিদ্যা জগতে আর কিছ,ই নেই—এ এক নৃতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে, সংগীত একটা নতুন মায়াজগং সৃষ্টি করে না এই প্রাতন জগতের অন্তর্যম অপর,প নিতারাজ্য উম্মাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগ্নলি জিনিস আছে যা মান,মকে এই কথা বলে যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বৃদ্ধিগম্য করতে চেণ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিসটাই অনিব্রচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ—তারই জন্যে আমাদের এত দৃঃখ, এত সৃত্য, এত ব্যাকুলতা।'

কলকাতা ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

200

শিলাইদহ ২১ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনা-কার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশক্ষ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। মন বলে, 'আমার লেখা-ফেখা সব ফ্রিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছ, নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল—এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' আমি তাকে বলি, 'ঐ কথা তো তুমি বরা-বর বলছ, কিন্তু লিখতেও তো কস্বর করো না।' আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মতো যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাখি ছু:ডে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে-কেটে বাপর্বাছা বলে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে। এখন সে কেবলই তার কলকাতার আস্তা-বলটার দিকে ঝকৈছে— আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কম্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখতে গিয়ে আপনার নিগঢ়ে মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্চিত প্রত্প থেকে যত মধ্য আহরণ করে-ছিল্ম তার অধিকাংশই সেখানে সণ্ডিত হয়ে আছে। মনের সেই নিতারাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খ'জে পাওয়া যায় না।

( কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরংকাল আমার চতুর্দিকে উন্তাসিত হয়ে উঠেছে, তাই আমাকে এক রকম স্মৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে।)

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

२०১

শিলাইদহ ২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

মান্য আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে পাকিয়ে তুলেছে যে, এ সমাজে স্খী হওয়া এবং স্খী করা বিষম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দ্বঃখটা হয়তো মান্যের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিস। যুদ্ধ করা, চেণ্টা করা, সহ্য করা, ত্যাগ করা— হয়তো স্খী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশাক। কণ্টে মান্যকে মান্য করে তুলতে থাকে, এবং সে মন্যাম্বের মূল্য কোথাও না কোথাও আছে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে পীড়া দেন। কথাটা অনেক সময় কপট 'ক্যাণ্ট্'এর মতো শ্নতে হয়, কিন্তু তাই বলে ওটা একেবারে অম্লক নয়। কণ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।...দ্বর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দ্বঃখ দ্র করতে পারি। সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোটো মনে হয় না। যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছ্ব টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারি তা হলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব— এই মেটিটারয়ল প্থিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।

কলকাতা ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

२०२

শিলাইদহ ২৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

যদিও ঝড় হবার কোনো লক্ষণ দেখছি নে—আকাশে মেঘ আতি অলপ, নদী অতি
প্রশান্ত, দিবালোক নির্মাল এবং উজ্জ্বল— স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে
চলেছে, মৃদ্মদদ বাতাস দিচ্ছে, শরীর এবং মনের মধ্যে একটি প্রলক্মিপ্রিত
জড়িমার সন্তার হচ্ছে।) আজ আমার নির্জানবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য
কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে...আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত
দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে থানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি।

এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হংকশ্প এবং তার নিশ্বাস-হিক্সোল এত কাছে অন্ভব করা বার বে, সংগাঁত ছাড়া আর কোনোরকম চেটাসাধ্য উপারে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছ্ন না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দ্ছিট রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রোদ্রপ্রিত স্দ্র্রবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্থম্ম হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পশ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা তো ঐ একই—ব্র্ছিট পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্বাৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য-ন্তন আবেগ, অনাদি-অনস্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের স্কুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮১৫

२००

শিলাইদহ ৩০ সেণ্টেম্বর। ১৮৯৫।

তুই 'আমরা ও তোমরা' -লেথকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলম। লোকটা কিন্তু 'খুব মঞ্জা করেছি' মনে করে বসে আছে। মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না: কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ। এমন-কি, ভালোমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এই জন্যে সমা-তব্বও তো সংসারে মোটের উপরে ভালোমন্দের বিচার এক রকম চলে যাচ্ছে এবং নিতান্ত মন্দ চলছে না- যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুল নেই, তব্ ও তো কালদ্রমে সাধারণ মতের অনেকটা ঐক্য দাঁডিয়ে যাচ্ছে। কতকটা natural selection এর মতো— বৈষম্য (variation) প্রতিদিন নানা আকারে দেখা দিচ্ছে. কিন্তু যেগ,লো টেকবার নয় সেগ,লো নানা উপায়ে নণ্ট হচ্ছে এবং যেগ,লো টেকসই সেগ্রলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে-সমস্ত বীজ বপন করে যাচ্ছি যদি মানুষের মনের পক্ষে তার যথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তা हरन स्य नमारनाहक स्पर्मान निन्मा करान वीक वार्थ हरव ना। आमन कथाणे এই যে, মান্বের মন জিনিসটা তেমন স্পরিচিত নর— আমার মনে আপাতত কোন্টা ভালো লাগল বা না লাগল তা আমি বলতে পারি এবং মোটাম্টি অন্য লোকের की ভारमा नागरव वा ना नागरव ठाउ वनरा भाति, किन्नु वााभाविणे এकरें, मृक्क्य বা জটিল হলেই খুব নিপুণ সমঝদার ব্যতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। এবং নিপ্রণ সমঝদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল থেকে যায়। সমঝদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন স্ক্রে সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগাকে অতিক্রম

করে সমবেদনাশক্তি-প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। সে রকম লোক বড়ো দ্বর্লভ। বরণ্ড দেখক অনেক ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমঝদার দ্বর্লভ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই. তব্ ও উপযাক্ত-শিক্ষা-প্রাপ্ত সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণও ভালো জিনিসেরই আদর দাঁড়িয়ে যায়। অতএব রুচির কোনো প্রকৃত আদর্শ আছে কি না তা নিয়ে তকের দ্বারা কোনো সাক্ষ্য মীমাংসা করা যায় না, অথচ ব্যবহারত মান্যের সমাজে একটা রুচির আদর্শ দাঁড়িয়ে যাছে এবং সম্পূর্ণ কদর্যতা কখনোই সোন্দর্যরূপে টিকে যাছে না— প্রমা হলছ এবং তা সংশোধনও হয়ে যাছে। তাই যদি না হড, তা হলে সোন্দর্য-স্থির সম্পূর্ণভাসাধনের জনো চিরকাল থেকে গাণিবর্গের এত প্রাণপণ চেটা থাকত না— বুচির অমোঘ আদর্শ তারা প্রমাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠা।

কলকাতা ১ **অক্টোবর** ১৮৯৫

908

শিলাইদহ ৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে আজ অতি স্কুলর দিন হয়েছে। আজ থেকে বোধ হয় শরংকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হল। স্কুন্দর কথাটা অনেকবার অনেক জিনিসে ব্যবহার হয়—সেই জন্যে ও কথাটা অব্যবহার্য হয়ে এসেছে; অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই। যাই হোক,∮আজকের দিনটি দুর্লভ দিন— আমার মনটা এই আলোকে, স্তন্ধতায়, এই নিৰ্মাল শুদ্ৰ স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন জাদ্বকরী তার কোমল হস্তে আমার দৃই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহের নিস্তরক্ত নদী এবং ও পারের প্রফাল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সাদরে পরে স্মাতির মতো মনোহর লাগছে। বোটে লোকজন এলে আমার এই শরতের স্কাভীর দিনগালি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না বলে মনের ভিতরে ভারী একটা স্বার্থপর পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে। বাধ হয় সেই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিশুর নিভূত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিভূতর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ-অনিমেষ-নেতে বিদায় নিতে এসেছে। আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন — আমি তোমার অনস্তকালের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপ্রের প্রিয়তমা, অনস্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমার চিরপরিচিতা—কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা কোরো না, তোমার অস্তরাত্মা আমি ছাড়া আর কারও হাত থেকে সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের চরমতম ফল গ্রহণ করে না। কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ সংসারে এ-সমস্ত কথা অলীক অমূলক শোনাবে— যদিও একটা দরে থেকে এবং একটা গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে **प्रथाल कथाजेरक राज्यन नाम्य प्राप्त दारा ना। এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে** আমার আত্মাকে শুরে শুরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। আমি বৃদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবাদ্ধি শাস্ত থাকবে. কিন্ত যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভূলিয়ে রাখা শক্ত হয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু, গভীরতম তুপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্দ্ধনে সুন্দর মুহুতে প্রেঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয় — খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সৈগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হরেছে। আমার জীবনের অন্তন্তলে ক্রমশই একটা নতেন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে— কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনর্থনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটাকু- আমার সমস্ত দুঃখ কণ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য— সেটাকে যদি স্পট্ পরিস্ফুট নিভরিযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সৈ আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সূখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিস হয়- যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তব, সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সূথে থাকত্ম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত তা হলে এই মানবজন্মে কতটকেই বা পেতম— কী বা জানতম!

কলকাতা ৫ অক্টোবর ১৮৯৫

206

শিলাইদহ ৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

দিনগালি আজকাল অত্যন্ত সন্মধ্র হয়ে এসেছে— বাতাস সন্শীতল, আকাশ সম্বজ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সন্প্রশান্ত, মন স্বপ্লাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখাটেখা বন্ধ, চারি দিকে ছাট, এবং অন্তরে বাহিরে সোল্মপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সন্কোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও ল্লেহভারে আবিষ্ট এবং ল্লিম্ব সমীরণও প্রীতিস্থায় পরিপর্ণ; এইসব রঙগালি— এই জলের গের্য়া, এ পারের সাদা, ও পারের সব্জ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমন্ত কতই বেশভ্ষা দ্ভিইলাসর অজস্রতার্পে আমার চতুর্দিকে শর্ণকিরণে ঝলকিত হচ্ছে)সমন্ত আকাশ যেন হদরপ্রের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশ্ব আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না— মান্য এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মান্য এত বেশি জারগা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিসের অপবায় করে!

কলকাতা ৫ অক্টোবর ১৮৯৫ 808

কৃষ্টিয়া ৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গদ্ধীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শ্নতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত স্ক্রা ও প্রবলতম যোগস্ত্রগ্লিকে নিভ্ত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অন্ভব করতে দিচ্ছে! জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দৃঃখরত উদ্যাপন করেছি— সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সম্বুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। হদয়ের প্রাত্যাহিক পরিত্তিতে মান্যের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অন্প স্থ উৎপন্ন করে, এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়— উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু রত্যাপনের মতো জীবন্যাপন করলে দেখা যায় অন্প স্থও প্রচুর স্থ এবং স্থই একমাত্র স্থকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচ্চতন রাথতে হয়, যা-কিছ্ব পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণার্গে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাথতে হয়, তা হলে হদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়— নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বিশ্বত করতে হয়। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি— সেটা শ্নতে থ্ব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের স্বৃশ্বাচ্ছন্দা জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়— বাইরের সমস্ত যখন বিরল তর্থান নিজেকে ভালোরকমে পাওয়া য়য়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অলপকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটোখাটো স্ব্থসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রহ্ম হয়ে আসে।

কিন্তু তপস্যা আমার দেবচ্ছাকৃত নয়, সৃথ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তব্ বিধাতা যখন বলপ্র্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছ্ব ফল পেতে চান— শ্কিয়ে গ্র্ভৃয়ে প্র্ড়ে ঝ্ড়ে সব-শেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছ্ব কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া-রকম অন্তব পাই। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দ্ ঢ় হয়ে আসে— যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দ্বঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্ড্ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। আর-কাউকে তা ঠিক বোঝানো যাবে না, এবং বোঝাবার দরকারও নেই— তারা তার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ করলেও বিকৃত করে ফেলবে— কিন্তু সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্ভত করে তোলাই মানুবের পক্ষে মনুবাত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে

জ্বন্দান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়—তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চিন্নিডার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।— Entbehren sollst du, sollst entbehren.

কলকাতা ৬ অক্টোবর ১৮৯৫

२७१

কৃষ্ণিয়া ৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

আমার দিনগালি রঞ্চীর কাগজের নোকোর মতো আলসামোতে একটি একটি করে ভাসিরে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি আর্ধটি করে গান তৈরি করছি এবং চৌকিটাতে অকর্ম শাভাবে বসে সরুর গুন্ গ্রুন্ করা যাচ্ছে; সরুর ভুলছি এবং তৈরি করছি এবং সরুষস্মৃতিময় বিষাদ-কোমল প্রশান্ত শরংকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি। কবে থেকে যে কোমর বে'ধে রীতিমত কাজ আরম্ভ করতে পারব তা তো ব্রুতে পারছি নে। এই বিস্তীপ জল এবং নদীতীর থেকে একটি নিশ্বাস আমার গায়ের উপর এসে পডছে—একটি অতান্ত নিকটবতী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তাকে আমি কিছতেই যেতে বলতে পার্রাছ নে। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্মায় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অবনত হয়ে পড়েছে. এই আলোক আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে. সর্বব্যাপী নিস্তন্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেণ্টন করে ধরেছে, একটি সকর্ণ অশ্রসজল শান্তি আমার চোখের উপরে ললাটের উপরে চুম্বন করছে— আমি একটি পরিব্যাপ্ত অথচ নিভত সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবেণ্টিত হয়ে রয়েছি। পজোর ছাটিতে সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছে, আমারও এই বাড়ি— আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকডে নিয়ে বলছে, 'ভূমি কাজ ঢের করেছ, এখন একট্বখানি থামো। আমিও নিরাপত্তিতে থেমে আছি. এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টু:টি চেপে ধরবেন—তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কত্রী যে কোথায় থাকবেন, তাঁর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা, তৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদমার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও তিনি আমাকে পিছন-পিছন টেনে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা ৭ অক্টোবর ১৮৯৫

## SOF

শিলাইদহ ১০ অক্টোবর। ১৮৯৫।

ঠিক যাকে সাধারণত ধর্মা বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সংস্পন্ট দুটের পে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ বে-একটা সজাব পদার্থ সূত্র হরে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নিদিশ্ট মত নর-অকটা নিগতে চেতনা, একটা নতেন অন্তরিন্দ্রি। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি ক্রমণ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, আমার সম্খ-দরুখ অন্তর-বাহির বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শালে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমন্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপ্রোগী—বন্ধূত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে বে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত স্খদঃখকে বখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনুত স্ঞানরহস্য ঠিক ব্রুতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্ত নিজের ভিতরকার এই সজনশক্তির অখন্ড **ঐক্যসূত্র যথন একবার** অনুভব করা যায় তখন এই সূজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপ-লিন্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষর চন্দ্র সূর্য জবলতে জবলতে ঘ্রবতে ঘ্রতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা স্জন চলছে— আমার স্থ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে— এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধ্রলিকণাকেও জানি নে, কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুর্নালকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রাথত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণ্, পরমাণ্,ও থাকতে পারে না: আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সালিশ্ব সন্দর শরংপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতিম্য শ্ন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়—নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সম্পর বলে অন্যভব করতুম? আমার সমস্ত বাসনাস্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতম? আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগংপ্রাণের সঙ্গে বে চির-কালের নিগতে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত--চতুদিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে কথাবার্তা দিনরাহিই চলছে।

কলকাতা ১১ অক্টোবর ১৮১৫ 80%

শিলাইদহ ১৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

রোদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, জল ঝিক্মিক্ করছে, একট্ব একট্ব শীতের বাতাস দিছে, নদাঁর জল আয়নার মতো স্থির, মাঝে মাঝে এক-আধটা নোকো পাশ দিয়ে ছল্ ছল্ শব্দে চলে বাছে।) যদি একলা থাকতুম তা হলে এই সময়টাতে জানলার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্টাচিত্তে পড়ে থাকতুম— দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই রোদ্রাজ্বল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শ্বনতে পেতুম এবং নিজের অস্থিতকে এই রোদ্র জল বায়্র ভিতরে সম্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্পোলিত অন্ভবকরত্ম— নিজেকে অখণ্ড অনস্ভবালের শ্যাতিলে শ্য়ান উপলন্ধি করতুম— সমস্ত প্থিবী জব্রু ত্ণগ্রু অবন্তা পশ্বপক্ষী-র্পে যে জীবনরাশি উচ্ছবিসত হচ্ছে নিজেকে সেই কলধ্বনিম্থারিত চির-নিঝ্রের মধ্যে প্রবাহিত বোধ করতুম— আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজত্ব-আবরণ এই শরতের রোদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থার ঠিক সেই আথাবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাং অম্বুকের বাপ, অম্বুকের স্বামী, অম্বুকের বন্ধ্ব, শ্রীযুক্ত অম্বুক, সে সম্বুকে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দিকেই বর্তমান।

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ১৮৯৫

₹80

শিলাইদহ ১৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি, অনেক ক্ষণ জলিবোটে পড়েছিল্ম— তার পরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেণ্টিতে বসে অনেক দিন পরে একাকী যাপন করেছিল্ম। নদীর জল স্থির আয়নার মতো ছিল— তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, যেন একটা কালো কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশ্বজ্ঞাং দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তন্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দৃই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন এবং তখনো দৃই-একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল— ও পারটা বেশ একটি স্থিম অন্ধকারে আব্ত শান্তিময় দেখাচ্ছিল— আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল এবং খুব দ্রে থেকে একটা কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একট্ও বাতাস ছিল না। আমাদের জনপ্রাণীহীন বালির চরের উপর কাশবন তাদের শত্ম প্রুপস্থবকগুলি নম্ব করে যেন ঘুনে চুলে পড়েছিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রা-

ভারে সেই রকম অবনত হয়ে এল তখন আমি বিছানার মধ্যে শ্রে পড়ল্ম। আজ সকালে রানের পর মনে হচ্ছে যথেণ্ট ঘুম হয় নি। শরীরে যে-একটা ক্লান্তি বোধ হচ্ছে সেটা বেশ লাগছে— বেশ ব্রুতে পার্রাছ, এখান যাদ বিছানার উপর পা ছাড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একখানা দ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অলপ-অলপ শীতের বাতাসটি লাগতে থাকে, তা হলে ভারী আরাম করবে। সেই জন্যে সকালবেলাকার এই রকম ক্লান্তি আমার বড়ো ভালো লাগে— বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এক বেলার মতো ছুটি নেওয়া যায়। আজকাল আমার ছুটি বাঁধা— কিন্তু এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না। শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে তখন সে আপনিই কর্ম অন্বেষণ করে, মানুষকে অন্থির করে তোলে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত আছে, নিজের প্রেণ্ডর মের্দ্-ডটাই তার ভার বোধ হচ্ছে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে পারলে সে নিশ্চিত্ত হয়।

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ১৮৯৫

285

পতিসর-পথে ২২ নবেশ্বর। ১৮৯৫।

ছোটু নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে— সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয় নি। এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই. শৈবাল ভাসছে, তার থেকে এক রকম নতুন ধরনের স্কান্ধ আসছে। পালে অত্যন্ত মৃদ্মন্দ বাতাস লেগেছে— বোট খাব আন্তে আন্তে চলেছে, জলের উপর যে-একটি সাকোমল আলো পড়েছে এবং অদ্রেবতী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব সবক্ত রঙের পর্যায় এবং নিভত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আনছে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগ্রলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শাস্ত হয়ে আসছে। কলকাতার নানান কঠিন করম্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত শ্লায়ুর মধ্যে রীরী করছে— কিন্তু বেশ ব্রুবতে পার্রাছ, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগংকে অনন্তব্হং বলে জানব এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। এই স্বান্ধন্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগর্মল বন্ধনে টান পড়ে এবং কিছু ক্ষণের জন্যে বেদনা বোধ হয়— তার পরে অতল সান্তনার মধ্যে যথন একটি অসীম স্লেহের আলিঙ্গন অনুভব করি, অত্যন্ত নিবিড় নিভূত অন্তর্রতম আত্মীয়তার উদার বক্ষের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ বোধ করি, তখন অন্তঃকরণের চিরসণ্ডিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে; ব্রুবতে পারি 'সর্থ অতি সহজ সরল', যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অস্তরাস্থার মধ্যে এবং তার থেকে কোনো বিমুখ অদূষ্ট আমাকে বণিত করতে পারে না। অহমিকার বাইরে একবার পদক্ষেপ করবা মাত্রই দেখা বায় সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ জীবনে যৌবনে সৌন্দর্যে সূর্বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে— তখন মনে হয় আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধনা, এ জগতে অনন্তকাল থাকব বলে আমি ধন্য—আমি যা জেনেছি, যা পেয়েছি, যা অন্তব করেছি, তা একটিমাত হদমের পক্ষে আশ্চর্য বৃহং।

কলকাতা ২৩ নবেশ্বর ১৮৯৫

\$8\$

. প**তিসর** ২৫ নবেশ্বর। ১৮৯৫।

আমরা এম্নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালী-গ্রামটিতে এসে মনে করছি একটা কী বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খ্টির সঙ্গে এম্নি ছোটো দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একট্খানি নড়লে-চড়লেই অমনি টান পড়ে কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা! আমি সরে আসবামাত্রই আমার আত্মীয়সংসার একেবারে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মৃক্তভাবে আনন্দে সণ্ডরণ করে বেভাবার অধিকার বিধাতা বাঙালির ছেলেদের দেন নি-- আমরা সব গোয়ালের গোর, বড়ো জোর গ্রামের মাঠ পর্যন্ত আমাদের চরে বেডাবার সীমা-- তাও সর্বদাই রাখাল বালক লাঠি হাতে পিছন-পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিল্মে— তাতে দেখছিল্ম গেটে দুই বংসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছ্বড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নৃতন প্রাণ এবং নৃতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপরে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তার্থ শাস্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষার হয়ে ওঠে—মনে হয়, ষা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয় যদি গেটের মতো শভাদুষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি সমস্ত প্রথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কুপাপার দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব - এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

কলকাতা ২৬ নবেম্বর ১৮৯৫ 580

পতিসর ২৮ নবেম্বর?। ১৮৯৫।

একটা কোনো লেখায় হাত দেব দেব করছি, কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে পারছি নে—এই স্বগভীর ওদাসীনা দ্বে করতে কতদিন যাবে জানি নে, আবার ততাদিনে হয়তো কলকাতায় ফেরবার সময় এসে পড়বে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হল মফুবলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্মণা-ভাবে কাটিয়েছি—যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোঁকটা থাকত তা হলে অবিশ্রাম গুনু গুনু শব্দে দিনগুলো উম্মত্তভাবে চলে যেত, সংগীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিতুম। সম্প্রতি জমিদারি কাজ দেখছি, থবরের কাগজ পড়ছি, বই পর্ডাছ এবং আহার করাছ। কোনোমতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্লোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগংসংসারকে কেয়ার করি নে— তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ, সেখানে আমি একমাত্র রাজা, সেখানে আমি সমস্ত সূত্রখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কত দিনেরই বা, আমার সূত্র দুঃখ কত ক্ষণই বা থাকবে— কিন্তু আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছব্সিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে. সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ—সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মন্যা, আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই— সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী। দুঃথের বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠান্রীদেবী, চণ্ডলা লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি চণ্ডলা-- আমি যখন তাঁকে চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি ষখন আমাকে চান তখন আর আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব করবার জো নেই। তখন দুনিয়ার সমস্ত জর, রি কাজ ফেলে দিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়। কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূরে নির্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন —যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী স্কুরেতর নিজনে গিয়ে ল্বকিয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলার হয়তো নক্ষ্যালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্দপদে এসে দাঁডাবেন এবং আমার কাঁধের উপর তাঁর কোমল হস্তথানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন, এবং আমি আস্তে আস্তে মূখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তাঁর সেই মোনমুখখানি দেখতে পাব— এবং তার পরে আমার আর কোনো অসম্পূর্ণতা থাকবে না।

কলকাতা ২৯ নক্ষেবর? ১৮৯৫ \$88

পতিসর ২৯ নবেশ্বর। ১৮৯৫।

কালীগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেক বার পেয়েছিস তার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তব্ম প্রের,ক্তি না করলে চিঠিপত্র লেখা চলে না এবং হয়তো ঠিক পুনর্বাক্ত হবে না—কারণ, পুরাতন জিনিসও আমাকে নতেন করে আঘাত করে: আমার চিরপরিচিত প্রিয়পদার্থগালির সঙ্গে প্রত্যেক নুন্নি লনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন, প্রত্যেক বারেই একটা ন্তন বিক্ষায় কোথা থেকে আবিভুতি হয়। কালীগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয়পদার্থের মধ্যে নয়, কিন্তু তব, এখানে একবার এসে উপস্থিত হলে এর পরোতন ম খন্ত্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে। এই অতি ছোটো নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বহিঃপ্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগছে। ঐ অদুরেই নদী বে'কে গিয়েছে— ওখার্নাটতে একটি ছোটোগ্রাম এবং গুটিকতক গাছ. এক তীরে পরিপকপ্রায় ধানের ক্ষেত, নদীর উচ্চু পাড়ের উপর পাঁচ-ছটি গোর, ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ্মচ শব্দে ঘাস খাচ্ছে অন্য তীরে শ্না মাঠ थः धः कतरह— नमीतं जत्न भागुलना जामरहः मार्यः मार्यः रेजलात्मतं वाँमा रेलांजाः বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে, আকাশে উজ্জবল तोरम এक भाग हिन छेएरह। मृभूत दिना, माम्रत गर्मनारमत वािष्त कारह धक-খণ্ড সর্ষের ক্ষেতে বিকশিত সর্ষে ফলে একেবারে যেন আগন্ন করে রয়েছে— जारमत वाष्ट्रित स्मरस्त्रा जन जुरन निरस रेगात्र जावना निरम्ह, मार्छि निरस निरकारना আঙিনার বাঁধা গোর, গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে, খড় স্তুপাকার করা রয়েছে, গয়লাদের বাড়ির কাছে আমাদের কাছারির একটা প্রকর্মিণী-খনন হচ্ছে, রঙিন-কাপড়-পরা হিন্দু,স্থানি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাছে। এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি। নদীটির এ দিকে. ও দিকে. দ্ব দিকেই ব্যাকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মতো দেখতে—এই ঝিলের দুই প্রান্তে দুটিমাত্র গ্রাম। আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেণ্টিত। এই আমার সমস্ত জগং। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে স্নান করছে, কাপড কাচছে, ছোটো ডোঙায় চডে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দূই-একটি কর্মহীন মেরে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা र्मालन थाजाभरतत भूदेर्निल शास्त वाफ्रि कितर मन्त्रार्विला घरत आरला जनलह , গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে— আমি খড খডেগলো তলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীতি কাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র-কর্মসংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!

কলকাতা ৩০ নবেম্বর ১৮১৫ 186

সাহাজাদপ্র ১৯ অগ্রহারণ। ১৩০২।

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা প্রোতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্ছে যে, সংসারটা অনিত্য। কিস্তু তব্ শোক দৃর্খ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারটা নিত্য। সমস্ত মরীচিকা হোক, মায়া হোক, যাই হোক, তব্ তো বিধবা স্থাকৈ আপন শিশ্মসন্তানগ্রনিকে মান্য করে তুলতে হবে—বেদান্তদর্শনে তো মায়ের মন থেকে শ্লেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান্ হোক, ভালোবাসার বন্ধন তো কম প্রবল নয়। অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজ্যের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনস্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন? আমি বসে বসে কল্পনাকে আর এক-শো-বংসর-পরবতী ভবিষ্যতের মধ্যে প্রেরণ কর্রাছলমে। ভাবাছলমে এক-শো বংসরের আগের দিন. ১৭৯৫ খুস্টাব্দের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আজকের দিনের মতো এই রকম প্রত্যক্ষ বর্তমান ছিল— এই রকম শীত, এই রকম রোদ, এই রকম জনকোলাহল— কিন্তু আজকের সকালে সেই সকালের ছায়ামাত্রও নেই। তখনকার দিনেও কত উৎসব, কত শোক, কত জন্মমৃত্যু, কত হাসিকাল্লা জাজবলামান সত্য-রূপে দেখা দিয়েছিল। আবার ১৯৯৫ খুস্টাব্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগংসংসারের উপর প্রকাশিত হবে। এইরকম শিশিরসিক্ত ঘাস, এইরকম শীতের হাওয়া, এইরকম মৃদ্রু রোদ্র— কিন্তু সেদিন জ্ঞা...র মৃত্যু, তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না— এবং আমিও এক-শো বংসর আগের দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অসীম জগৎ ও অনাদিকালের কেণ্দ্রবতী জ্ঞান করে আমার আত্মীয় বান্ধব ও প্রিয়পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিল্ম, সেদিন সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মৃতির মধ্যে আমার রেখামাত্র কোথায় থাকবে! আমার সেদিন শোক নেই. বাসনা নেই. পরিতাপ নেই— অথচ এই প্রথিবী এবং এই আকাশ আছে।

কলকাতা ৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

289

কালীগ্রাম [৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫ ]

তোকে লিখেছিল্ম কালীগ্রামের সমস্ত ছোটোখাটো এবং কাছাকাছি। কিন্তু সে কেবল যখন এই নদীর উপর বোটের মধ্যে থাকি। নদীটি ছোটো, দুই পাড় উচ্চু বোটটিও সংকীর্ণ, সেই জন্যে চারি দিকে বেশি দুর দেখা যায় না—কেবল একটি

ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে। কাল অনেক দিন পরে সূর্যান্তের পর ওপারে পাডের উপর উঠে বেডাতে গিয়েছিলমে-সেখানে উঠেই হঠাৎ দেখলমে আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে— কোথায় আমার সেই দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম! কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একট জলের রেখা! শিলাই-দহের মাঠে গাছপালা গ্রাম বনের দর্শন পাওয়া যায়— এখানে কোথাও কিছা নেই. কেবল নীল আকাশ এবং ধুসের প্রথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গ্রহীন অসীম সন্ধ্যা—মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধ্য অনস্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটাখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত সাগর নগর বনের উপর দিয়ে যুগে বুগোন্তর কাল সমস্ত গোল প্রথিবীটি, একাকিনী, স্তান্তিত অল্লন্প্রণ স্লান দ্ভিটতে, মোন মুখে, প্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে—তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অনস্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগ্হ! কাল হঠাৎ সেই মাঠের উপরে উঠে মাথার মধ্যে যেন একটা ছন্দ এবং সংগীত এবং কবিতা উচ্ছনসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আকারবদ্ধ করা হল না এবং করাও বোধ হয় অসম্ভব। সন্ধ্যার সমস্ত ঝিকিমিকিকে গালিয়ে নিয়ে একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করা যেমন অসাধা এও তেমনি অসাধা। আমার সেই অন্তরের উচ্ছন্তন্য, পতিসরের প্রান্তরের উপর কালকের সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নির্জন সন্ধ্যার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে তারই সঙ্গে অন্তমিত হয়েছে। সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্র-পটের উপরে আমার মন যদি তার নিজের দুই-একটা সোনালি রেখা এ কে থাকে, সে কি আর দেখা যাবে? আবার আজ যখন সেই মাঠের মধ্যে সেই সন্ধ্যা দেখা দেবে তথ্ন কালকেব চিন্ত সক্তে আনবে না।

কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫

289

জলপথে শনিবার [ ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫ ]

বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে— সংকণি নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জ্বল রোদ্র এবং কন্কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগছে। সকাল বেলাকার ফ্লের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগণিট আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাছে। অনেক দিন পরে পতিসরের সেই ছোটো নদীগহরেরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই ল্লিগ্ধ নির্মাল বিরাদের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপুর্বে রকমের। স্থলে জলে সংলগ্ধ যমজ্জ ভাই-বোনের মতন— উভরের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই, জলস্থল সমতল, খানিকটা ইম্পাতের মতো রোদ্রে কিক্ ঝিক্ করছে আবার খানিকটা

নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উন্তিদ্মিশ্র মাটির স্তরে সব্বল হয়ে আছে। সাদা থেকে পাট কিলে পর্যন্ত নানা জাতের বক ও চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, পানকৌড়ি তার চিক চিকে কালো লম্বা গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারছে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীলাগতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে. বাঁশের উপরে জেলেদের জাল খাটানো রয়েছে— তারই উপর যত লম্বচণ্টু মাছরাঙার আন্ডা। দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গায় দুই ধারের ডাঙা উচু হয়ে উঠল—জলে স্থলে ভাগ হয়ে গেল-মাঝখানে নদী, দুইধারে তীর, তীরে অঘ্রান মাসের হলদে ধানের ক্ষেত, উ'চ পাড়ের উপর একমনে ঘাড় হে'ট করে গোর, চরছে এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শালিখ পাখি নৃত্য করতে করতে কীর্টাশকারে প্রবৃত্ত-দ্বীপের মতো এক-এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গাটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের মধ্যে কুষ্মাণ্ড-লতায় সমাকীণ গ্রাট দুই-তিন খোড়ো ঘর, তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশ্ব এবং কোত্হলী বধ্যুণ বিস্মিত দ্ণিটতে আমার বোট নিরীক্ষণ করছে— সাদা-কালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বে'ধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশবাস্তে পিঠের পালকগরেল পরিষ্কার করছে, দুরে বাশঝাড এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগস্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—খানিকটা দরে দুই ধারে শুনা মাঠ—আবার হঠাং এক জারগার ছেলেদের চে চার্মোচ, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাত্রা প্রোঢ়ার বিলাপধর্নি, কাপড় কাচার ছপ্ছপ্— স্নানাভিহত জলের ছল্ছল্ শব্দ শ্নে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে, গোটা দুয়েক নোকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছকে রোর দামান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্থান করাক্ষে।

কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫

\$84

শিলাইদহ-জলপথে ব্রেবিবার, ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পেণছব, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখছি নে। সেজন্যে দৃঃখ করতে চাই নে— পথের মধ্যে যে ক'টা দিন পাওয়া যায় সেই ক'দিন আমার পক্ষে আবিমশ্র ছৃটি— দ্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোনো কর্তব্যই নেই। দৃই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছি, পড়ছি এবং লিখছি — চারি দিকে ধ্সর চর এবং ঈষং নীল জল, দ্রে সব্জ গ্রাম এবং উধের্ব নীল আকাশ। মাঝে মাঝে দ্ব-চার জায়গায় আশত্বার স্পর্শ ও পাওয়া গিয়েছিল— শীতে পন্মার জল কমে আসছে কিনা, সেই জন্যে সংকীর্ণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচন্ড বেগ ধারণ করেছে। জল যেন ইস্পাতের করাতের মতো বোটের তলাটা খর্খর্ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে। সেই তীরগাত জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বক যেন আঘাত লাগতে থাকে। সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খ্বলে পেন্সিল হাতে যখন-তখন দ্ব-চার লাইন করে লিখছি, এবং তার

পরে অলসভাবে কোনো একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় **ঘ**ম ভেঙ্কে গেল—উঠে কতকগ্রলো গরম কাপড জড়িয়ে বাতি জেবলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেলল্ম, যখন সাড়ে সাতটা তখন প্লান করতে গেল্ম এমনি করে এই দুর্ দিনে দুর্টি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজন্ত আলোকের মধ্যে এই রকম অবিশ্রাম অখন্ড অবসর পেলে তবে প্রকৃতি যে রকম করে তার ফলে ফোটায় এবং ফল পাকায় সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়। নইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা একটা তাড়া থাকে—ইচ্চান্নমে এবং অনিচ্চান্নমে মন এমন-সকল পথ এবং বিপ্রথে ধাবিত ও তাড়িত হয় যেখানে কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক-একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাসখানেক মাস-দেডেকের মতো একেবারে পশ্চিমে চলে যাই—বাডির সমস্ত খবর এবং কাজকর্মের সমস্ত আলোচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই—বিস্মৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সাদুরে উল্ডীয়মান পাথির মতো একেবারে অদুশ্য হয়ে যাই— তা হলে প্রভূত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছ.ই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এর্সোছ— যখন সেটা পালন করি তখন म्यम् अप्रष्टे लघः रास आम् यस्य ना कति जयन मायमः एयत मल এक-भाल ভালকুত্তার মতো একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে মানুষের উপর এ এক বিষম ल ल भ !

কলকাতা ১৪ ডিসেম্বর [?] ১৮১৫

385

সাহাজাদপ্র-পথে ১১১ ডিসেব্র ১৮৯৫]

ওরে বাস্ রে! কী তুমলে ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল—একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সংকীর্ণ খালের মতো, আঁকারাঁকা—এইটর্কুর ভিতর দিয়ে বিপ্রল জলস্রোত ফেনিয়ে ফরলে একেবারে যেন ঝর্নার মতো ঝরে পড়ছে—কুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে-ছি'ড়ে ঝর্নটি ধরে টেনে নিয়ে চলে—বিদ্যুতের মতো ছুটে যায়, কী হল কী হচ্ছে কিছু বোঝবার অবসর পাওয়া যায় না—মাঝিমাঙ্লার মধ্যে একটা কেবল হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ রব ওঠে—জল কল্কল্ গল্গল্ করতে থাকে. ব্কের মধ্যে প্রাণটা নিশ্বাস রুদ্ধ করে প্রস্তিত হয়ে থাকে, তার পরে মিনিট দশেকের মধ্যে সংকটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের চেড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালীগ্রামের বিলগ্লেলা ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে একোছ। এখন আঁকাবাঁকা উচ্চু পাড়ের মাঝখান দিয়ে দ্বৈ তীরে পাকা ধান এবং বিকশিত সর্বেক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অন্ক্র্ল স্লোতে

হৃহ্ঃশব্দে চলে যাব। এই সর্বেক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারী মৃদ্ধ করে, আমার মনে কী-একটা ছবি এবং সোল্বর্ধের আবেশ আনরন করে— যেন অনেক দিনের দেখা একটা রোদ্রবিঞ্জত মাঠ, শীতল দ্বিদ্ধ বাতাস, প্রুক্তরিগার ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগ্রন্থিত বধ্ এবং সেই সঙ্গে ঐ সর্বেক্ষেতের মৃদ্ধ স্থানকে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মাল আকাশ মনে পড়ে— যেন কোন্-এক সমরের পরিত্প্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির স্ব্গভীর স্থাস্ম্তি ঐ সর্বেফ্বলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে।

কলকাতা ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫

260

শিলাইদহ ১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

সেদিন একটা অতি সামান্য এবং ছোটো ঘটনায় আমার হঠাৎ ভারী চমক লেগে গিয়েছিল। আমি তোকে পূর্বেই লিখেছি আজকাল আমি সন্ধ্যার সময় বোটের মধ্যে বাতি জেবলে, যতক্ষণ না ঘুম পায়, বসে বসে পড়ি—কারণ, নিজের বিজন সঙ্গ সকল সময়, বিশেষত সন্ধ্যার সময়, সকল অবস্থায় প্রার্থনীয় নয়। প্রবাদ আছে. কাজ না থাকলে লোকে জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রা করে— সূর্বিধামত অনাবশ্যক জ্যাঠাইমা প্রায়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনটাকেই নিয়ে পড়তে হয়— আমি তার চেয়ে বই নিয়ে পড়াই শ্রেয়স্কর মনে করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সোন্দর্য আর্ট্ প্রভৃতি মাথামুন্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল-এক-এক সময় এই সমস্ত মুর্মাগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্ডচিত্তে সমস্তই মর্রীচিকাবং শূন্য বোধ হয়— মনে হয় এর বারো-আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রুপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবিভাব হয়েছিল। এ দিকে রাহিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মতে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শতেে যাবার উদ্দেশে এক ফ্রংকারে বাতি নিবিয়ে দিল্ম। নিবিয়ে দেবা মাত্রই হঠাৎ চারি দিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছ্বরিত হয়ে উঠল। এমন অপরে আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষ্দ বিদ্পহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খ'জে বেডাচ্ছিল্ম যাকে খ'জছিল্ম সে কতক্ষণ থেকে বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণে করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাং না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতম তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বতি কাশিখার কিছুমার প্রতিবাদ না করে নীরবেই অন্ত যেত। যদি ইহজীবন নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতম এবং শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষ বারের মতো শতেে যেতম তা হলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত, অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধ্ব মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

তার পর থেকে আজকাল সন্ধ্যাবেলায় বাতির আলো নিবোতে আরম্ভ করেছি।

কলকাতা ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫

265

শিলাইদহ ১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্সের একটি ক্ষাদ্র জীবনচারত অলপ অলপ করে পাঠ করি। পাছে এক দমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি— পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীটসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনভেব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অম্প দিন বে'চে ছিল, এবং অম্পই লিখতে সময় পেরেছিল। ... কীট সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসন্তোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে—র্যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন সুইন্বর্ন্ প্রভৃতি অধিকাংশ আধ্নিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে— তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে. কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের প্রাক্ষর-করা সতাপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছনাস আছে সেগ্লি विष्ठि এবং স্তীর হৃদয়বৃত্তি-দারা উচ্ছলর্পে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তব, মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গর পে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট তার উপর নিজের রঙিন তালি বালিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্চন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক স্গভীর আনন্দ তার রচনার কলা-নৈপ্রণার ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জবলতার সঙ্গে বিচ্ছারিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি. কিন্তু একটি অকৃতিম স্কুদর সজীবতার গংগে আমাদের সজীব হুদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড়ো সক্রুণ।

কলকাতা ১৫ ডিসেম্বর ১৮১৫ २७२

শিলাইদহ ১৫ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

দিনটা এই রকম কাটে। তার পরে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড টেনে ও পারে চরে গিয়ে বেডিয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। ও পার থেকে নিম্নরঙ্গ নিম্নর নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর সন্ধ্যাবেলাটি যে কী অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেণ্টা করেছি, কিন্তু সে বর্ণনার অতীত— সেই সৌন্দর্য এবং শান্তি দরে থেকে কল্পনা করাই যায় না। কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়তো ঠিক মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধাপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আন্তে আন্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দুরের এক অদুশ্য নোকো থেকে বেহালা যন্তে প্রথমে পরেবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল— সমস্ত স্থির নদী এবং শুদ্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পরেবীর তান বেজে উঠল অর্মান অনুভব করলমে এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সুভিট— সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমান সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল. কোথাও কিছ,ই ভঙ্গ হল না— আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল। বোটে ফিরে এসে অনেক দিন পরে আবার একবার হার্মোনিয়মটা নিয়ে বসলাম। একে একে নতুন-তৈরি-করা অনেকগ্নলো গান নিচু স্বরে আন্তে আন্তে গেরে গেল্ম—ইচ্ছে হল আবার কতকগলো গান তৈরি করে

কলকাতা ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

ফেলি. কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না।

## ভান্বসিংহের পত্রাবলী

## ভূমিকা

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগৃলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগৃলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগৃলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমান্বির আভাস; আর তারই সঙ্গেলখকের সকোতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপোরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2080

## উৎসগ

এই পত্রগর্বল দিয়ে যে পত্রপট্ট গাঁথা হয়েচে তার মধ্যে রান্ত্র প্রতি ভান্দাদার আশীর্বাদ প্রে রইল তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিল্ম, কিন্তু কোথায় রেখেছিল্ম সে কথা ভূলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাং খ্রুতেই ডেম্কের ভিতর হতে আর্পানই বেরিয়ে পড়ল।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার প্রেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভূল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অস্ত্যেডি সংকার হয়েছিল।

ক্ষ্মিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খ্ব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না—হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গলপ ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খাব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লাকিয়ে থাকত, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খাঁকে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে ব্রুতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যথন সব ব্রুবে তখন হয়তো সব ভালো লাগবে না— তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা প্রতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাব্তে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কর্ন। ইতি ৩রা ভাদু ১৩২৪।

Ş

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিল্ম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখতুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সব্র করতে হত না। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাইনে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখতে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তারপরে আবার ভয়ানক কুড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচে ততই কুড়েমি আরো বেড়ে যাচে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন স্ববিধে হত

দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠতে না। সেটা তোমার ভালো লাগত কিনা বলতে পারিনে। কেননা তোমার যতগর্নল প্তুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শ্নে যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখনছোটো ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হয়ে শ্বশ্রবাড়ি চলে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে রইল। একদিন হয়তো তোমাদের শহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি আমাকে দেখতে নারদ মুনির মতো—মন্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার ম্বভাব নয়। তোমার কাছে খ্ব ভালো মান্যটির মতো থাকবার আমি খ্ব চেণ্টা করব—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দিতে রাজি আছি। ইতি ২১শে ভার, ১৩২৪।

ڻ

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিথে জিততে পারব না এ আমি আগে থাকতে বলে রাখ্চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খ্জে পেল্ম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময় খ্জে পাইনে। তোমাকে তো আগেই বলেচি, আমি কু'ড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো,—কোথায় কী রাখি তার কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিল্ম ছবি এ'কে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব—চেণ্টা করতে গিয়ে দেখল্ম অহংকার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁকতে বসা আমার পক্ষে চলবে না। গ—অক্ষরের পেটের নিচে খণ্ডত জুড়েও স্ববিধে করতে পারল্ম না—সেটা এই রকম বিদ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেথানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গীছল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হল—এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিত রইল। এই ত গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষকালে তুমি রাগ করে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে —কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

8

কলিকাতা

তমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি করে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেরে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার: আমার কুড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতাম বছর বয়সের যত রকম শৈথিলা সব তোমাকে সহা করতে হবে। আমার মতো অনামনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখতে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খবে বেশি কডাব্রুড হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হতেও পারে. এই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোনোদিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমান্য, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। তুমি মনে করো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভূলি। চিঠির জবাব দিতে যথন ভলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভলে গেছি: কর্তব্য করতে ভূলি, ভূল সংশোধন করতেও ভূলি, সংশোধন করতে ভূলেচি তাও ভূলি। এমন অন্তর্ত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভূলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদমার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধ হল কী করে জিজ্ঞাসা করেচ। বাধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শন্ত নেই। ওরা যথন খুব দল বেঁধে চেটানিচে করে আমি চুপ করে শর্নি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শাস্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাথির অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর বাই হোক ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চলত তাহলে আমাকেই হার মানতে হত—কেননা ওদের ডানাভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখল্ম আমার ভয় হচ্ছে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখচি—কাজ যদি না থাকত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চলত না।

বেলা অনেক হয়ে গেছে—অনেক আগে ন্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল— হাঁসেদের কথায় হঠাং ন্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তাহলে আজ চলল্ম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ই কার্তিক, ১৩২৪। ć

শাস্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হাচ্চ সেই-জাতের পাথি। মাঝে মাঝে দূরে পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সম্দ্রপথ আজ-কাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পেণিছিয়ে দেয় না. তলার দিকেই णात्न। भूर्व मिरकत সমনুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন দিন হয়তো দেখব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পেণিছেচে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমল্রণ-যে ভূলোচ তা মনে কোরো না: তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো. আমি কেবল এক-বার পথের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্ট করে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওথানে গিয়ে বেশ আরাম করে বসব—আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিংবা রুটি, অড়রের ডাল এবং চার্টনির বন্দোবস্ত করলে চলবে না: তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খবে ভালো রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুকতানি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্যস্ত রে'ধে না খাওঁয়াও তাহলে সেই মুহুতে ই আমি কী করব এখনো তা ঠিক করিনি ভার্বাছলমে না খেয়েই সেই মৃহতে ই আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যাব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব কিনা একট্র সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বলল্ম না। কিন্তু রাল্লা অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বল। কেবলি পড়া মুখন্থ করচ? আচ্ছা, অন্তত এক বছর সময় দিল্ম- এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইল, আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে, বাক্সগ্রলো গুর্ছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটা যংসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভূলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অস্কবিধা হয় বটে কিন্ত গোছাবার ভারি সূর্বিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়. আরু বোঝা কম হওয়াতে রেলভাডা জাহাজভাডা অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিস না নিয়ে অদরকারী জিনিস সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত স্ববিধে হচ্চে এই যে-সেগলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে ষায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিংবা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সূর্বিধার হবে না: অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিনতে দোভল্ম। ইতি ২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

Ŀ

শাস্থিনকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় শুরে শুরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নিচের সেই পরেদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিল্ম-আমার আর-সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চি'ডেভাজা খেতে আরম্ভ করেচি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিভিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জনুড়িরে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম তাহলে কাজ্রি গাইতে গাইতে শিরীষগাছের দোলাটাতে দুলতে যেতুম। কিন্তু এন্ডর,জু কিংবা আমি, আমাদের দৃজনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি প্রকৃতি কিংবা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্রি গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভূলে গোচ। তাই দ্ব-জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সামনেকার বারান্দায় এসে বসল্ম। দেখতে দেখতে ঘনবাণিট নেমে এল—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। আমার ছাদের সামনেকার পে'পে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগল। শেষকালে ব্লিট প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগতে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিল্বম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমাদের মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছটেচে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জনাল দিচছিলেন. তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূরে থেকে দেখতে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ হয়েচে। তারা তো সব চালের উপর চডে 'জল জল' করে চীংকার করতে লাগল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে এনে চালের উপর আগনে নিবিয়ে ফেললে। ভাগ্যে, হরিচরণৈর বাড়ির কাউকে আঘাত লাগেনি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটা পাড়ে ফোসকা পড়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্ত। নির্ভায়ে হাতে করে করে চালের খড় ছি'ড়ে ছি'ড়ে ফেলে দিতে লাগল। আর দুরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বে'ধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখত এবং না এসে জ্বটত তাহলে মস্ত একটা আন্ন-কাণ্ড হত। এর্মান করে কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝড়-বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বাল্টি শারা হবে। ইতি ৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

٩

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খ্ব পড়ায় লেগে গেছ, কিন্তু আমি-যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চলচে। সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন

ক্লাসের পড়ান আছে। তারপরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যস্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি-কিন্ত এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তারপরে অন্ধকার হয়ে আসে—তারাগ্রলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনর ঘর থেকে ছেলে-দের গলা শ.নতে পাই—তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধর্নন উঠতে থাকে। ক্রমে রাহি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দূই একটা আলো চলচে দেখতে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আন্তে আন্তে উঠে শতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্বাদকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অলপ অলপ ফিকে হয়ে আসে দুটো একটা শালিক-পাখি উসখ্স করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে. থানিক বাদেই সাডে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অর্মান আমি উঠে পড়ি। মূখ ধ্রে এসে আমার সেই প্রেদিকের বারান্দার পাথরের চোঁকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীবাদি করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাডে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে একত হই. একটি কোনো গান হয়ে তার পরে আমাদের স্কলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘন্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শনে ঠিক করে নিই—তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শাস্তিতে দিন চলে ষায়। ঐ ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনারাসে স্থের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তর করে জিনিস কিনতে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে. তথন হয়তো মনে পড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এথানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি ১২ই খ্রাবণ 19505

v

শান্তিনিকেতন

দিনগ্রেলা আজকাল শরংকালের মতো স্বন্দর হয়ে উঠেচে। আকাশের ছিল্ল মেঘগ্রেলা উদাসীন সম্র্যাসীর মতো ঘ্রে ঘ্রের বেড়াচে। আমলকীগাছের পাতাগ্রিলকে ঝরঝারিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচেচ, তার মধ্যে একটা আলস্যের স্র বাজচে আর বৃষ্ণিতে-ধোওরা রোশ্দ্রটি যেন সরম্বতীর বীপার তারপ্রশোধেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেরে ফেলেচে। আমার ঠিক চোথের উপরেই সন্তোষবাব্র বাড়ির সামনেকার সব্জ খেত রোদ্রে বালমল করে উঠেচে: আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপ্র যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেচে—ঠিক যেন একটি সোনালি সব্জ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খ্ব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলার্গাল ভাব— তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় বসে খ্ব ব্হং একটি নিস্তর্জতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম;— রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শ্রে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জানলা থেকে আমার ম্বের দিকে চেয়ে কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের ম্ব্য-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত স্বিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছ্ব দাবি করে না; সে তার বন্ধ্বংকে ফানের মতো বেধে ফেলতে চেন্টা করে না, সে মান্বকে ম্বিক্ত দেয়, তাকে দথল করে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১০২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চলচে, সকালে কোনো মাস্টার তাই ক্লাস নের্নান। কিন্তু থার্ড ক্লাসের ছেলেদের আমি ছুর্টি দিতে পারলাম না— তাদের পড়া খ্র শব্দ, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আলগা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়—ঘরে ছটি আসতে লাগল। শাসি বন্ধ করে দিল্ম- পাঠ্য শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না-এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, ম.খে ম.খে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতাম বছর হয়েচে, এখন কি ইচ্ছা করলেই অনগলি গল্প বলতে পারি? শেষকালে আমি করল ম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের वनन्म स्मिट्रें এक मश्वारत्व भाषा मन्भूर्ग करत निर्ण जानरः। उता छा উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল, কিন্তু ওদের গণ্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমার উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাকগে ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে চে'চাতে চে'চাতে ওদের ঘরে চলে গেল—আমি গেলম ন্নান করতে। ন্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একট্ব হেলান দিয়ে পড়ে-ছিল্ম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কু'ড়েমি করে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হলে উঠে আমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাসের জন্য পড়ার বই লিখতে বসভুম, কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভালো লাগল না, তাই "বিদায়-অভিশাপ"টা ইংরেঞ্জিভে তর্জমা করতে বসে গিয়েছিল্ম। বেশ ভালোই লাগছিল; পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেচে. এমন সময় চিঠি হাতে করে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন

কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বৃষ্টি থেমে গেচে কিন্তু জলভারাবনত মেখে আকাশ ভরা। এত্দিন প্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অর্মান যেন কোনোমতে ছৢটতে ছৢটতে শেষ ট্রেনটা ধরে হঠাং হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচেচ না,— তার হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকীবন কম্পান্বিত, তালবন মমর্নিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের খেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ািয়িত। ইতি ২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

20

শাস্থিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেল্ম। এইমাত্র বলতে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিল ম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে—পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দের ঐরাবতের বাচ্চাগ,লোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জন শোনা যায়। সামনে সব্রুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া, নিবিড় ব্লিঞ্চতার মধ্যে চোখ ডুবে গেচে। তোমাকে লিখতে লিখতে বৃষ্টি নেমে এল— বৃষ্টি একট্মাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তথান শোনা যায়। দুরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়, বৃষ্টির ধারায় সেটা একট ঝাপসা হয়ে এসেচে—বনলক্ষ্মী যেন তার পাতলা ওড় নাটাকে মাথের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েচে। ক-টা বেজেচে, ঠিক বলতে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-ঘড়িটা ছিল তাকে নির্বাসিত করে দিয়েচি। ইদানীং তার ব্যবহারে এমন হয়ে এসেছিল-যে, তাকে বিশ্বাস করার জাে ছিল না-সে চলতও ভুল বলতও ভুল, তার পরামর্শমতো খেতে শতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠকেচি। তব উপযুক্ত উপায়ে তাকে-যে সংশোধন করা যেত না তা বলতে পারিনে— কিন্ত সময়ের জন্যই ঘডি. ঘড়ির জন্য সময় নণ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাব্দে मत्न २८ अको एन्छो २८ ११८६। आत अको वास्ट आमार्क अको क्राम পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গ্রেজরাটি ছেলে এসেছে, কী করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব—বোমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এন্ডর্জ্ সাহেবের খুব অস্থ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠা হয়েছে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্ধমানে ডাক্টার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিল্বম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওম্ব থেয়ে এতটা ভালো হয়ে উঠলেন য়ে, ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্টার আনা বন্ধ করে দিল্বম। তুমি তো জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে— আমি ডাক্টার করতে পারি। ষাই হোক, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে প্রের মতোই চারিদিকে দোড়ে দোড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-য়ে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখতে পাইনে।

ব্ নিউ একটাখানি হয়েই খেনে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু প্রবেদ্ধ দিকে খ্ব একটা ঘন নীল মেঘ দ্রুকৃটি করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েচে— এখনি বোধ হয় বর্ণ-বাশ বর্ষণ করতে লেগে থাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিরাছি, ভালো করে ব্ নিউ হলে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরংকালের মতো হয়েচে— রোদ্রে ব্ নিউতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা শ্রহ্ হয়ে গেচে। ভোমরা গান-বাজনা শিখতে শ্রহ্ করেচ শ্রেন খ্বে স্থী হল্ম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফ্রল, পাড়া জ্বড়োল বিগ্ এল ক্লাসে।

22

শান্তিনিকেতন

আজ ব্রধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে স্থের आत्ना निर्मान रास कृति छेटिट । भिना समन मानास भारस भारस अकातन आनत्म राज-भा **ছ**द्रेष्ट्र िष्ठि रास भ्रास कनरामा कतरा थारक, रेज्यान करत আশ্রমের গাছপালাগর্নল আজ তাদের ডালপালা দর্বলয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিলমিল করে উঠচে। এখন সকাল বেলা— ল্লিম্ম বাতাস বইচে, পাখির ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুর্খারত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেচে। তারপরে এতক্ষণ আমার জানালার ধারে সেই কোর্ণাটতে শুরেছিলুম। প্রতি ব্রধবারে উপাসনার পরে এন্ডর্জ একবার এসে, আমি কী বলেচি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুলি হয়ে তিনি চলে গেচেন। আমি কী বলেছিল্ম জানো? এই স্থিত দিকে প্রথম তাকালে কী দেখতে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণ্ত-পরমাণ্তর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতট্কুও নেই। কেমন জান। যেমন একটি সহস্ল-তারবাঁধা বীণা যন্ত। এই বীণার প্রত্যেক তার্রাট খবে খাঁটি হিসাব করে বাঁধা অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সক্ষাত্রতম তার্রাট পর্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সতাই হল, তাতে আমার কী। বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী করব। তেমনি এই জগতে স্থাচন্দ্রগ্রহ অণ্-পরমাণ্-সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলচে— এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুখু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সংগীত চাই। সংগীতটি যখন শুনতে পাই, তখনি ঐ বীণায়ন্দের শেষ অর্থটি পাই—তা नरेटल ७ क्विन थानिकर्ण कार्र व्यर भिजन। क्वारज्य वरे वीपायल्य आमता সংগতিও শুনেচি: শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুখু क्विन भागिकन, भूध, क्विन क्विका, क्विन क्व বেলার শান্তি, ল্লিঞ্কতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয় সেই হচ্চে সকালের ৰীণায়তের সংগীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখির সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা সেখানে সে বস্তুমাত— কিন্তু যেখানে বীণায় সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনুন্দই গ্যনের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। স্থির বীণা তো ওস্তাদন্তি বান্ধিরে চলেচেন, किन्न आभारमञ्ज निरक्षत्र हिटलुद्ध यौगां यिम माद्र ना वारक छारान সামাদের হদরবীগার ওক্তাদজ্ঞিকে চিন্ব কী করে। তাঁর আনন্দর্প দেখব কী করে। লা বিদেশ তাইলে কেবল বেস্র, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্যা-বিষেষ, কেবল ক্পগতা, স্বার্থ পরতা, কেবল লাভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগতি বাজে তখন নিজেকে ভূলে যাই। আমাদের জীবন্যকের ওক্তাদজ্জিকেই দেখতে পাই। তখন দৃঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দের না, তখন ওস্তাদজ্জির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থীট দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মৃক্তি। সেইজন্যই তো চিত্ত-বীগায় সত্যস্বরে তার বাঁধতে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেড্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতনাকে নির্মল করে তুলতে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্রন্ত আকাজ্ফা ভূলে হদয়কে স্তর্জ করতে চাই—তা হলেই আমার স্বর্বাধা যন্য ওস্তাদের হাতে বেজে উঠবে; আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই:—"তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচে আমাদের অন্তরের সংগীত। তুমিও জান, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে। সজনে বিজনে, বন্ধ, সূথে দৃঃথে বিপদে আনন্দিত তান শ্নাও হে, মম অন্তরে।

দন্পর বেলা খেতে গিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিলিদ খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচচ। ওখানে আমি অনেকদিন ছিল্ম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিল্ম. তোমাদের স্কুলের ছন্টর আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখচি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে— তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মুর্খ হলে চলবে না— নাম্তা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কণ্ট পাবে।

>5

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচে। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিল্ম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিল্ম, প্থিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উর্চু জিনিস আর কিছ্ম নেই, তাই হিমালয় সম্বস্ধে মনে মনে কত কী-য়ে কল্পনা করেছিল্ম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়ল্ম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ,— পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গ্রলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",— এর বেশি আর নয়। তারপরে কমে কমে বখন উপরে উঠতে লাগল্ম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দ্র ছাড়িয়ে গিয়েচে: মান্বের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়। আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠচে

বলে, ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিসটা খবে বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্ভটা তো দেখতে পাইনে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সম্দু ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের স্পৌর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাত জিনিসটা কম্পনায় যত বড়ো, প্রতাক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত. তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। বতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে ধান না.—বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; ব্লিতে ব্রুতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধন বলতে আমাদের কিছন ঠেকে না— তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধ বলেন। এত উপরে চড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দার হয়ে ওঠে। ত্রমি যত জ্যোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি— আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে: তিনি যে আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোডা ভারি নেডা পাহাড: ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের ত্যার-দুশ্য তেমন ভালো করে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

20

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেল্ম। তথন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখতে বসেচি। আর খানিক পরে ম্যায়িক-ক্লাসের ছেলেরা দল বে'ধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে-নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না; খাওয়ার পরে দ্বপ্র-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেম্কের সামনে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সেজন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। প্থিবীতে দের লোক আমার চেয়ে দের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ— অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইছায়— অতএব এ রকম কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য। কিস্তু তব্ এক-একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সব্জ প্থিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি-যে জম্মকুড়ে। যেমন বাশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে স্বর বেরয়, তেমনি আমার কুড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্তব্য দিয়ে ভরাট করে

একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যার। সেইজন্যই আমাকে কেবল काक थिएक नग्न, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে यथाসভব মৃক্ত থাকতে হয়। काकरे दशक, आंब मान करे दशक, आमारक अरकवारत हाला मिरन वा रव एव रक्नात आमात क्षीयन वार्थ २ए७ थारक। आमात मन ७ एवात करना भूनारक ठात्र। जारक খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন বতবার হয়েচে. সেই আয়োজনের শিকল ছিল্ল হয়ে পডে গেচে। হঠাৎ একদিন দেখতে পাবে আমার কাজকর্মের দাঁডখানা তার শিকল নিরে কোথার পড়ে আছে, আর আমি অত্যক্ত অবকাশের আগড়ালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জ্বড়ে দিয়েটি। তাই বলচি—দরজা-জানলার আড়াল থেকে खे नीत्न-मदास्क-त्मानीवर्ण प्रामात्ना काँकात वक्षे व्याप स्मिन प्रथरण भारे. অমান আমার মন ডেম্কের ধার থেকে বলে ওঠে— ঐথানেই তো আমার জারগা. ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভরে তলতে হবে। প্রকর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা— সেইখানেই তার কাজ, কেউবা স্নান করচে, কেউবা জল তুলচে, কেউবা বাসন মাজচে। কিন্তু আমি হচ্চি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চলবে না, আমাকে বাঁধতে গেলে তো বাঁধা পড়ব না— আমাকে যে ঐ শ্নোর ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্যের আলোতে রঙিয়ে উঠে কিছুই না করে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কু'ড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরান্দ হয়ে গেচে, এজনো আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই তো ব্রুক্ত্ম, কিন্তু কু'ড়েমি করি কখন বল তো? তুমি তো দেখেই গেচ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দুতুগামী এবং মুক্ত করে স্ভিট করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মান্য জিনে লাগামে আন্টে-প্রেষ্ঠ বে'ধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল— আমি ভরপার কু'ড়েমি করে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে পড়েচি, সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচে। বয়স যখন অলপ ছিল, তখন খাট্রনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জান চরে বোটের মধ্যে ল্বাকিয়ে বেশ চালাচ্ছিল্ম-কিন্তু যথন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর হয়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মতো হলে আমার পক্ষে আলমোডায় যেতে কতক্ষণ লাগত বলো? তব, তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে ম.ক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করচ এ কথা মনে করে ভালো লাগচে: তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত रु जामात राटा এসে পে फिर्फ। स्मिथानकात करना ख-तिस्मा रेम्थरा भारिक, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আনবে—এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ, ১৩২৫।

38

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খ্ব বৃষ্টি হচ্চে। এক-একদিন বিষম জােরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগা্লো বে'কে একেবারে তীরের মতাে সিধে ঘরের মধ্যে চলে আনে। এখানে গরম নেই বললেই হয়— আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সব্জ

হয়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সব্ভ আমি আর কখনোই দেখিন। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে ঠিক যেন সব্জ মেখের ঘটার মতো। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগ্বলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ প্রতে দিয়েচি। সেগ্লো যখন বড়ো হয়ে উঠবে, তখন আমাদের আশ্রম আরও স্বন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু এখানকার শ্বক্নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বৈড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ সব গাছে ফুলধরা দেখতে পাব না। তুমি যদি নবেশ্বরে আমাদের আশ্রমে আস, তাহলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখতে পাবে। এ বংসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বংসর;—যেমন ঘন ঘন ব্ভিটতে গাছপালা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে উঠচে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেচে। পড়াশ্বনো কাজকর্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে; সেইজন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেল্ম না, এখানে থেকে গেল্ম, তার প্রেস্কার পেয়েচি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদুভেটর সঙ্গে ষড়্যন্ত করে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েচেন। খাব ভালোই হয়েচে। আমি "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ইংরেজিতে তর্জমা করেচি, তা জানো; এন্ডর্জ সে-টা পড়ে খ্ব হেসেচেন, আর খ্ব नाফानांकि करत्रकत। दें ५ ५५ छाप्त. ५०२७।

36

শাস্তানকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আসচে— অর্মান দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ জলে ছল ছল করে উঠচে— থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে হাহা করে আমাদের শালবনের ভালপালাগালোর মধ্যে আছড়ে আছড়ে ল্বটিয়ে পড়চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাকচে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের দ্রুকুটি দেখা দিয়েচে— আর তার মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দার্ণ হাসির মতো। সবস্কুদ্ধ জলে-স্থলে একটা খ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্ছে যেন ছুটন্ত উক্তৈঃশ্রবার উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পর্যথবীর দিকে ছইড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠচে—একটা রীতি-মতো ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-ষে ভালো আশ্রয়—তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো ষথেন্ট প্রকাশ্যও নয়, ষথেন্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভালো করে ঝড়টা দেখতে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো করে রক্ষাও পাচ্চিনে। সি'ড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ— অন্ধকার, কোথা থেকে বে'কে-চুরে একট্ব বৃষ্টির ঝাপটও আসচে। র্দ্রদেবের তাল্ডবন্ত্যের এই ডমর্-ধর্নির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখচি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে-যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেচ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শ্লনতে পাব, কিন্তু আমার আসল নামটা বেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়,— কেননা, ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত স্নুবিধা এই-যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখবে, তাদের অনেকটা কণ্ট বাঁচবে। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

20

শাস্থিনকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেল্ম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পরোতন পড়ার দিন আজু সন্তোষের হাতে তাদের ভার: এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেল্ম। (সেদিন যখন তোমাকে লিখছিল্ম, তখন আকাশ জ্বড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং মাঠে-বনে পাগলা হাওয়ার দৌরাখ্য চলছিল: আজ সকালে তার আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরংকালের প্রসন্ন মূর্তি প্রকাশ পেয়েচে - শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝরে পড়চে.- আকাশে তেমনি আজ আলোকের নিমল ধারা ঢেলে দিয়েচে, প্রথিবী আজ মাথা নত করে তার অশ্র-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তর্ণ দেবতা হাসিম্থে তার উপরে এসে দাঁতিয়েচে। জলস্থল শ্নাতদ আজ একটি জ্যোতিম্য় মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেচে 🕽 সেই পরিপ্রণতায় চারিদিক শান্ত শুরু, অথচ গোলমাল-যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্মের কলধর্নন উঠেচে। আমার ঠিক সামনেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিন্দ্রী ও মজারের দল নানারকম ডাকহাঁক এবং ঠাকঠাক नागिरत मिरत्रार । मृत्य एथरक ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচে, পূর্বাদকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোর র গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আসচে, তারই অনিচ্ছক চাকার আর্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জন-ধর্নার বিরাম নেই তার উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে স্থাকান্তর ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড় ইপাখি কিচিমিচি করে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তার একবর্ণ বোঝবার জো নেই,— প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তব্ব আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর শুক্তা কিছুতেই যেন ভাওতে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যেসব ঝরনা ঝরে পড়চে, তাতে যেমন হিমালয়ের অম্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না. এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেন্টন করে এই সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা করে চলেচে— তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড়ো হয়ে প্রকাশ পাচে, নন্ট হচ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝরে-পড়া শিউলিফ লে আকীর্ণ হয়ে ওঠে তেমনি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরং-আকাশের এই আলো শুদ্র শান্তি বর্ষণ করচে। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৫।

39

শান্তিনিকেতন

গেল ব্ধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী বলেছিল্ম, শ্নবে? আমি বলে-ছিল,ম, মান,ষের ছোটো আর বডো--দুই-ই আছে। সেই ছোটো মান,ষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে ক্য়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেচে--সেইখানে তার যত খেলার পতেল সাজানো— সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্চে আর ক্ষয় হচে। কিন্তু মান,ষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চির্রাদনের পথে চলেচে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচে। পর্যথবীর দুটি আবর্তন আছে.—একটি আহ্নিক. একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘ্রচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সুর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায়-যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,-- কিন্তু নিজের সেই অন্ধকার-টুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণে পরিচয় সৈ পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি: এ ষোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যথন সেই অমূতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমুতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চির্নাদনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চির্বাদনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগর্নালকে ব.হৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চলবে। কিন্ত ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে-যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তাহলেই বিপদ বাধে—কেননা, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত আছে কোনখানে? প্রথিবী যেমন তার সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকৈ নিজে জমিয়ে রেখে দের না, প্রজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দঃখ ভালোবাসাকে চির্রাদনের চলবার পথে চির্রাদনের দেবতাকে উংসর্গ করতে করতে যেতে হবে :—তাহলেই ছোটো-আমির সঙ্গে বডো-আমির মিল হবে. তাহলেই আমাদের ক্ষাদ্র জীবন সার্থক হবে: আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে-টান টেকে না. সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করচে নমস্তেহন্ত,—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক, নিজের ক্ষান্তা থেকে মাক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

#### SW

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিল্ম, কিন্তু তথনি তার জবাব দেবার সময় পাইনি। দ্বপ্রে বেলাতেও খাবার পরে কিছ্র কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে বর্সোচ—ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেলতে হবে। আঞ্চকাল আরু বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই— আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেচে। আমার নেই লেখবার কোণটা তো তমি জানো—সেটা হচ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে — সশরীরে ঢকেতে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পার্রবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার কর্ন, তার সঙ্গে আমার কখনই বন্ধত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চির্রাদন আলো ভালোবাসি। গাজিপারে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দরপার বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েচি. — সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করচে। আমার সামনে প্রেদিকের ঐ খোলা দর্জা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়েচে, আর সব্যক্ত খেতের উপর দিরে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা বলচে। প্রিথবীর ইতিহাসে কত হানা-হানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সূখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সব্জুজি প্রথবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার করেচে.— কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্যের 'পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্মালতার উপরে, কোনো আঘাত করতে পারেনি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সামনের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি ব্ধবারে কী বলি তাই তুমি শ্নতে চেয়েচ। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। এন্ডর্জ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শ্নে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে বলোছিল্ম, জগতে একটা খ্ব বড়ো শক্তি হচে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত স্কুমার, একট্ব আঘাতেই দ্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি ম্হুতে বিপ্লে জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি ম্হুতে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচে।

বালক অভিমন্য ষেমন সপ্তরথীর ব্যহে ঢ্বেক লড়াই করেছিল, আমাদের স্কুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈনাদলের মধ্যে দিয়ে অহনিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা ষায়. এই প্রাণের উপকরণ আতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণেক বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃত-দেহে সজ্বীব-দেহে বস্তুপিশেডর পরিমাণের তফাত নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাত অপরিসীম। শৃধু তাই নয়, সজ্বীব বীজের বর্তমান আবরণের মধ্যে

মহারণ্য লাকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচেচ, মনের শক্তি। এই মন্টি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি ক্ষেন্দ্রির নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিগ্রালি নিতান্ত দূর্বল। চোখ কতট্টকুই দেখে, কান কতট্টকুই শোনে, স্পর্শ কতট্টকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে বাচে-অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরেকে কেবলি অধিকার করচে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্স্পীয়ারের মন ল কিয়ে ছিল। বর্ববতার ষে-মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারি মধ্যে আজকের সভাতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষাতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা করতে পারিনে। তা-হলেই দেখা যাচেচ আমাদের এই-বে মন, যা এক দিকে খাব ছোটো. খ্ব দুর্বল দেখতে, আর-একদিকে তার মধ্যে যে-ভূমা আছে, হিমালয়-পর্বতের প্রকান্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তব, তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজনোই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অল্ল-বন্দ্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করচে, সেই মুহুতে ই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নিচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেচে,— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকত, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোত কেমন করে। এ-কথার कारना भारत रा बुक्क की करत। आन्धर्य वााभात इरक्क এই या, भानरवत्र आजा যা নিয়ে দেখচে, শ্বনচে, ছইচ্চে, খাওয়া-পরা করচে, তাকেই চরম সত্য বলতে हाटक ना:─यादक क्रांट्थ प्रथम ना. शाटक राष्ट्र ना. काटक हे वनक प्रका। कार्य একটি মার কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচেন—তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মান, ষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই,— যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণিড, যাতে তাকে খর্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,—তাহলে মান্মকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা-যে অমর, আত্মা-যে অভয়, আত্মা-যে সমস্ত সূখ-দঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই-যে আত্মার जानम्मित्क्रजन, এই कथां वि क्ष्रिम कतार टक्क मान्यत ममञ्ज कीवत्नत जर्थ: এইজনোই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি.— আমরা ছোটোখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কে'দে মরতে আসিনি। ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩২৫।

## শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিল্জাসা করেচ, "রবিদাদা" না বলে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ করতে পার কিনা। মহাভারতের সমরে মান্বের এক-একজনের দশ-বিশটা করে নাম থাকত, ষার ষেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত। কিন্বা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার স্ক্রিষে, লাগিয়ে দিত। অর্জ্বনের কত নাম-যে ছিল, তা অর্জ্বনকে রোজ বোধ হয় নামতা ম্থস্থ করার মত ম্থস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দ্বটো-একটা নাম ধার করে নিতে চাও, তাহলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছ্ব লোকসান হবে না। কিন্তু যথন নামকরণ করবে, তথন আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নের্রান, তব্ দেখতে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়্রান,— কিন্তু হঠাং বিদ তোমার মার্ত্বত নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। ভান্বে নামটা যদিচ খ্ব স্ক্রোব্য নয়, তব্ ওটা আমি একবার নিজেই গ্রহণ করেছিল্ম। আর এক হতে পারে, যদি "কবিদাদা" বলো। নামটা ঠিক সংগত হোক বা না হোক, ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

# এক-যে ছিল রবি, সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলৈ রাখি, "প্রিয় কবিদাদা" বললে চলবে না। প্রথম কারণ হচ্ছে এই— যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানিনে। খবে সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে। তার সঙ্গেছ ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি-যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব, এমন শক্তিবা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্চে এই-যে, ইংরেজিতে 'প্রিয়' বলে না এমন মানুষই নেই— সে অমানুষ হলেও তাকে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখতে পারে তব্ও। আমার মত হচ্চে এই-ষে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি প্রিয়' বলতে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই-এক জায়গায় সে-নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শব্ধ "র্রবিদাদা" বল, তাহলে আমি বারণ করব না। এমন কি, যদি তোমার মার্তশ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে "প্রিয় মার্তশ্ড দাদা" লিখো না। তাহলে বরণ্ড লিখো, "মার্তশ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষ্।" যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি, তাহলে ঐ নামে ডাকলেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদেংশব আরম্ভ হয়েচে— শিউলিবন সাড়া দিরেছে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শ্রফ্বলের অসংখ্য অন্প্রাস, কিন্তু রাতে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শ্রহতা। আমাদের লাল রাস্তার দ্বইধারে কাশের গ্রন্থ সার বে'ধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদ-সংগীত শ্রনিয়ে দিচে। সমস্ত সব্রুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিজ্রোল বয়ে যাচে। অন্তরে বাইরে ছ্বিট, ছ্বিট, ছ্বিট— এই রব উঠেচে। ছ্বিটরও আর কেবল দ্বই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের বখন ছ্বিট আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্বতী যথন হিমালয়ে তাঁর পিত্ভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো

এই সপন্ট দেখতে পাচিচ, ন্বৰণকিরণচ্ছটার শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জবল করে দাঁড়িয়েচেন। গোটাকতক মেঘ ক্লিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে: কিন্তু তাদের নন্দী-ভূঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েচে—ললাটে দ্রুকুটির লেশ নেই। ইতি ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

20

শান্তিনিকেতন

প্রথম যথন তোমার চিঠি পেয়েছিল,ম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাব," পড়ে তারি মজা লেগেছিল। ভাবল,ম রবিবাব, আবার "প্রিয়" হবে কেমন করে? যদি হত "প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর", তাহলে তেমন বেমানান হত না; কেননা রবিবাব, প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে। এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তথন রবিবাব, প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমার রবিবাব,ই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছ, হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাব, পরীক্ষায় একেবারে দ্-তিন ক্লাস উঠে "রবিদাদা" হয়েছে কিন্তু যদি "প্রিয় রবিদাদা" লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। আর যদি বিশ্রু বাংলামতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তাহলে আপত্তি নেই বটে, তব্ যখন আমি "রবিদাদা" তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জনালানো, যেন, যার ফাঁসি হয়েচে, তাকে কুড়ি বংসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধ্তি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা "রবিদাদা" কী বলো।

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেচ শুনে সুখী হলুম। আমি দ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু দ্রমণের কল্পনা করতে আমার আরো ভালো লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দুটি নিয়ে নতুন নতুন দুশ্য দেখচ, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করচি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদার বনে ভ্রমণের সূত্র মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিল্ম,— ড্যাল্ হোসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নিচে এক দেবদার বনে সকালে একলা বেড়াতে ষেতুম। আমি ছিল্ম ছোটু (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড়ো মনে হত— সে আর কী বলব। সেই সব গাছের স্দেখি ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষ্যুদ্র এক অতিথি বলে মনে হোত। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাবো কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে-যে, নিজের চলার ধুলোর এবং নিজের রথের ছায়ায় জগংটা বারো আনা ঢাকা পড়ে যায়— বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিরে জগংটাকে আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ

তুমি ষে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ, মনে হচ্চে সে আমার সেই অল্প বয়সের প্রিববীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বংসরের আগেকার। আমরা প্রোন্যে হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই প্রিথবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই না क्न, मान्य आवात एएलमान्य रक्ष, न्छन रुख, ित्र न्छन श्रियीए अन्मश्रर्ग करत। भास अकमल भानाय यीम जित्रकाल त्राम टर्ज टर्ज भारियौर्ज वाम कत्रज् তাহলে বিধাতার এই পূথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা ব্যক্তির আওতার, একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের স্টিট ঐ প্থিবীকে চিনতে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশ্বর ধারা কেবলি আসচে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে প্রথিবীর bित्रतरमाभस नवीन त्भारक छेन्छन्न करत ताथरह। অना भान्दिसत भरत्र केविरानत তফাত কী, জানো? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কানোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই প্রথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধত্ব থেকে যায়. তাই চির্রাদনই তারা ছোটোদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে বারা বুড়ো হয়ে গেছে, তারা চন্দ্রসূর্য গ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়ে ওঠে, ভারা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই काँठावरामी- रिभानरात भरावारे जाता मवाक थारक, हिल्लामानायीत स्वतनाथाता কোনোদিনই তাদের শ্কোয় না; লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্তা এবং সংগীত চির্রাদন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকোতৃকে চির-প্রাচীন গিরির বুকে ধরে পড়ে চির-ন্তন ধরনা;
নৃত্য করে তালে তালে প্রচীন বটের ভালে ভালে নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
প্রানো সেই শিবের প্রেমে ন্তন হয়ে এল নেমে দক্ষস্তা ধরি উমার অঙ্গ,
এম্নি করে সারাবেলা চলছে ল্কোচ্রি খেলা ন্তন প্রাতনের চিররঙ্গ।

ইতি ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

23

<u>শান্তিনিকেতন</u>

আছা বেশ, রাজি। ভান,দাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিন্ডারেলার গল্প জান তো? তার একপাটি জাতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগল। আমার ভানন নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যার, আমি তখন বলতে পারব—আছো আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সন্ববালা, সে বলবে সন্বো সন্বন্ধ সন্বি—কিছনতেই ভাননের সঙ্গে মিলবে না, যার নাম মাতাঙ্গনী সে বলবে মাতু, মাতি, মাত্যে—কিছনতেই মিলবে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদন্বা, পীতান্বরী, গ্রেন্দাসী, শঙ্খেররী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে খেব্যার জো নেই। ভারি সন্বিধে হয়েছে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কান্বিলাসিনী।" তবে তাকে কী বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছবুটির দিন এল— পরশ্ব ছবুটি, তারপরে কাঁকরব? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগস্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাকবে। তারা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখতে চার না— তারা চার আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সেশ্দর্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচনা লাগলে পরে প্রকৃতি জাগবে কাঁকরে? নীলাকাশের কিরণক্মলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দ্ভিট না পড়লে পরে সে-পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি, তখন শক্তির সমন্ত্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় করব। কিন্ত শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গান্ডীব তুলতে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়-রক্তে ধরণী পঞ্চিল হয়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তাম আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বে'ধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভূলে যায়-যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহংকার করে ভাবে 'আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব,' তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট পালটু করে জ্ঞাল জমিয়ে তোলে— অবশেষে এমন হয়-যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জনা ঝেণ্টিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজট কুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না— যখন সে-কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই-যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেন্ট স্বাধীনতা আছে— অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারি—তাতেই স্মিটর বৈচিত্রা। মেয়ের হাতের কাজটুক মায়ের অভি-প্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সূম্যি মায়ের স্মিটর সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীতি হয়ে ওঠে.— যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তাহলে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চলতে হবে---সেই ছন্দেই মানুষের সূষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখচ তো मा आज পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলম্মের সম্মার্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভাতা মনে কর্রছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ নিজেরই সমান্ধির জনো।

সে আমি-তৃমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদ্রে পর্যন্ত সে বেড়ে উঠল। মনে করল সে বেড়েই চলবে—এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাং এক মুহুতেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কালা, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

22

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে বৈ-দিন যাত্রা করেছিলমে সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বলতে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দুরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষাদ্র মাদ্রান্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচে জ্যোতিত্কমন্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মততেদ ইয়েছিল। সেইজন্যে আমার দ্রমণপথের হাজার মাইলের মধ্যে ছ-শো মাইল পর্যন্ত আমি সবৈগে সগর্বে এগোতে পেরেছিল্ম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্পের দল কোমর বে'ধে এমনি ज्याजिएनेन कतरा नागन रये, वाकि हातरमा भारेनए कू जात रभरतारा भाता राजन না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই-যে বিচার হয়েছিল তা नय़— त्यन्न नागभूत तत्नात्य नारेत्नत त्य विक्षने आभात गां ए तित्य यात्र. মঙ্গল, শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল— যদি বল সে-সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলমে কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্চে এই যে আইনকর্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাশ করেচেন তা তাঁদের পেয়াদার গাঁতো খেলেই সবচেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মহেতের্ত হাওড়া স্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভান্বদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাডিতে বোঝাই করে তার তক্তর উপরে দঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেকট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গ্রেন-মূখর রথকক্ষে একাধিপতা বিস্তার করলেন, তারই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড় গড়, খড় খড়, ঝর ঝর, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁকডাক, হাঁসফাঁস, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম শহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত— যেন বাম্বে তাড়া করা গোরুর পালের মতো উধর্বশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনি ভাবে চলতে চলতে যখন পিঠাপরেমে পেশছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘরনি, তার বাশির ডাক, তার ধ্মোশ্গার, তার পাথ্রে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাডি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটার পিঠাপুরমে পেণছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তব, এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, 'চরাচরমিদং সর্বং" যে চণ্ডল, এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক ধক ধকে ধক

করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাহি সাডে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপরেমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা করল ম, 'কেমন হে. মাদাজে যাচ্ছ তো? সেখান থেকে কাণ্ডি মদ্র অন্ত্র পোন্ড প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে, কত মন্দির কত গৃহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি",— আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপরের এঞ্জিনের একটা মন্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগতে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগডোলে স্ববিধামতো আর একটা মন পাই কোথা থেকে। সত্রাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যান্তে সেই হাবড়ায় ফিরে এল ম। যে শনিবার একদা তার কৌতকহাস্য গোপন করে মাদ্রজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওডায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্হাস্যে মধ্যাক আকাশ প্রতপ্ত করে তললে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-ব্রভান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজোল্যাশন্ পাস হয়নি। আমরা সবাই স্থির করলমে, গিরিরাজের শুগ্রেষায় তুমি সেরে আসবে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কী জানো, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভান্বদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহা বোধ হয় এইজন্যে বদনাম করবার সূর্বিধা পেলে ছাড়ে না। তারপরে দেখেছে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করক, আমি দিনের আলোর দলে রইল্ম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে एक्सा पिट्छ इट्टा दिन भर्तीत्रहोटक स्मरत निरम, मनहोटक श्रयम् करत इप्रमहोटक শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তারপরে লক্ষ্যকে উধের রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সূত্র-দূঃখের ভিতর দিয়ে চলে যাও- কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করে। নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শ্বভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর ১৯১৮।

२०

শান্তিনিকেতন

আমার শ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল্ম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছ্বটি পেলেই স্থান এবং বায়্ব পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল, সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর— সেইটে ভালো করে ব্বঝে দেখবার জনোই কেবল পরিবর্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই-যে মাঠ আমার চোখে পড়ছে এর কি দেখবার যোগ্য রস ফ্বরিয়ে গেছে। আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধ্বপান-

রত শুদ্ধ ভ্রমরের মতো শ্বান দিয়েছে. এ কি কোনোকালে এর বৃস্ত থেকে ঝরে পডरে। আসল कथा मनी অসাড হলেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী করলে আমাদের মন অসাড না হয় তাহলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলি বাইরের জনো ছটফট করতে হয় না। আমাদের যা-কিছ, সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড়ো আনন্দ-তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেননা, वाइरतंत भए। वाधा घर्रतंदे, वाइरतंत्र मत्रका भार्य भार्य वक्ष इरवंदे। वाइरतंत्र कार्ष्ट থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেডে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই—চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তর্রতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতন্ত হই। বাইরের দিকে যে-কিছু, জিনিস পাইনি, সে-দিক থেকে যা-কিছু, বাধা আসচে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খৃতখৃত করি, ছটফট করতে থাকি তাহলে অকুতজ্ঞতা হয় এবং সেই চণ্ডলতা নিতান্তই বুথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবাত করে মাত্র। দ্বির হব, প্রশাস্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তাহলেই আমাদের মন এমন একটি প্রচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভান,দাদার এই আশীর্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙালব্যত্তিতে দীক্ষিত কোরো না— বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছ, দান পেয়েচ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কোরো। শান্তি হচ্ছে সত্য উপলব্ধি করবার সর্বাপেক্ষা অনুকলে অবস্থা--সংসারের অনিবার্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য নিষ্ফলতায় সেই সাল্লিদ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষান্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্তিক, ১৩২৫।

₹8

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেচ, কত স্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ— আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়তো ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার প্রেদিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রোদ্র ধ্ব ধ্ব করচে এবং সেই রোদ্রে নানা রঙের গোর্র পাল চরে বেড়াচে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হল না— খাওয়ার পর এন্ডর্কু সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যং-বর্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে নগেনবাব্ব নামক এখানকার একজন মাস্টার তাঁর এক মন্ত তর্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জনো আনলেন, তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। স্বতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে তব্ব আমি আমার সেই ডেন্ফেব বসে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম, ওষুধের শিশি এবং

অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ জিনিসে আমার ডেম্ক পরিপ্র্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা আছে, যা এর্থান টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কু'ড়ে মান্বের ম্শাকিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খ্রেজ পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খ্রুলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছে'ড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার র্পকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাব্-নিদনীর "কাহিনী" আর সেই "চম্কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ম হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাকবে। সকলেই বলবে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝংকার থেকে, কোন্ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ স্ব-স্কেরীর স্ব্যব্দ্ব থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোমি কল্লোল থেকে, কোন্ স্ব-স্ক্রিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্ধ-প্রায়, অপরায়ের ক্লান্ত রবির আলোক শ্লান হয়ে এসেচে। ২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

26

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেরেচি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চরই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখচে, সেই মনে করচে— চার্পাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশ্-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বৃত্তির আছে। কিস্তু তারা জানে না, প্রায় দ্ব-শো দ্রোশ তফাত থেকে ভান্বদাদা তোমাকে খুনিশ পাঠিয়ে দিচ্চে— এত খুনিশ-যে. কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে, বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই.—"বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গার্নাট তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাকবে যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে কলচিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধরে রাখা থায় তাহলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধান্ধাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাথবার জন্যেই আকাষ্ক্রা করচি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দোরাজ্যের অন্ত থাকে না—সে যতটাকু দেয় তার চেয়ে দাবি ঢের বেশি করে— সে এমন মহাজন-যে, শতকরা পাঁচশো টাকা স**ু**দ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামানা টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবি করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি প্রসা ধার নেব না। এই আমার মতলবের কথাটা তোমার কাছে ব**লে** 

রাথল্ম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বংসর বয়স হবে ততদিনে যদি মতলব সিদ্ধি হয় তাহলে বেশ মজা হবে। এথানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেচে বাঁকিপুরে, দিন্ব, কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাটাচ। কিন্তু ভূত-যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তার কেন হল বল দেখি। কথাটা সতা হলে তো মরেও শাস্তি নেই।

26

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড কিছুই কর্মোন। সবাই মনে করে-- আমি কবি মান্য, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শানি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্মারে থর থর করে কাঁপি. ভ্রমর-গ্রন্তানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভূলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব হল হিংসের কথা। তারা জাঁক করে বলতে চায়-যে তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন করে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্ততা দেয়, ব্যাবসা করে, তারা এত বড়ো ভয়ংকর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক— আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে— আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে। যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অর্মান তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী করে যে সময় কাটাবে, ভেবেই পায় না। আমার স্ববিধা এই-যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমতো কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খবে কষে কাজ না করতে পারি— তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি-মীটিং। যথন কাজ না-করার ভিড পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাডে চেপেচে তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখতে পারিন। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখতে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশ্-মহাভারতেরই মতো হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে-ছবি এ'কেচ—খুব ভালো হয়েচে। মেরেটিকৈ দেখে বোধ হচ্চে—ওর ইম্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচে না: ওর চলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেচে, আর "গহনা ওয়ছনা" "চুনারি উনারি"র কোনোও ঠিকানা নেই। "কদু"র ভিতর থেকে-যে "দলেহীন" বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয় এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

PS

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগর্বাল দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইদ্কুল খুলেচে, আজ থেকে ইদ্কুল-মাস্টারি ফের শুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্রাস নিয়েচি। কিন্ত ছেলেরা সব আর্সেনি, খুব ক্রম এসেচে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আসচে না। আমার বোমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন, জিজ্ঞাসা করেচ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি—তার সামনে এক লাল রাস্তা আছে, তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্চে—তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শ্নাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে বলচি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠন্বরও শানিনি, তাকে দেখতেও পাইনি-তাই আশব্দা হচ্চে সে হয়তো তার সেই রপেকথার "কদ্"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। যাই হোক, পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেম্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড হেণ্ট করে কলম চালিয়ে দিন্যাপন করচি। সামনেকার খাতা-পত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভালো করে চোখ তুলে-যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘটে উঠচে না। সন্ধ্যার পরে সেই নিচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ— আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জমচে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মাদ্রমন্দ্রবরে খাতা পেনসিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে— তুমি ভাবচ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শ্বনতে আসেন— ঠিক তা নয়— সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গ আসতে থাকে,-- তাও যদি তারা আমার গান শুনে মৃদ্ধ হয়ে আসত তাহলেও আমি মনে মনে একটা অহংকার করতে পারত্যা—তারা আসে ঐ ভীটজ লঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাং এক-একবার-আন্দাজ করে বল দেখি কী শনেতে পাই। তুমি ভাবচ, নক্ষত্র-লোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রত গীত-ধর্নি? তা নয়:—এক সঙ্গে ভোঁদা, দানু, ট্ম, রঞ্জু, এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীংকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত তাহলেও ব্যুঝতুম— কবির গানে চতুৎপদ জন্তুরা পর্যন্ত মৃদ্ধ কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগভূকের প্রতি অসহিষ্ণৃতা প্রকাশ করে স্বর্গ-মর্তাকে চণ্ডল করে তোলে— কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্যস্ত সবাই যদিচ উদাসীন তব্ ও দুটো একটা করে গান জমচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১০২৫।

#### SR

## শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে বর্সেচি, এমন সময়— রোসো, আগে বর্লোন কী খাচ্ছিল্ম-খাব প্রকান্ড মোটা একটা রুটি-কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিল্ম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তাহলে আমার টকেরোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চার্টান আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক, বসে বসে রুটি চিবোচিচ, এমন সময়—রোসো, আগে বলে নিই রুটি, ডাল, চার্টনি এল কোথা থেকে। - তুমি বোধ হয় জান, আমার এখানে প্রায় প'চিশজন গভেরাটি ছেলে আছে-- আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি, এমন সময় দেখি, একটি গ্রুজরাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক. নিচের ঘরে টেবিলে বসে বসে র,টির টুকরো ভাঙচি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটা একট্র চার্টানও মুখে দিচ্চি, এমন সময়— রোসো, আগে বলে নিই, খাবার কী রক্ম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে স্বটা খেতে হত তাইলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজ্বর ডাকতে হত। কিন্ত ছিডতে যত শক্ত মুখের মধ্যে তত্তা নয়। আবার রুটিটা মিণ্টি ছিল: ডাল তরকারি দিয়ে মিছিট রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে एमथा राजन त्य, थ्याल-त्य विरागेष अभावाध दश **राजन त्य। त्मरे ब**्रांकि थाकि, अमन সময় -- রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভূলে গেচি, দুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল: সে-দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুগ্রাব্য- অর্থাৎ থেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তমি হয়তো আশ্চর্য হবে এবং আমাকে হয়তো মনে মনে পেট্রক ঠাউরে রেখে দেবে—এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয়তো সকালে বিকালে আমাকে চার্টনি দিয়ে কেবলি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তব্ সত্য গোপন করব না. দুখোনা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক সেই পাঁপর মচ মচ শব্দে খাচিচ এমন সময় - রোসো মনে করে দেখি সে-সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ, তোমার বউমা তোমার ভান,দাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবাদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকর-দেবতার নাম কর্রছিলেন, তা নয় – তিনি তখন কোথায় আমি জানিনে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানিনে। তাহলে দেখচি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিট্করো রুটির পোনে চার আনা যখন শেষ করেচি, এমন সময় — হাঁ, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেচি আমি লিখেচি খাবার সময়ে কেউ ছিল না. কথাটা সতা নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃ**ণ্টে আমা**র মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল-যে, আমি যদি মানুষ হতুম তাহলে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ঐ রকম মতে মতে মতে মতে মতে করে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম: ইতিহাসও পড়তুম না. ভূগোলও পড়তুম না— শিশ্ব-মহাভারত, চার্পাঠের কোনো ধার ধারতুম ना। या ट्याक यथन मृथाना भौभत-छाङा এवर किছ त्रीहे ए हार्हीन त्थरप्रीह, अमन 

দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাইনি—কেননা, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাইনে। যাই হোক, যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

22

শান্তানকেতন

দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েচি-- তুমি আমাকে এত বড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব, এতবড়ো কাপরেষ আমাকে পাওনি। কথখনো দেরি করিনি.— এ আমি তোমার মুখের সামনে বলটি। এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করিনি, দেরি করিনি, দেরি করিনি,—এই তিনবার খব চে চিয়েই বলে রাখলাম— দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুল্ডের পোস্টমাস্টারটি বুঝি আট্রিশটি গুনের আধার? ভালো কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম— শ্রীমতী তলসীমঞ্জরীকে বোমা বিদায় করে দিয়েচেন। কী অন্যায় দেখো দেখি। তার অপরাধটা কী?—না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে তোমার ভান, দাদার কী হবে বলো তো। আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসচি, তুলসীমঞ্জরী যেট্রকু কাজ করেচে— আমি তাও করিনি। বোমা তাই রেগেমেগে হঠাং যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কী দশা হবে? যাই হোক এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্ত তোমার গ্রেমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখলে চলবে না—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র 'শ্রী"-ই দেবে কিংবা 'শ্রী" নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠচে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তাহলে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তাহলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুশকিল হচ্চে এই-যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেচে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেডে গেচে—তাই এখন—

> ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেচে বহিয়া সুসময়।

এদিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বৈড়েই চলেচে। গানের স্বিধা এই-যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল। তুমি দেরি করে যদি আস তাহলে ততদিনে এত গান জমে উঠবে-যে, শ্নতে শ্নতে তোমার চার্পাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশ্ব-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হয়ে উঠবে। তুমি হয়তো এম এ পাস করার সময় পাবে না। ইতি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। 90

## শান্তিনিকেতন

তমি ভাবচ – মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে তাই তোমাদের ইম্কলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেণ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল?—পণ্টাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেচ. একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীংকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল— আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীংকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কামা, বড়োদের হাঁকডাক, ডগড়গির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চীংকার, তর্বাড়বাজির সোঁ সোঁ. পটকার ফুটফাট, প্রালস-চোকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কালা, গান, চেচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পোষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল— তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পতুল, তেলে-ভাজা ফুলেরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিচি হল। এক-এক প্রসা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল: চাঁদোয়ার নিচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হাচ্ছল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠোল ভিড। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া. আলার-দমের দোকান বসিয়েছিলেন— এক-একটা আলার দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সংকেশী বউমা চিনে-বাদামের পতেল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খডের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে-- সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেচে। ভেবে দেখো - কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকডা ছি⁺ড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"—বলে সেটা আমার পকেটে পরের দিলে—এমন ভয়ানক মজা। ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেচে— তোমরা ষে-সব প্রাইজ পেয়েচ, সে এর কাছে কোথায় লাগে। তারপরে মজা---মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চে'চাতে চে'চাতে বেস,রো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল - মজায় একট্ও ঘুম হল না-- নিচে ষতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে উধর্বস্বাসে চেচাতে লাগল, এমন মজা। তারপরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন – তাঁদের কারো কাশি কারো জনর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সদি, অসুখ-বিসূখ আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি— অতএব আমারই জিত বইল।

শান্তিনিকেতন

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারল্ম না—হার মানল্ম। তুমি-যে ইম্কুলে যেতে যেতে একেবারে রান্তার মাঝখানে গাড়ি স্ক, একগাড়ি মেয়ে স্ক, তোমাদের মোটা দিদির্মাণ স্ক একেবারে উলটে কাত হয়ে পড়বে,— এত বড়ো ভয়ংকর মজা করবে, এ কী করে জানব বলো। তারপরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার একা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জ্বতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জ্বতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দেড়ি করাবে—তারো উপরে আবার ইম্কুলে পেশিচে কায়া—কী মজা। যদি সেই জ্বতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাদত তাহলেও ব্রক্ত্ম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের একাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়ামে পরকে দিয়ে হারানো চটিজ্বতো খ্রিজয়ে নিয়ে—তারপরে কিনা কায়া। একেই না বলে লম্কান্তান্ডের পরেও আবার উত্তরকান্ড। তুমি লিখেচ, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম আর হাত, পা, মাথা, ব্লিজ-স্কি সমস্ত একেবারে উলটে পালটে যেত তাহলে তোমাদের মতোই বাবারে মরল্মরে করে চীৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছ্বতেই স্বীকার করব না— নিশ্চয়ই পা দ্বটো উপরে আর মাথাটা নিচে করে আমি তানা-নানা শব্দে কানাডা রাগিণীতে গান ধ্বতম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
আমার গাড়ির হলো উলটো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
খ্রেজ আমি না পাই দিশা।
সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উলটে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব---

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি।
তব্ও কর্ণ স্করে,
দেব আমি গান জ্বড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এই তো গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পরশ্ব চলল্ম মৈস্বরে, মাদ্রাজে, মাদ্ররায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জান্যারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শ্রুর হবে – ইতিমধ্যে ঐ দূটো গানের স্বর বাসিয়ে এসরাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোর্, গাড়ি উলটে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দেড়ি মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটি জ্বতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমংকৃত করে দিতে পারবে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফ্রল, নটে শাকটি মুড়ল ইত্যাদি। ১৯শে পোষ, ১৩২৫।

50

## শান্তিনিকেতন

তোমার শ্রমণ-ব্রভান্ত এইমার পাওয়া গেল। আমি ভার্বাচ, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী করে। তুমি চলিঞ্চ্, আমি শুরু; তুমি আকাশের পাথি. আমি বনান্ডের অশর্থগাছ: কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে তুমিও গেচ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তাম গেচ কাশী থেকে সোলনে, আমি এর্সোচ আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খাব বদল,— তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশারবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে দ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলচে, তাদের চলায় আমার চলা। এই হচেচ রাজার উপয**ুক্ত** ভ্রমণ— অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচেচ না। ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোর,র গাড়ি চলেচে— আমার দুই চক্ষ্য সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি. ঐ চলেচে মোষের দল তাডিয়ে সন্তোষ বাবার গোন্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাডার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানিনে: একজনের হাতে ঝুলচে এক থেলোহ:কো. একজনের মাথায় ছে ডা ছাতি. একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্লোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাগ্রিবেলাকার ঝড-ব্রণ্টির ভন্ন-পাইকের দল-- অতান্ত ছেডা খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখব আজ সন্ধাবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগনি, উদি পরে কালবৈশাখীর নকিবের মতো গ্রুর গ্রুর দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ করে আসতে থাকবে—তখন আর এমনতরো ভালোমান্ষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছ্ব আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ-পাখির দল, আরো অনেক রকমের পাখি জ্বটেচে— বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহ্তের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিম্থে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। 99

## শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠান্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পন্ট বোঝা যাচেচ, তুমি তোমার ভান, দাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেচ। বেশি না হোক, অন্তর্ত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠাম্ডা যদি ডাক্যোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোস্টে পাঠালেও আপত্তি করব না. এমন কি ভ্যাল,পেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক-দিন থেকে এখানে রীতিমতো খোটাই ফেশানের গ্রম পডেচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো জিব বের করে হাঃ হাঃ করে হাঁপাচে। আর এই-যে দ্রুপত্র-र्वनाकात राख्या. ध-रय की तकम—रम राजामारक र्वाम रवासारा राज ना— धर বললেই ব্রুবে যে, এ প্রায় বেনার্রাস হাওয়া, আগ্রনের লকলকে জরির স্রতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বৃনোনি;— দিক-লক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মতেরি ছেলে বলেই খ্ব ব্রতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভান্দাদার দ্তগন্লিকে ভয় করিনে; এই দ্বপুরে দেখবে, ঘরে ঘরে দুয়োর বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হুহু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া দ্রাণ করে যাচ্চে.—এর্মান তার দ্রাণ-যে দ্রাণেন অর্ধ ভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে- কেমন যেন ঘোলা नौल- ठिक रयन मार्चि मानास्वत रघाला काथवात मरवा। अकरलरे रथरक रथरक বলে বলে উঠচে, "উঃ, আঃ,—কী গ্রম।" আমি তাতে আপত্তি করে বলচি, গ্রম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন। যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্ত মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছু, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃথের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জর্মেছিল তাই অনেক মার থেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কতশত বংসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

98

# কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তব্ একট্ব খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তূমি যখন আমার ঠিকানা লেখ, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি— আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি— তোমার নামের একট্বও উল্লেখ করিন। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা লিখেচি। আমি বলেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহা হয়ে উঠেচে— তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পার্রচিনে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেন্টা করিচি। যাক্, এ সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না— আবার অন্য কথাও ভাবতে পারিনে। ১লা জ্বন, ১৯১৯।

96

শান্তিনিকেতন

কাল ছিল্ম কলকাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আরু দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আর্সিন বলেই বৃণ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিরে দেবে— তারপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যথন খেয়ে এসে বসল্ম তখন বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তার कल-मःशीरा आकार्य र्वाथा यस यांक तहेल ना। नववर्षात जल-म्हरलत आनम-উৎসব দেখতে চাও তাহলে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বসো এই জানলাটিতে চপ করে। পাহাডে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই সেখানে পাহাডেতে মেঘেতে ঘে'ষাঘে'ষি মেশামেশি একাকার কাল্ড। সমস্ত আকাশটা বাজে যায়: স্থিটা যেন সদিতে, কাশিতে জবৃস্থব্ হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড আমার কেন ভালো লাগে না বলি— সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আডকোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েচে. সে একেবারে আন্টেপ্রভে বাঁধা। আমরা মত্যবাসী মানুষ— সীমাহীন আকাশে আমরা ম্বিক্তর র্পটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গৃহতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত-সেইজন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূরে হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি। যা হোক বর্ধা বিদায় হবার পূর্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুশি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখব,— আর পাকা জাম, আর কেয়াফাল, আর পদ্মবন থেকে দ্বৈতপদ্ম, আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি কোরো না, পর্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রতপদে নেমে এসো। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

96

## শান্তিনিকেওন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেল্ম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিল্মে— তার জবাব দেব-দেব করচি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মানতে হল। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভল্যম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি.—এহেন-যে আমি—যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্মা রচনা-লবণান্ব্রিধ কিংবা সাহিত্য-অজগর কিংবা বাগক্ষোহিণীনায়ক কিংবা রচনা-মহামহোপদ্রব কিংবা কাব্যকলাকল্পদুমে কিংবা— ফসু করে এখন মনে পড়চে না. পরে ভেবে বলব— একরত্তি মেয়ে. "সাতাশ" বছর বয়স লাভ করতে যাকে অন্তর্তঃ প'য়ািগুশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব-Two goals to nil! তারপরে আবার ত্মি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখচ, আমার এই ডেম্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কী করে। আজ সকালে তাই ভাবছিলমে, পার্লবনের সামনে দিয়ে যে রেলের রান্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁডিয়ে থাকব— তারপরে বৃকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেলে পর যদি তথনো হাত চলে তাহলে সেই মহুতে সেইখানে বসে তোমাকে র্যাদ চিঠি লিখতে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এন্ডর,জ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে, ওঁরা হয়তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তাছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগচে: মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙ্কলটা কিছ্ম জখম করে তাহলে হয়তো লেখা ঘটেই উঠবে না। আর যদি না ঘটে তাহলে অনস্তকালের মতো ঐ দ্ব-খানা চিঠির জিত তোমার রয়েই যাবে, অতএব থাক্।

অম্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ংকর ব্যাপার একটাও ঘটেন। ঝড়-বৃষ্টি অল্প-স্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায়-যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দ্বক নিয়ে ছোরাছারি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে: কিন্তু আমাদের অদৃতি এমনি মন্দ-যে, আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিংবা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্যণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সামনে দিয়ে নিজন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ পথ বোলপুরে-স্টেশন পর্যন্ত চলে গেচে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এন্ডর্জ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ-ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্তি মেঘের আডাল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাগ্রি যখন সাড়ে এগারটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পার্য প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যাবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাং সেই নিস্তব্ধ নিচিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তলে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"ইম্কুল কোথায়?" অকস্মাং জাগরণে खेख तमगीत घन घन दशकम्भ २८० नागन: तुम्बशाय करारे वनातन "रेम्कन के

পশ্চিম দিকে।" তখন য্বক জিজ্ঞাসা করলে, "হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?" রমণী বললেন, "জানিনে।"

তারপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ য্বক সেই দ্বান জ্যোৎশ্লালোকে সেই ঝিল্লিন্ম্থিরত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুরুরব্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গ্রের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর প্রণ্বিয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও প্র্বিৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জানপ্রায় কক্ষটি আত্যুক্ত নিন্তর্ম হয়ে রইল। লোকটা বহুদ্রে দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খ্রুতে খ্রুতে কেন এখানে এল। তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা। সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদ্রগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হদয়ে কী আশুকা বহন করে ঘ্রিয়ে পড়ল। পর্যদিন প্রভাতে হেড-মাস্টারের মাস্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিল্ল অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে— তাঁরা আশুকা করেছিলেন?

তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরিদন প্রথমা নারীটি আমাকে বললেন, "তাত, মধ্যরাত্রে একটি য্বক—ইত্যাদি।" শ্বনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না-যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাইনি: এমন কি, আমি তরবারিও কোষোন্ম্বক্ত করল্বম না। করবার ইচ্ছে থাকলেও তরবারি ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কটো ছ্বির ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরল্ব্ম, কোন্ অপরিচিত য্বা কাল নিশীথে "হেডমাস্টার কোথায়" বলে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করেচে?

তারপরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল— এখানে তার কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাত, ১৩২৬।

#### 90

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না— তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিকতে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেইজন্যেই আমি ছন্টির দরবার করি - কেননা, ছন্টিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল স্বর্যের আলোয়, রঙিন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফ্রলের প্রাচুর্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশ-মঞ্জারর উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খ্ব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। স্টেশনের দিকে যথন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টানছিল। কিন্তু স্টেশনে ঢং চং করে ঘণ্টা বাজল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্কারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শ্রনি, হাওড়ার বিজ্ঞ খ্লে দিয়েচে। নোকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে— ডিঙি নাকো ঘাট থেকে একট্ব তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নাকৈর কাছাকাছি এসে আমাকে সম্বন্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার

সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপন্টি ব্যাপার। গঙ্গামাতিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পেণিচানো
গেল। গঙ্গাতীরে বাস তব্ ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গান্ধান করিনি—ভীষ্ম-জননী
ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড়
যাত্রা করব; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না।
কিন্তু মুষলধারে ব্লিট শুরুর হয়েছে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ
অবগ্রিপ্ত। প্রিমা, আশ্বিন, ১৩২৬।

04

রুকসাইড শিলং

কাল এসে পেণাটেচি শিলং-পর্বতে, পথে কত-যে বিঘা ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপরে থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বার-বেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসল্ম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গোহাটি-স্টেশনে পাঠিয়ে দির্মেছিলেন ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধ্যুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা : তাঁকে টিকিট কিনতে হয়নি। সাস্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুমে, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগল-যে, দেহের রস-রক্ত যদি হত দই, তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেডে বেরিয়ে আসত। অধেকি রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষল-ধারে ব্রণ্টি হতে লাগল। গোহাটির নিকটবতী' স্টেশনে যথন খেয়া-জাহাজে বন্ধপতে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃদ্ধি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাডিতে চডব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুরুজ গুরুজিরে-গাছিয়ে বসে আছি গিয়ে শুনি, বন্ধপুরে বন্যা এসেচে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আডাইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শ্নো জাহাজ বাঁধা ছিল. সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বালতি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল: - স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেচে-- প্রথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্লোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্লিম্ধ হল বটে কিন্ত নির্মাল হল বলতে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাল্পান হরেছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঞ্চিল। তা হোক, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে প্রণ্যতীর্থোদকে ল্লান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাহি যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চডে গোহাটি শহরের উন্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দুরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাং ন যযৌ ন তস্তো। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাডিতেও চডে বসেচেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষ-পাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক বত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তথন স্থাদেব অন্তমিত। কারখানার লোকেরা বললে, "আজ কিছ্ব করা অসম্ভব, কাল চেন্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলমে, "রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়।" তারা বললে, "ডাকবাংলায়।"

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি সেখানে লোকের ভিড- একটিমাত্র ছোটো ঘর থালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকৈ পরেলে পণ্ডত্ব সূর্নিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী স্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এই রকম দঃথে কাটল। পর্রাদনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃণ্টি হতে লাগল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটর-গাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে: সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দঃখ আরো নিবিড়তর হবে- তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকৃতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেচেন। ভাড়া লাগবে একশো পর্ণচশ টাকা— আমাদের সেই হাতী-কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক. পোনে আটটার সময় গাড়ি এল-- তখন ব্রণ্টি थ्यत्मरह। गाँछ रा वास् रवर्ग हलल, किছ्युमृत गिरस प्रिथ, এकथाना वर्ष् মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পর্থপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। প্রিদিনে আমাদের জিনিসপত এবং সাধ্যুদ্রণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল: এই পর্যস্ত এসে তিনি শুদ্ধ হয়েচেন। জিনিস তার মধ্যেই আছে, সাধ্য ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে গেচে। জিনিস রইল পড়ে আমরা এগিয়ে চললুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক, শিলং-পাহাডে এসে দেখি, পাহাডটা ঠিক আছে: আমাদের গ্রহ-বৈগ্রেণ্য বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায়নি: আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হল, এখনো পাহাডটা ঠিক আছে: তাই তোমাকে চিঠি লিখচি কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি-কৃষ্ণ ততীয়া, ১৩২৬।

02

**র**্কসাইড শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পেণচল্ম সেদিন থেকেই বৃষ্টিবাদলা কেটে গিয়েচে।
আজ এই সকালে উজ্জ্বল রোদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন: মোটা মোটা গোটাকতক
মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোয়াচে: তাদের এমনি বেজায়
কু'ড়ে রকমের চেহারা-যে, শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষাণ লাগবে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর—নানা রকমের চৌকি, টোবল, সোফা, আরাম-কেদারায় আকীর্ণ। জানলাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্চি, দেওদার গাছগুলো লন্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেড্টা করচে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ বেরঙের ফুল-যে ফুটেচে তার ঠিক নেই,— কত চার্মোল কত চন্দ্রমাল্লকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য ওঠবার আগেই রাস্তার দৃইধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই— তারা আমার পাকা দাড়ি আর লন্বা জোন্বা দেখে একট্বও ভয় পায় না— হাসাহাসি করে।

এই পর্যন্ত লিখেচি, এমন সময়ে সাধ্য এসে খবর দিলে, স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নান্যান্তার গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কী খবর বলো দেখি। আন্দাজ করে দেখো। খবর পাওয়া গেল-যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা করে এই আসচি— স্বতরাং চিঠির ওভাগে প্র্বাহু ছিল, এ ভাগে অপরাহু পড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নিদেশি করচে। সেই মোটা মেঘণুলো সাদা-কালো রঙের কাব্লি বেড়ালের মতো এখনো অলসভাবে স্তন্ধ হয়ে রৌদ্রে পঠলাগিয়ে পড়ে আছে। পাখি ডাকচে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফ্রেলর গন্ধ আসচে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তন্ধভাবে জানালার কাছে যদি বসতে পারতুম তাহলে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি
লিখতে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহু আমার চিঠি
লিখেই কাটবে। তুমি ছবি আঁকচ কিনা লিখো; আর সেই এসরাজের উপর তোমার
ছড়ি চলবে কিনা তাও জানতে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল
করিনি— পাঁজি দেখে লিখেচি)।

80

শাস্তানকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েচ, ঠিক ব্ঝতে পারল্ম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হল দেখে ভাবল্ম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেচে কিংবা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অস্ট্রেলিয়য় পাড়ি দিয়েচ। কিংবা হিমালয়ের পর্বত-শ্রেস কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নিচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্টেটারির সার্দ হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখান্ত করতে ইংলন্ডে চলে গিয়েচ। আমি পালামেন্টে লয়েড জর্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচিচ ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেল্ম। পড়ে দেখি, তুমি ঝরনার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একট্ হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্ম — দেখা, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দ্র্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির ন-টা। মৃখ ধ্য়ে বিছানায় শ্বতে যাচিচ, এমন সময় কী বলো দেখি। কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নোকাড়বি বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

এক গলেপর বই,—হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হু চট খেরে পড়ে গেল ম। একেবারে শেষ পাতা পর্যন্ত তলিরে গেল ম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হচে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জমা করবার অনুমতি নির্মোছলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচেন। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছা হল, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন-টার সময় হঠাৎ উদর হওয়া কোনো শ্ভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়্থকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি. আই. ডি প্রিলস সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথার সিংধ কাটতে গিরেছিল মা।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাক্চি,—তার মধ্যে তোমাদের আধ্নিক ইতিহাস কিছ্ন পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেচেন— আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বােধ হচে। যখন করবেন তখন হয়তো ঢ্লব—আর তিনি তাঁর নােটব্কে লিখে নিয়ে যাবেন-যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খ্ব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো,—বোলো, আমার অনেক দােষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক, তুমি লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করনি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েচে। ইতি ২৮শে পােষ, ১৩২৬।

#### 85

সামনে তোমার পরীক্ষা— এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেরা নিয়ে পড়ে থাকবে, তোমার ভয় হবে— আমার কাছে থাকলে পাছে তোমার নামতা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে Animal বানান করতে গিয়ে Annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজন্তা-গ্রার মধ্যে চলে যাচ্ছিল্ম। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, তাহলে কিন্তু অ্যালজেরার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একট্বও ঠাট্টা করিনি—ভরংকর গন্তীর ভাষার তোমাকে লিখলম। তুমি পরীক্ষা দিতে ষাচ্চ, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে, সম্প্রমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমার মূখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্চে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আব্তি করচি—

যা দেবী পাঠ্যপ্রশ্বেষ ছাত্রীর পেণ সংস্থিত। নমস্ত্রস্যে নমস্ত্রস্যে নমস্ত্রস্যে নমেনমঃ। 88

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খটকা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচ—আমি
নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জ্বানি। এটা কি উচিত। তোমার
জ্যোষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি জ্বানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা
প্রকাশ কি ভালো হয়েচে। সে যদি জানতে পারে তাহলে তার মনে কত বড়ো
আঘাত লাগবে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে
তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

তার মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাস করতে পারত্বম তাহলে কি এমন বেকার বসে থাকত্বম। তাহলে অন্ততঃ পর্বালসের দারোগার্গির জোগাড় করতে পারত্বম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটাল্বম, কুণ্ডেমি করেই এমন মানবজ্বমের সাতাশটা বছর বৃথা নন্ট করল্বম— এইজন্যে পাছে আমার কুদ্ভিতৈ তোমাদের হঠাৎ বানান-ভূলে পেয়ে বসে তাই তো শহর ছেড়ে তোমাদের কাছে দ্রে দ্রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হল, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্ততঃ মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছব না হোক, অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অব্দেক কষবই, আর ফার্স্ট সেকেন্ড দ্রটো রীডার যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টারি করতে পারব, আর তারি সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে রাণ্ড পোস্ট-আফিসের পোস্টমাস্টারি-পদটাও জোগাড় করে নেবার চেন্টা করব। নেহাত না পাই যদি, তবে জমিদারবাব্রর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি এই আশ্বিন, ১০২৮।

80

আজ ব্ধবার— আজ ছ্টির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখচি। মাঘের দ্পুরবেলাকার রোদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এইরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না— আমার সমস্ত মর্নাট ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখিটির মতো চুপ করে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠচে— শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপ্রনি ধরেচে— একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গ্রনগ্রনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচে— একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খ্রিট বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চণ্ডল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তর্খনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দ্ভে দ্বড় করে নেমে যাচেচ। এই শীতের মধ্যাহ্রে যেন আজ কারো কিছ্রু কাজে নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিল্ম— শেষ হয়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ভান্সিংহের বয়স-যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেচে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ংপঞ্জীর বিধান ছিল।

প্রারশ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিছ্ব এতে নেই, স্বরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীকা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কু'ড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার

জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

88

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটিমার ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খাদি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বর্সেচ। আমিও ঠিক দাটি করে ডিম খাই আর একটি মার ক্লাসেও পড়িনে। সেইটেতে আমার মাদিকল বেধেচে, কেননা, যদি আমার ক্লাস থাকত, যদি আমাকে নামতা মাখস্থ করতে হত তাহলে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না; আমি বলতে পারতুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সাবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটার থেকে রিম্বাকটা থেকে কাজিভ্যারাম থেকে কামম্কাটা থেকে মক্কা থেকে মিদনা মম্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষাৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না— তাঁরা জানেন-যে, মার্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক-একবার মনে করি— আমি ম্যাট্রকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব—ফেল করার সাবিধে এই-যে ফি-বংসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে রিম্বাকটা থেকে নিজনি-নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্বদা লোক-আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধ হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েচেন, এতে আমি মনে বড়ো দ্বঃখ পেয়েচি—এ কথা সত্য-যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপড়িগ্বলি হচ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ-যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেচি—তা মনেও কোরো না, তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে—শ্বভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাছি—

ওগো হেমনলিনী আমার দ্বঃথের কথা কারো কাছে বলিনি। লক্ষ্মীর চরণতলে ফ্রটে আছ শতদলে সে-পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি।

ইতি ১০ ফাল্গনে, ১৩২৮।

84

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এল্ম— কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ্ঞ সকালে দেখি, এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান— আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব? আমরা ষে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরস্তর যে-চিস্তাস্রোত বয়ে বাচে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে— এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নোকার কাটিরোচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পশ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বর্মি বা না বর্মি, এট্মকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না— এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কোত্ত্বল প্রকাশ করত না।

যা হোক, "তে হি নো দিবসা গতাঃ,"— এখন বোলপুরের শুকুক ধ্সর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুল-মাস্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেক-গুলি জীবনের ধারা মিলে একটি স্ছির স্রোত চলেচে; তার টেউ প্রতি মুহুর্তে উঠচে, তার বাণীর অস্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচে, আপনার পথ সে কাটচে, দুইতটকে গড়ে তুলচে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দ্র থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মার। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

86

শিলাইদা

ভূমি আমাকে চিঠি লিখেচ শাস্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেল্ম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আর্সান, স্কুতরাং জানতে পারবে না— জায়গাটা কী রকম। বোলপারের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রোদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগ্রলো শর্কিয়ে হলদে হয়ে উঠেচে। এখানে সেই রোদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সামনে শিশ্ব-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মারধর্বান শ্বনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েতবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিক্ন পাতাগর্লি ঝিলমিল করচে, আর ঐ বেণ্বনের মধ্যে চণ্ডলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় ট্রকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠতে থাকে তখন স্বপ্রিগাছের শাখাগ্রিল ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত নাডার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করে ডাকতে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখতে পাচিচ, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু, বৃষ্টির कत्ना। মाঠের যে-অংশে বাবলাবনের নিচে চাষ পড়েনি সেখানে ঘাসে ঘাসে একট্বর্খানি মিম্ব সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুর্ণিগত এক-একটি পল্লী— সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী

নিয়ে দুটি তিন্টি করে সার বে'ধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পশ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহুদুরে সরে গেচে— আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একট্রখানি আভাস যেন আন্দাজ করে ব্রুবতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যথনই আস্ত্রম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধর্নন মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভার্থনা শ্বনতে পেতেম। তারপরে কত বংসর বোলপুরের মাঠে মাঠে कार्षेत्र, कठकान मर्मात्मुत अभारत अभारत भाषि मिनाम- अथन अस्म प्रानिश रम-नमी यन आमारक रहता ना। ছारमत्र छेशदत्र माँ प्रिया यजम् त मार्थि हरन जाकिया रमिश, মাঝখানে কত মাঠ. কত গ্রামের আডাল, সবশেষে উত্তর-দিগত্তে আকাশের নীলাপ্তলের নীলতর পাডের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ-যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েচে। এই তো মানুষের **कौरन। क्याग** कर कार्ट्य किनिम प्रत्त हरन यात्र, काना किनिम वालमा रहा আসে, আর যে-স্লোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে. সেই স্লোত একদিন অশ্রনাম্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অর্থাশন্ট থাকে।

এখন বেলা ফ্ররিয়ে এসেচে, অলপ একট্বখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখির ডাকে একট্বও ক্লান্তি দেখচিনে। দুই কোকিলের কেবলি জবাব চলেচে, কেউ হার মানতে চাচেচ না— তা ছাড়া আরও অনেক পাখি ডাকচে, তাদের ডাক প্রথম করে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেচে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দ্বনন্ত নয়, ঝাউগাছগ্র্লি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেচে। আজ অভট্মীর চাঁদ দেখচি মেঘের পর্দার আড়ালে রাহি যাপন করবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐথানে সন্ধার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অন্টমীর চাঁদ পর্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যথন ছাদে বসি তথন আমার বামে পূর্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।—এইবার দ্রুমে একটা, অন্ধকার হয়ে আসচে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দ্রিট চলচে না, বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেরেছিলে, বড়ো চিঠিই লিখল্ম। লিখতে পারল্ম, তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল ব্হস্পতিবারে,—কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেকট্রিক-পাখা আছে; সময় নেই। তারপরে বোলপ্রের যাব,—সেখানে শালের বনে ফ্ল ফ্টেটেচ, আমবাগানে ফল ধরেচে: সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফ্রলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি ষে-আকাশের মধ্যে ফ্রটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজোলোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে-সব প্রোভ্যম হয় সে তো পোস্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

89

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পেণছৈচ, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি তো? এখন কেমন আছ— লিখো। তোমার যাবার পর্বাদন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমতো আরম্ভ হয়ে গেচে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চলচে। ছেলেরা অনাব্দিটর পরে আযাঢ়ের ধারার মতো কলরব করতে করতে এখানকার শ্ন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অস্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশ্রাম হয়ে উঠেচে— কুড্বল দিয়ে ঠকাঠক গাছ কাটতে লেগে গেচে। তারা আছে ভালো। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদের ল্বকাচুরি শ্রর্ হয়েচে, আর বৃণ্টিয়াত য়িয় উভজ্বল রোশ্দ্র তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেচে। আমি আমার সামনের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল, তাল, শিরীষ, মহ্রা, ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘাড়তে সাড়ে দ্বপ্র, অর্থাৎ সাধারণ ঘাড়তে দ্বপ্র। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্রভাজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় ম্থ ধ্বতে আসচে— দীর্ঘ ছ্বাটির দ্বঃখ-দিনের পরে কাকগ্বলো এ'টো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিথিরীর পালের মতো এসে পড়েচে। বাতাসিটি মধ্র হয়ে বইচে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠচে, পাটল রঙের দ্বটো গোর্ ল্যান্ড দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচে— আমি চেয়ে চেয়ে দেখিচ আর ভাবচি। ইতি ১ জব্লাই ১৩২৯।

84

কলকাতা

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইণ্ট-কাঠের একটা মন্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেছেলেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃণ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যথন বৃণ্টি নামে তথন তার ছায়ায় আকাশের আলো কর্ণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে প্লক লাগে, গাছগালি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার স্বর গিয়ে পেশিছয় দিন্র ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর থেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে,—কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সব্ব রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার প্রে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হচ্চে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতার বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানার সেই গানের স্বর ঠিক মতো বাজেনা। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুনুগুনু স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এসরাজে

বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাব ও দাঁত তোলাবার জন্যে দ্-তিন দিন হল কলকাতায় এসেচেন;— আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাব কেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে শ্ছির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

### 88

আরাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একট্ব ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী ক্লে ক্লে পরিপ্র্ণ, স্লোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পঙ্গাীর আঙিনার কাছ পর্যস্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তে তুল কুল শিম্ল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগ্রিলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের খেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্বর্জ রঙের ঘনিমা ফ্লে ফ্লে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গের্মা রঙের ধারা বহন করে বাস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহের ছায়া। ব্লিট নেমে এল— দ্রে মেঘের ফাঁক দিয়ে স্থাস্তের একটা শ্লান আভা এই ব্লিট্ধারার আবেগের উপর যেন সাম্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নোকো নেই। এই জলস্থল আকাশের ছারাবিন্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হরতো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষ্ব এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়,—খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপ্রের শ্বকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে,— প্থিবীর যেন মনের কথাটি শ্বনতে পাওয়া যাচে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমংকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,— ঠিক যেন আকাশের প্রতিধর্বনির মতো। আকাশ প্থিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগছে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

### 60

আজ ব্ধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তর্গিকের বারান্দায় বসেচি অর্মান নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পেশচল। এর আগে দ্ব-এক দিন খ্ব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আজও স্ত্পাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে দ্রুকৃটি করে বসে আছে: এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচেও। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক দিয়ে অর্গোদয় খ্ব স্কুর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমি তখন পর্বদিকের বারান্দার বর্সোছলমে, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোন্ম্বি কথা চলছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকালবেলাটিই তার কাছে অপ্র্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভরে পেয়ে থাকি। প্রথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেরেচি।

সেপ্টেম্বরের আরস্তে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বসবে— আমাকে সাজতে হবে সম্যাসী। আমার এই সম্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই— অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শানুনে তোমরা বিশ্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সম্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরথক হয়নি।

এলম্হার্ন্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শ্নল্ম তুমিও নাকি আসজিবন্ধন ছেদন করে সম্যাসিনী হবার চেণ্টায় আছ। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া শ্র্ব্ করেচ। কিন্তু লজিক জিনিসটা হচে কাঁটা-গাছের বেড়া, তাতে করে মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্বোধ গোর্ব্-বাছ্ব্রের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রোদ্রই বল, বৃণ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ-যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাকতেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দ্বই জাতের মান্ব্র আছে। একদলকে লজিকের নিরম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হে'টে চলে,— আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, উনপঞ্চাশ বায়্ব্ তাদের বাহন, তারা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খ্রেজ মরে না,—তারা এককালে নিজেরই দ্বই পক্ষ বিস্তার করে সেই পথ দিয়ে চলে যায়, যে-পথ হচে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্ জাতের লোক তার একট্ আভাসমাত্র যদি দিই তাহলে তুমি বলে বসবে— তিনি ভারি অহংকারী। যারা লাজিকের অহংকার করে তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্লাজিক্যাল্দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষবিধ্ননের মাহাত্ম্য থর্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মহিমা তো ম্বিক্তর দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

63

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছি'ড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে ব্রুতে পার্রাচ, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়েজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায়, সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিস্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদুতে লেখা হয়েচে সেটা ফেলবার জিনিস নয়।

আমরা এবার দ্ব-তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কী হয়েচে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরংকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপ্রের রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম বৃণ্টি হচেচ। আমার কবিষের এই আশ্চর্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেচি। এমন কি, শ্বনতে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জাের কাশী পর্যস্ত পেণিচেচে। সেখানেও বৃণ্টি চলচে। বােধ হচে, আমারা যখন শারদােৎসব করব তারপর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদােৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেচে। রােজ দ্বপ্রবেলায় বিভূতি এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগােজা পাঠ নিয়ে য়য়; ছােটো ছেলেরা যে-রকম পড়া ম্থস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বৃদ্ধি, তব্ব রিহার্সালের সময় কেবল ভূলি—ছােটো ছােটো ছেলেমেয়েরা পর্যস্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী বলব।

যাই হোক, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখতে আস তাহলে বোধ হয় দেখবে, ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েচি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাকলে হয়। ঐ বিভূতি এল— এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৮ই ভাদ্র. ১৩২৯।

63

কলকাতা

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত কলরবে মুর্খারত হয়ে উঠেচে; পা ফেলতে সাবধান হতে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এর্মান ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে প্রণাম করে। কখন তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপটা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক-দিন ধ্রলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি।

মেরের দলও এবার নেহাত কম নর। নুট্ব থেকে আরম্ভ করে অতিস্ক্রা আত ক্ষ্র লতিকা পর্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সামলাতে হররান হরে পড়েচে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এশ্ডর্জ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেছেন। লেভি সাহেবেরা গেছেন বোম্বাই; বোমা আছেন শান্তিনিকেতনে। স্তরাং আমাকে ঠিকমতো শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়তো উচ্ছ্ণ্ণল হয়ে যেতে পারি এমন আশ্ণকা আছে। আপাতত যা-তা বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লিজকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিল্ম — সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছ্রটি; তা যথন নেই তথন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হচ্চে ছ্রটির নাটক।

ওর সময়ও ছ্বিটর, ওর বিষয়ও ছ্বিটর। রাজা ছ্বিট নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছ্বিট নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্চে— "বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছ্বিট পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছ্বিট পাবে, আমরা তখন বোদ্বাই অভিমুখে রেলপথে ছ্বেটি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তারপরে বোদ্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে প্রশ্চ বোদ্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘ্রপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেন্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লদ্বা কেদারার উপর চিত হয়ে পড়ব। তারপরেই আবার শ্রু হবে সাতই পোষের পালা। তারপরে আরো কত কী আছে তার ঠিক নেই। ছ্বিটর নাটক লিখলেই কি ছ্বিট পাওয়া যায়। আমি ইম্কুল পালিয়েও ছ্বিট পেল্ম না, ইম্কুলের আবর্তের মধ্যে লাটিমের মতো ঘ্রতে লাগল্ম। অভক ক্ষতে ঢিলেমি করল্ম, আজ চাঁদার অভেকর ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রোদ্রোভজ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন স্কুদর, রাচি নির্মাল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্লিম্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্মণ্যতার মধ্যে দুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা সমরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

40

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্যকলাপের একট্ম্খানি scene বদলে গেচে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দির্মেচি, সেটা রান্তার ধারে থাকাতে যথন-তথন যে-সে এসে উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্বে কোণে, না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত জারগা জ্বড়ে গিয়েচে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জারগা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক-টা বেজেচে ঠিক বলতে পারিনে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও-যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জান। এইট্রুকু বলতে পারি, কিছ্ব প্রেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারি সংযোগে আহার করে লিখতে বর্সেচি।

রোদ্র প্রথর, শরতের সাদা মেঘ শুরে শুরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিথ পাখির ডাক শ্নতে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে ক'য়াচ ক'য়াচ করতে করতে মন্দ্রগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডার্নাদকের দক্ষিণের জ্ঞানালা দিয়ে কচি ধানের খেতের প্রান্তে স্দ্রে তালগাছের সার দেখা যাচে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘ নিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগচে।

এ রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেখগ্লোর মতোই অকেজাে হাওয়ায় মনটা বিনা কারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চােখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন স্র-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গ্রন্মহাশয়কে না বলে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কােণ ও-কােণ থেকে সব্জ প্থিবীর দিকে তা'রা উ'কি মারচে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শ্নে আমার মনটাও উতলা হয়ে দেছি মারবার চেন্টা করচে।

কিন্তু আমরা-যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক্, আর-একটা ভাগ ডেন্ফের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্ররচনায় ব্যস্ত। দ্রে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-স্কৃত্তিম্ব হাওয়ার হিল্লোলে বেশ্বনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে থেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না। ইতি ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

**68** 

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পেশচিচি। আজ রাত্রে কলন্বো রওয়ানা হব। ইন্ফুরেঞ্জা ও নানা ঘ্রিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছি'ড়ে বে'কে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিল,ম।

গাড়ি যখন সব্জ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচিচ। একদিন আমার বয়স অপপ ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির ব্বকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল প্থিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাশি হাতে বিহার করতুম।

সেই শিশ্ব সেই কবি আজ ক্লিট হয়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্দ্রান্ত, তারই পথের ধ্লান্ত তার চিত্ত দ্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সোন্দর্যের স্বপ্পরাজ্যে ফিরে যেতে চাচেট। তার জীবনের মধ্যাহে কাজও সে অনেক করেচে, ভূলও কম করেনি; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভূল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনার দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ভূব দিয়ে ল্লান করতে চায়। তেমন করে ভূব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার দ্লানতা সমস্ত ঘ্রচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশ্ব বাহির হয়ে আসবে।

সংসারের জটিলতার ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ

স্থিত করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা ষে-মর্হুতে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে য়য় অর্মান নবীন নির্মাল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এর্মান করে বারে বারে আমরা ন্তন জীবনে ন্তন শিশ্রে র্প ধরি। সেই ন্তন জীবনের সরল বাল্যমাধ্রের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকশ্ঠিত হয়ে উঠেচে।

আজ আমি চলেচি সমৃদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়তো আমার ভিতরকার কমী আর-সকল কথা ভূলিয়ে দেবে। কিন্তু তব্ সেই সৃদ্র গানের ঝরনাতলার বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চরই ডাকবে;— ডাকবে সেই নির্জন নির্মল নিভ্ত ঝরনাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বৃকের মধ্যে আজ এসে কুরিত হচ্চে। বলচে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো আমার স্বরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম-সম্দ্রের তীরে, আমার মন খংজে বেড়াচ্চে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। প্রবি গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে, এখন সে কোথায় ঘ্ররে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শ্নতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশ্বকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তারপরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

44

কলকাতা

আজ সন্ধাবেলায় ঘন মেঘ করে খ্ব একচোট বৃণ্টি হয়ে গেচে। এখন বৃণ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রানী কোথায় চলে গেচে— বাড়িতে কেউ কোথাও নেই— আমি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক আলো জর্মালিরে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মৃহুর্ত বিশ্রাম করতে পাইনি— লেখার মাঝে মাঝে খ্ব ঘ্ম পেয়েছিল, কিন্তু ক্যে ঝাঁকানি দিয়ে ঘ্ম তাড়িয়ে কাজ করে গোঁচ। নিজেকে একরকম করে খ্রিটায়ে কাজ করানো একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও-যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুন্তিতে কর্ম-ক্ছানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একট্বও করে না— কষে খাটিয়ে নেয়, মজ্বরিও যথেন্ট দের না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে— তাই এখন চিঠি লিখতে বসেচি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা— তোমার ওখানে হয়তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেচ। আজকাল আমাকে যে-রকম দায়ে পড়ে খাটতে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাটতুম তাহলে এতিদনে হয়তো আই. এ. পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্তাদের মহলে ব্রুক ফ্বিলয়ে বেড়াতে পারতুম। তাহলে

পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্তি করে দিনে-দৃপ্রের নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একট্বও দ্বিধা বােধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল, পরশ্ব কিবা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব, সেখানে এতদিনে শরংকালের রোশ্বরে আকাশে সােনার রং ধরেচে আর শিউলি ফ্লেরে গঙ্কে বাতাস ভাের হয়ে আছে। আজ ব্রধার; আজ থেকে ছেলেরা সব হাে হাে করতে করতে বাড়িম্বথা দেবিড়েচে—কাল পর্শরের মধ্যে আশ্রম প্রায় শ্না হয়ে যাবে। এদিকে শ্রুপক্ষ এসে পড়ল, দিনে দিনে সন্ধার পেরালািট চাঁদের আলােয় ভর্তি হয়ে উঠতে থাকবে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগ্রিলর 'পরে আপান রুপাের কাঠি ছইয়ে তাদের স্বশ্বময় করে তুলবে,— ছাতিমতলায় ঝরে-পড়া মালতী ফ্লেরে গদ্ধ জ্যােশ্লার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই স্বান্ধি শ্রুরাত আমার মনের একোণ-ওকােণে উকি দিয়ে কােনা নতুন গানের স্বর খ্রেজ বেড়াবে— বেহাগ কিংবা সিদ্ধ কিংবা কানাড়া। থাক্— সে-সব কথা পরে হবে, আপাতত চিঠি বন্ধ করে এথানকার বারান্দায় মেঘাব্ত রাতির নিস্তন্ধতার মধ্যে মনটাকে ভূবিয়ে দিয়ে একট্ব বিশ্রাম করতে যাই। যিদ ক্লান্ডির ঘ্রমে চোখ ব্রেজ আসে তাহলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না।

**৫** ৬

বোম্বাই

তুমি লিখেচ, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বর্সেচ—এবারে বোধ হয় প্ররো মার্ক পাব। তোমার প্রথম প্রশন—আমি এখন কোথায় আছি। ছিল্ম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তারপরে আমেদাবাদে, তারপরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘ্রে বেড়াচ্ছিল্ম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তারমধ্যে তোমার দ্ব-খানা চিঠি। লেফাফার সর্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবতী। অতএব দ্ব-চার দিনের মধ্যে স্কুলাং স্কুলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গ-ছ্মিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘ্রে ঘ্রে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, যাই হোক খ্রীস্টমাসের প্রেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খ্রুক্রে দেখল্ম, আর কোনো প্রশন নেই।

এলম্হাস্ট আমার সঙ্গে ঘ্রতে ঘ্রতে বরোদায় এসে জনুরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়েছিল, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধ্চরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বণ্ডিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বোমার আদেশকমে এসেচে। সে সর্বদাই ভরে ভরে আছে। সবচেরে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অয়পানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দ্রবতী দেশে অকালম্ত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে,—তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা— তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দ্রবোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস,

এ জন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণু এই-বে, ওকে ধদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মান্বের আরু যখন অলপ, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্যলোকে অস্ববিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণু এই-যে, ও ঠাট্টা করলে ব্রুবতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন-বে, ঠাট্টা না করে বাচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচেচ, আমি ততক্ষণ সেই স্বদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বোমার হাতে আন্তটি ফিরে দিতে পারলে নির্দ্বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িষ, সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অস্ত নাই।

আমি বোঁধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখে। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

#### 49

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের প্ররোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কর্তাদন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শাস্ত স্কুদর নিভ্ত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধর্নি শর্নি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে;—ছোটো শিশ্ব যেমন করে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিল্ম, সেই খেলার দিন আজ ফ্ররিয়ে গেচে। আজ এই বিপ্রল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহ্ম্রে এসেচি। সকালবেলাকার ফ্রেলের সব শিশির শ্রিকয়ে গেচে— আজ প্রথর মধ্যান্তের কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিচ। আমার কর্মের সঙ্গে পাখির গান, নদীর কল্পোল, পাতার মর্মর আপনার স্বর যোগ করে দিতে পারচে না— অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দ্ণিট আমার দ্ণিটতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্মশালার জানলা-দরজার ফাক দিয়ে এই বিশ্বের হদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ করে আমার ব্রকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেন্টার ব্যবধান। এই তো দেখাচ সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি, তব্ সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের স্ক্রে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মনকে উতলা করে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল্ম। তথন কের্বাল জলের থেকে আকাশ থেকে তর্বছায়াছেল গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, "মনে পড়ে কি।" এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তথনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে। এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত "জন্মান্তর-সোহদানি"!

কাল দোল-প্রিণমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যস্ত আটকে পড়েছিল। সম্দ্রে বিদ দোল-প্রিণমার আবিভাব হত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুদ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্লার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখলুম, জাহাজ ক্লরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেচে— "মধ্র বহিছে বায় ।" আজ শনিবার; সোমবারে শ্নচি রেঙ্গনে পেনিব। সেখানে দিন-দ্রেক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেন্টা। তারপরে বাধ হয় ব্ধবারে কোনো এক সময়ে মৃত্তি। ইতি চৈত্র ১০০০।

GY

কলদেবা

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই থানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেচি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদলার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ড্র ভরে পান করেচে, কেবল তার তলানি ছায়াট্রু বাকি। দেশে থাকলে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগত। ইচ্ছে করত, কাজকর্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্লরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিংবা হয়তো গ্ন-গ্ন স্বরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদ্তের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বস্তুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেচে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে" এই অন্ধকার যেন একটা স্ত্পাকার মৃহার মতো উপ্তৃ হয়ে পড়ে আছে। স্বদ্র এবং স্বদীর্ঘ যাত্রার দিনের মৃথে আকাশ থেকে স্থের আলো দেবতার অভিনন্দনের মতো বোধ হয়়। আজ মনে হচে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে-বাণী পাথেয় স্বর্প সংগ্রহ করে
সমৃদ্রে পাড়ি দিত্য, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়।

কালপ্রোতে যে-বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাশ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগ্নলোর প্রকাশ্ড হাঁ মান্যকে গিলে ফেলে। যে-ঘরে বসে আছি, তার জিনিসগ্নলো এত বেশি ফিটফাট-যে, মনে হয় সেগ্নলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আসবাবগ্নলো শ্রচিবায়্গ্রন্ত গ্হিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একট্ও সাবধান হবার দরকার হয় না:— তার অপরিচ্ছন্নতাই ধেন তার প্রসারিত বাহ্ন, তার অভার্থনা। সে-ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মতো ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলার যখন আমি পন্মার কোলে বাস করতুম, তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নোকোর ছোটো ঘরটি, আর-একদিকে ছিল দিগস্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অস্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদর দরজা।

63

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গঢ়ে তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন-যে, রাহিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং স্থের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য গবেষণা এবং ব্যক্তি-নৈপ্র্ণাপ্রয়োগ করে বলেচেন, রাবে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাবে অন্ধকার হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে।

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রস্ত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না. কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘৢমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘে'টে বলেচেন-যে, রাত্রে ঘৢম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘৢম হলে অনিদ্রা বলে জগতে কোনো পদার্থ থাকতই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য বৢঝতেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে সংশয়-কলৢয়িত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি-যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘৢমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা বলে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘণ্টাই-যে কেউ ঘৢমোইনে সেটাকে ডাব্তারিশাস্তে বা কোনো শাস্তেই তো অনিদ্রা বলে না। শৄনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্বাচীন বলে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দৢ চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানেনা-যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দুর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেচে-যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়, বিনা তর্কে তার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ করে শ্রুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে কাল সকালে চিঠি লিখব।

চিঠি বন্ধ করা যাক, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক, ঝপ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক। শীত,— বেশ একটা রীতিমতো শীত,— উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা বলে উঠচে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে মোটা কম্বলটা মাড়ি দিয়ে একবার চক্ষা বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজক্মকালের অন্যগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই বলেই কি আমাকে এত দাংখ দিতে হবে। দেখচ না, পা দাটো কী রকম ঠান্ডা হয়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম? বাঝচ না কি, এটা তোমার রাহিকালের উপযোগী মন্দানান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্কের লক্ষণ,—এসময়ে

মান্তিন্দের মধ্যে শার্দ কবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম।"—
কারার এই অভিযোগ শ্লে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে উঠচে, "ঠিক ঠিক।
একট্বও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্ভ্রান্ত মন উভয়ের সন্মিলিত এই
বেদনাপ্র্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে, অতএব চলল্ম শ্রতে।

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখতে অন্বার্থ করেচ। সেঅন্রোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সংগত নয়, পয়্লবিত করে পত্র লেখার
উৎসাহ আমার একট্ও নেই। আমি কখনো মহাকার্য লিখিনি বলে আমার
স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর
লিখতে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবতী, এবং তখন
আমার চিঠিও অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আসবে, সেইজন্যে আগামী অভাব প্রণ
করবার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখচি। সে-অভাব যে অত্যন্ত গ্রেত্র অভাব এবং
সেটা প্রণ করবার আর কোনো উপায় নেই এটা কল্পনা করচি নিছক অহংকারের
জোরে। আসল কথাটা এই-যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার
সাধারণ চিঠির আদর্শ অন্সারে কিছু বড়ো, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার
গবে বড়ো চিঠি লিখচি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লাজকেও তোমার
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম নয়, কিন্তু বাগ্বিন্তার বিদ্যায় কিছুতেই
আমাকে পেরে উঠবে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিত আছে,
সেইখানে তোমার অহংকার খর্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। ইতি ৫ই ফাল্গন্ন,

# চারিত্রপ্রজা

## চারিত্রপ্জা

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃপ্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শৃন্ধিবার জন্য নহে— ভাক্তভাজনকে দিবসারস্তে যে ব্যক্তি ভক্তভাবে প্ররণ করে তাহার মঙ্গল হয়— মহাপ্রনুষদের তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। ধথার্থ ভক্তিই ষেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নিজীব না হয় তবে সে জীবনের ধর্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করিতে থাকে, কেবলই সঞ্চয় করিতে থাকে না।

প্রেক কতই প্রকাশিত হইতেছে— কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে-বইগ্র্লি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগা, সেইগ্র্লিই রক্ষা করিব, তবে শত বংসর পরমায়, হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদিগকে প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি তবে কতট্কু সময় লয়। প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে কর্মাট নাম তাঁহাদের মুখে আসে। ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের ম্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ।

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পণ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে।

কিন্তু মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করা নিজেরই ভক্তিকে বণিও করা। মাহাত্ম্যের অর্ঘ্য সম্পূর্ণ বিনা-বৈতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করিত না। মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই প্রকৃষ্ট আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক— তাহা মৃঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়়— তাহার অনেকটা অলীক। 'গোলে হরিবোল' ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে— তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক-না কেন, ঝড় জিনিসটা কখনোই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলম্পর্শ বিস্ফৃতির মধ্যে তাঁহাদের বিসর্জন হইয়াছে। পাথরের মৃতি গড়িয়া জবরদন্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়। ওয়েস্ট্মিন্স্টার-অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুত্র ও ব্লান হইয়া আসিতেছে। এই-সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয়

উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেণ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভালো, না দলের পক্ষে শৃভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকৃল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মন্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

রুরোপেও আমরা কী দেখিতে পাই। সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছবিসত হয় তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে। তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড়ো করে না। তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না। তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দের, নিভূতবাসী মহাতপম্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে। শুনিরাছি, লর্ড পামার সেটানের সমাধিকালে যের প বিরাট সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্রচিং হইয়া থাকে। দ্রে হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়। পামার স্টোনের নামই কি ইংলন্ডের প্রাতঃম্মরণীয়ের মধ্যে, সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল। দলের চেণ্টায় র্যাদ কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ংপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে তবে দলের চেণ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না, যদি না হইয়া থাকে তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গোরব করিবার এমন কী কারণ আছে।

বাঁহাদের নামন্মারণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেন্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার নাই। বায়কাতর কুপণের ধনের মতো, ছোটো বড়ো মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্মাকেই সাদা পাথর দিয়া লাঞ্ছিত করিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয় তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগ্রনিল বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপ্রীত প্রণালীতে সম্শুই শুপোকার করিবার চেণ্টা না করাই ভালো।

যাহা বিনন্দ ইইবার তাহাকে বিনন্দ ইইতে দিতে ইইবে, যাহা অদ্মিতে দন্ধ ইইবার তাহা ভস্ম ইইয়া যাক। মৃতদেহ যদি লুপ্ত ইইয়া না যাইত তবে প্থিবীতে জাঁবিতের অবকাশ থাকিত না. ধরাতল একটি প্রকাল্ড কবরস্থান ইইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে প্রথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝৢটা, সমস্ত বড়ো দের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজ্ঞীবী তাহাই থাক্, যাহা মৃতদেহ, আজ বাদে কাল কীটের খাদ্য ইইবে, তাহাকে মৢদ্ধয়েহে ধরিয়া রাখিবার চেন্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শমশানে ভঙ্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভূলি এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভালো। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিসমরণশক্তি দয়াছেন।

সণ্ণয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে বাছাই করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সণ্ণয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা. একবার যাদ হাতে কিছু জমিয়া যায় তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে নিরেনব্বইয়ের ধারা। য়ৢরোপ বড়োলোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ৢরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাজের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা প্রজাতন জ্বতা. কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে— সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে

থাকে, ততই এই-সকল জিনিসের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবর্পে বাড়িয়া উঠে। তেমনি মূরোপে মূত বড়োলোক জমাইবার যে-একটা প্রচণ্ড নেশা আছে তাহাতে ম্লোর বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একট্মান্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে সেইখানেই মূরোপ তাড়াতাড়ি সিশ্রুর মাথাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহান্ত্যাের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্যারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বে পথে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি তাহা নহে। ভক্তিভরে শেক্স্পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্স্পিয়রের গ্রের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোনো সাধ্বক অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধ্বত্ব বা বীরত্ব কিয়ং পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গ্রণী সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য। গ্রণীকে তাঁহার গ্রেপর দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গ্রণমৃদ্ধ গারকগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। গ্রন্থান শর্নিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে সেও তানসেনের প্রতিমা গাড়বার জন্য চাঁদা দিয়া প্রহিক-পারত্রিক কোনো ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধ্বতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধ্বদিগের এবং মহংকর্মে-প্রাণবিসর্জনপর বীর্দিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে সেই স্মৃতিপালন কহে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য।

র্রোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাজ্যের প্রভেদ লন্প্রপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই রকম, এমন-কি মাহাজ্যের পতাকাই যেন কিছু, খাটো। পাঠকগণ অন্থাবন করিয়া দেখিলেই ব্রিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আভিভিত্তর সম্মান পরমসাধ্র প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অলপ নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলন্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গোরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গোরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।

র্রোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদাম আছে। র্রোপকে চরিত-বার্গ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে, একটা যেকানো প্রকারের বড়োলোকত্বের স্দৃর গঙ্গটকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গলপগ্লুব, প্রাতাহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দ্,ই ভল্লুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বিসয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবনচরিত লঙ্গিব যহার যেমনই হোক, যে লোক কিছ্, একটা পারে তাহারই জীবনচরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত গার্থক: যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহারেই জীবন আলোচা। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন। টোনসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টোনসন্কে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া আমরা চোনসন্কে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেকছেটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্যিম আদর্শে মান্যকে এইর্প নিবিবেক করিয়া তোলে, মেকি এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধ্নিক কালে পাপপ্রণার আদর্শ কৃত্যি হওয়াতে তাহার ফল কা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পায়ের ধ্লা লওয়া এবং গঙ্গায় দ্বান করাও প্রণা, আবার অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও প্রণা, কিন্তু কৃত্যিরের সহিত খাঁটি প্রণার কোনো জাতি-বিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গায়ান ও আচারপালন করে, সমাজে অল্বন্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার প্রণার সম্মান কম নহে, বরণ্ট বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অল্ল থাইয়াছে আর যে ব্যক্তি জাল মকন্দমায় যবনের অল্লের উপায় অপহরণ করিয়াছে উভয়েই পাপীর কোটায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘ্রণা ও দল্ভ যেন মাতায় ব্যভিয়া উঠে।

ষথার্থ ভক্তির উপর প্জার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর প্জার ভার দিলে দেবপ্জার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধ্ম গৃহদেবতা-ইণ্ট-দেবতার তত ধ্ম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষমাত নহে।

আমাদের দেশে আধ্বনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেন্টার মধ্যে, গভাঁর শ্নাতা দেখিয়া আমরা পদে পদে ক্র হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া প্জার অভিনয় করা হয় ব্রিকতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মালমসলা কিছ্ কম হয় তবে আমরা পরস্পরকে লক্জা দিই—কিষ্ণু লক্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত তিনি মহতের মাহাত্মকীর্তন করিবেন ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শৃভফলপ্রদ; কিষ্ণু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্তব্যসমাধার চেন্টা লক্জাকর এবং নিক্ষ্কল।

আমরা বলি— কীতির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক তিনি নিজের কীতির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধ্মধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিব। যেমন 'গঙ্গা প্রিজ গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলাদেশে ম্নির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যস্ত কৃত্তিবাসের কীতি-দ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ প্রিজত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রতাক্ষপ্রজা আর কিসে হইতে পাবে।

2008 द्वा

### বিদ্যাসাগর-চরিত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে বাহা সর্বপ্রধান গুনুণ, যে গুনুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুত্রতা, বাঙালিজ্ঞীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমান্ত নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিক্লাতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুব্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—কর্ণার অগ্র্জুলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মন্যাব্বের অভিমুখে আপনার দ্টানন্ট একান্ত একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাহার সেই গুনুকীতন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই

অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনব্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারশ্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাত্ত নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাত্ত অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মান্ম ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যস্কাভ মন্মাত্বের প্রাচুর্য ই সর্বোচ্চ গোরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্য্যে তাঁহারই কৃত কীতিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীতি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীর পে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়— যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদ্ঃথেব মধ্যে এক নৃত্ন সাল্থনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বান্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভ্ত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীতি তাঁহার উপযুক্ত গোরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কির্পে কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পত্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশাক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদাসাহিত্যের স্টুনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপ্রণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্ত্ব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃটান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটাকু বক্তবা, তাহা সরল করিয়া, সান্দর করিয়া এবং সান্ত্রখল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কার্জাটকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যম্বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলা-বন্ধনের দ্বারা স্কুলররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যদ্ধে সম্ভব, কেবলমার জনতার দ্বারা নহে: জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছ্যুত্থল জনতাকে স্কৃবিভক্ত. স্বিনাস্ত, স্পরিচ্ছন্ন এবং স্কংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্ত যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যদ্ধেজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে প্র্পপ্রচলিত অনাবশাক সমাসাড়ন্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগৃলির মধ্যে অংশযোজনার স্কৃনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্প্রথার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেণ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগৃলির মধ্যে একটা ধর্নিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গাঁতর মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ-স্রোত রক্ষা করিয়া, সোম্য এবং সরল শব্দগৃলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপ্রপৃতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পান্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে প্থিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষার্পে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রেব বাংলা গদ্যের যে

অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিচ্প প্রতিভা ও স্তিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর বাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীপ্রোতের মতো—তাহার উপরে কাহারও নাম খ্রিদয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্ত ম্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নিঝর্রধারায় গঠিত ও পরিপ্টে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। বিশেষ গ্রম্থ অথবা চিত্র অথবা ম্বতি চিরকাল আপনার স্বাতল্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে সমরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া প্র্ব ইতিহাস বিক্ষা্ত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরপ্রেপ কাহারও নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই : কারণ, বিদ্যাসাগরের গোরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মান্বের সমস্তটা নহে, তাহা মান্বের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মন্ব্রাত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রবাপী ও স্থির। প্রতিভা মান্বেরর সর্বপ্রেণ্ঠ অংশ, আর মন্ব্রাত্ব জীবনের সকল মৃহ্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতরর্পে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগ্র্ণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেণ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেণ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তুর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সোন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই: তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপন্গ প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সোন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশি দ্বর্হ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সন্দের বোধশন্তি ও নৈপন্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

তাহাতে স্বাভাবিক স্ক্রা বোধশক্তি ও নৈপ্ণা, সংযম ও বল অধিকতর আবশকে হয়।
এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত
কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশান্তের অতীত, অথচ বিশ্বহদয়ের মধ্যে বিধির্বিচত
নিগ্রেনিহিত এক অলিখিত অলংকারশান্তের কোনো নিয়মের সহিত তাহার
স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না; তেমনি যাহারা যথার্থ মন্মা তাহাদের শাস্ত্র
তাহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মন্মাত্বের সমন্ত্র নিতাবিধানগর্নলির সঙ্গে
সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি'
অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইর্প অনন্যতন্ত্রতার
প্রয়োজন হয়।— অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বিলয়া আভাস
দিয়া থাকেন; তাহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিলেপ, বিজ্ঞানে
এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীতি অকিঞ্ছিৎকর
কঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মন্মাত্বের আদর্শরেপে প্রস্কৃত্র করিয়া যে এক
অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশন্ত বিরল:
এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং
তাহাদের মধ্যে রামমোহন রায় স্বপ্রেন্তর্ব

অনন্যতন্ত্ৰতা শব্দটা শ্ৰনিবামাত্ৰ তাহাকে সংকীৰ্ণতা বলিয়া ভ্ৰম হইতে পাৱে: মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্ত সে কথা ষথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃত্থলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই: অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি: নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবিধি মৃত্যুকাল পর্যস্ত প্রায় সুপ্রভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার ন্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যলা। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যাত্বের পরিমাণ র্যাধক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ই'হারাই নিজের চরিত্রপরের মধ্যে স্বায়ক্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগ্টেভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক— অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতব্ষীর্ তেমনি অপর দিকে যুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভ্ষায় আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমত্ল্য কেহ ছিল না: দ্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন- অথচ নিভীকি বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়-দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের যুরোপীয়সূলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যুত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এর্প আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গাঁড়য়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহসাময়— আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীর্হদয়ের দেশে সে রহস্য দিগ্ণতর দুভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রস্থিত রহস্যাব্ত— কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেপ্রুত্বর মধ্যে মহত্তের উপকরণ প্রত্ব পরিমাণে সন্ধিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চিলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্থাী দুর্গাদেবী ভাশ্র ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশ্রালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে পরে সেখানেও দ্রাতা ও দ্রাতৃজায়ার

লাশ্বনায় ব্যক্তিপভার সাহায্যে পিতৃত্বনের অনতিদ্রে এক কুটিরে বাস করিয়, চরকা কাটিরা দুই পুরে ও চারি কন্যা-সহ বহুক্টে দিনপাত করিতেছেন। তক্ ভূষণ প্রাতাদের আচরণ শ্নিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নপ্রামে দারিদ্রা অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্রো তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বরং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

তিনি নির্বাতশয় তেজ্বনী ছিলেন; কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহা করিতে পারিতেন না। তিনি সকল ছলে, সকল বিষয়ে, ব্বীয় অভিপ্রায়ের অন্বতী হইয়া চলিতেন, অনাদীয় অভিপ্রায়ের অন্বতন তদীয় ব্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আন্যুগতা করিতে পারেন নাই।

ইহা হইতেই শ্রোত্গণ ব্রিষতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিন্দের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবতী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্তেও তাঁহার কঠিন চরিক্রস্বাতন্ত্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

তাঁহার শ্যালক রামস্খনর বিদ্যাভ্যণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গবিত ও উদ্ধতন্তভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁগনীপতি রামজয় তাঁহার অন্গত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কির্প প্রকৃতির লোক তাহা ব্রিতে পারিলে তিনি সের্প মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামস্খারের অন্গত হইয়া না চালিলে রামস্খার নানাপ্রকারে তাঁহাকে জম্ম করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি দপ্তবাকো বালতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অন্গত হইয়া চালতে পারিব না। শ্যালকের আলোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রভাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্রম বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বর্পে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বাঁরসিংহগ্রামের নৃত্ন বাস্তুবাটী নিষ্করব্রক্ষাত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অন্রোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্রাও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজবল্যমান করিয়া তোলে।

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্তাগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দ্রে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

তর্ক ভূষণমহাশর নিরতিশর অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন; কি ছোটো, কি বড়ো, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধাপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি ম্পণ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুফ্ট বা অসন্তুফ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পণ্ট কথা বলিতে ভাত বা সংকৃচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পণ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।

কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও কোনো বিষয়ে অথথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র বিলয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্ ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

এ দিকে তর্ক ভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লোহদন্ড থাকিত। তখন দস্যভয়ে অনেকে একর না হইয়া স্থানাস্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লোহদন্ড-হস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন-কি, দ্বইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যাদিগকে উপযুক্তর্প শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বংসর বয়সে একবার তিনি এক ভাল্কের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

ভালাক নথরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতিবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লোহর্ষাণ্ট প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালাক ফমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যা্পরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।

অবশেষে শোণিতস্ত্রত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গ্রে শয়্য আশ্রয় করেন; দুই মাস পরে সমুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভ্ষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বল্দ্যোপাধ্যায় অদ্বের কোমরগঞ্জে মধ্যাহে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্ক-ভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শ্ভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে প্রের সহিত দেখা হইলে বালিলেন, 'একটি এ'ড়ে বাছ্র হয়েছে।' শ্রনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিম্থে গমন করিতেছিলেন; তর্ক ভূষণ হাসিয়া কহিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।' বালয়া স্তিকাগ্হে লইয়া নবপ্রস্ত শিশ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশিমপাতে রামজয়ের বিলণ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যয়য় তেজায়য় নিভাঁকি ঋজ্বস্বভাব পর্বাধের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙ্জালির মধ্যে পোর্বের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতর্বপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পোতকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবন্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপোত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বরস চৌশ্দ-পনেরো বংসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দ্বর্গাদেবী চরকায় স্বৃতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দৃই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হোসে কাজ জন্টিতে পারিবে জানিয়া প্রতাহ সন্ধাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন। বখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের কাশ্ড শেষ হইয়া বাইত, স্বতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত।

অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়-দাতার দারিদ্রানিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। এক দিন ক্ষ্মার জন্মলায় তাঁহার যথাসর্বাস্থ একথানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচিসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে প্রানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।

আর একদিন ক্ষর্ধার যন্ত্রণা ভূলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাকে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে শ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বড়বাজার হইতে ঠন্ঠানিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁর চালবার ক্ষমতা রহিল না। কিণ্ডিং পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দুখ্যমান হইলেন: দেখিলেন এক মধ্যবয়্দকা বিধবা নারী ঐ দোকানে বাসায়় মুড়িম্ড়িকি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ প্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সঙ্গেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বিসতে বলিলেন এবং রাক্ষণের ছেলেকে শুখু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়িক ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যের্প বাগ্র হইয়া মুড়িকগুলি খাইলেন তাহা একদ্ভিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্বীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্বীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একট্ অপেক্ষা করো। এই বলিয়া নিকটবতী গোয়ালার দোকান হইতে সম্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়িক দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এর্প ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

এইর্প কন্টে কিছ্ ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দৃই টাকা ও তাহার দৃই-তিন বংসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দৃর্গাদেবী যখন শ্নিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্যাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চন্দ্রিশ বংসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সোভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।
শ্রীষ্ক্ত চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশরের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে
এই দেবীম্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিম্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার
দরকার হয় না, তাহা যেন মৃহ্তুর্কালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা
নিপ্র হইতে পারে, স্কর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিন্তনিবেশের
যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দ্ভির প্রসার পর্যবিসত
হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মৃথশ্রীর গভীরতা এবং উদারজা
বহ্কণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উল্লভ ললাটে তাঁহার
ব্যক্ষির প্রসার, স্ক্রেদশী ক্লেহ্বষী আয়ত নেত্র, সরল স্কাঠিত নাসিকা, দয়াপ্র্ল
ওন্ঠাধর, দ্ঢ়তাপ্র্ণ চিব্রুক, এবং সমস্ত মৃথের একটি মহিম্ময় স্ক্র্যংযত সৌন্ধর্য
দর্শকের হদয়কে বহু দ্রের এবং বহু উধের্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়— এবং
ইহাও ব্রিক্তে পারি, ভক্তিব্রির চরিতার্থাতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে

এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পোরাণিক দেবীপ্রতিমার মণ্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দরা তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগাতের সেবা, ক্ষর্ধার্ডকৈ অমদান এবং শোকাতুরের দ্বঃথে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যানিয়মিত কার্ষ ছিল। অগ্নিদাহে বীর্রাসংহগ্রামের বাসন্থান ভঙ্গ্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেণ্টা করেন, তিনি বলিলেন, 'যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীর্রাসংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে গুং

দয়াবাত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষর প সংঘর্ষেই জর্বালয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষত্রদ বাক্সের মধ্যেই বন্ধ। কিন্ত ভগবতী দেবীর হৃদয় সূথের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উল্জ্বল দ্য়ার্হিম প্রতারতই চতুদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শঙ্চন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় তাঁহার দ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. 'বংসরের মধ্যে একদিন প্রজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নির পায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থান সারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন. 'গ্রামের দরিদ্র নির্বুপায় লোক প্রতাহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।' এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নিম'ল ব্রন্ধি এবং উল্পান দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লোকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে ষেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জডতাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিতাজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার প্রজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পন্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপরে জেলায় গমন করেন তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসন্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় প্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নালিখিত বর্ণনা প্রকাশ কবিষাছেন—

জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে. আত বৃদ্ধা হিন্দুস্ফীলোক
সাহেবের ভোজন-সময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।...
সাহেব হিন্দুর মতো জননীকে ভূমিন্ট হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনস্তর নানা
বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ফীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব
আতি উদার, মন অভিশার উন্নত, এবং মনে কিছুমান্ত কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি
দরিদ্র, কি বিশ্বান্ কি মূর্থ্, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি প্রুষ্ কি স্ফ্রী, কি
হিন্দুধ্যাবিশ্বী কি অন্যধ্যাবিশ্বী, সকলেরই প্রতি সমদ্দিট।

শস্তুচন্দ্র অন্যত্র বিখিতেছেন—

১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিশুর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ-সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষর্প যন্ত্রবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ-সকল স্মালোককে বদি কেহ ঘৃণা করে এ-কারণে জননীদেবী ঐ-সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজ্ঞাতীয়া স্মালোকের সহিত একর এক পাত্রে ভোজন করিতেন।

অথচ তথন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের প্রেক্রেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণ্
সংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পশ্ভিতবর্গ শাস্ত মন্থন করিয়া কুষ্বিক্ত এবং ভাষা মন্থন করিয়া কট্বিক্ত বিদ্যাসাগরের মন্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন। আর, এই রমণীকে কোনো শাস্তের কোনো শ্লোক থইজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহন্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রালিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্য জননী-জঠরে থাকিতে যুক্ষবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধি-লিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাত্রগভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশৃশ্বন করিতেছি, সমালোচক মহাশ্যেরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধীয় ক্ষ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছ্ম পরিমাণবহিত্তি হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা দ্বির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং প্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের প্রুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপ্ররুবের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জাবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার প্রের চরিতে, তাঁহার স্বামীর কার্যে রিচত হইতে থাকে— এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোর প আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপ্জার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোর প স্ক্রো চিন্মর দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাঁহার চরিত-কীর্ত্তন তাঁহার মাত্দেবীর মাহাত্মা মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনের হইতে প্রভূততম প্র্ণ্যাগ্রন্বর্বণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমার নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি স্বোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যথন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তথন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দ্রের থাক্, পিতা যাহা বালিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বাসিতেন। শম্ভূচন্দ্র লিখিয়াছেন—

পিতা তাঁহার স্বভাব বৃথিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বন্দ্র না থাকিত সেদিন বিলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাং বলিতেন, না. আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ য়ান করিতে হইবে, শ্রবণমার দাদা বলিতেন যে, আজ য়ান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও য়ান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জাের করিয়া য়ান করাইতেন।

পাঁচ-ছয় বংসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পাঁড়তে যাইতেন তখন

প্রতিবেশী মথ্বমশ্ডলের স্থাকৈ রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভাবিগহিতি উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো স্বোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দ্বশিস্ত ছেলের প্রাদ্বর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীণ্চরিত্রের অপবাদ ঘ্রিচয়া যাইতে পারে। স্বোধ ছেলেগ্রলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দৃষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগ্রলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল প্রের্ব একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দ্রস্ত ছেলে এই আশা প্র্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশনায় বালক ঈশ্বরচন্দের কিছুমাত শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিক্ল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্ধ একগ্রেয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জায় বালকের শরীরটি খর্বা, শীর্ণা, মাথাটা প্রকাশ্ত— স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে খাশুরে কৈ', ও তাহার অপদ্রংশে 'কস্বরে জৈ' বলিয়া খেপাইত: তিনি তখন তাংলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।

এই বালক রাত্রি দশ্টার সময় শ্রহতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দ্বই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগিজার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগংরে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্ম ও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমদ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শস্তুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যুবে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুতৃক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘটে ল্লান করিয়া কাশীনাথবাব্র বাজারে বাটামাছ ও আল্-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিণ্ট মুক্ত ও বাসন ধোঁত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও ক্রলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠান্দশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছ্টির সময় যথন জল থাইতে যাইতেন তথন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিণ্টার থাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা বায় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নৃতন বন্দ্র কিনিয়া দিতেন। প্জার ছ্টির পর দেশে গিয়া—

দেশস্থ বে-সকল লোকের দিনপাত হওরা দ্বক্ষর দেখিতেন তাহাদিগকে বধাসাধ্য

সাহাষ্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বন্দ্র না **থাকিলে গামছা** পরিধান করিয়া নিজের বন্দ্রগানিল তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পার, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জাঁবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা য়ায় য়ে, তাঁহার চরির সমস্ত প্রতিক্ল অবস্থার বিরুদ্ধে দ্রুমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপর ছায়ের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দ্বঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রামাবালক শার্ণ থব দেহ এবং প্রকান্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অম্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবিষ্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পাঁড়য়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য শালী রাজা রায়বাহাদ্র প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম-কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টান্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রন্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নন্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্তু হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই: তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগবিত সাহেবান্-জীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেন্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।— একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দ্রকলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেণ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উধর্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহলো বোধ করিয়া-ছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজ,তা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শর্নিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সম্ভোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালীসন্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ার ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্-সাহেব অনেক উপরোধ-অন্রোধ করিয়াও কিছ্ত্তেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চলিবে কী করিয়া।' তিনি বলিলেন, 'আল্পেটল বেচিয়া, মর্নদর দোকান করিয়া দিন চালাইব।' তথন বাসায় প্রায় কৃঞ্চিট বালককে তিনি অয়বক্য দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন— তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা প্রের্ব চাকরি করিতেন— বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অন্রোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বাসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্-সাহেবের অন্রোধে বিদ্যাসাগর কাস্তেন ব্যাক্ক্ নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস বাংলা

ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পণ্ডাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, 'আপনি ময়েট্-সাহেবের বন্ধ্ব এবং ময়েট্-সাহেব আমার বন্ধ্ব— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃন্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃন্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট-বংসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তর্গ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃন্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রর লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তপক্ষের মতের দ্বারা কোনোর্প প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদন্সারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমার পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গ্রণগ্রনি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনন্ত্র কর্মা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিম্কুত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচন্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীর্রাসংহবাটীর চন্ডীমন্ডপে বাসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীর্রাসংহস্কুল সন্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চন্ডী-মন্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বালিলেন, "ভুই এতাদন এত শাস্ত্র পরিজাল, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।" মাতার পত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ ক্লেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার স্মুমহৎ পৌর্ষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি স্বর্ধাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের স্মুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপ্রব্ধতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দ্র্ল'ভবাব্র বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দ্র্ল'ভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি ম্বরচিত জীবনব্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

রাইমণির অন্ত লেহ ও যত্ন আমি কিন্সিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পরে গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। প্রের উপর জননীর বের্প রেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির লেহ ও যত্ন তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দ্টেবিশ্বাস এই বে, লেহ ও যত্ন বিষয়ে আমার ও গোপালে রাইমণির অণ্মাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই লেহ, দয়া, সোজনা, আমারিকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গ্রণিবয়ের রাইমণির সমকক্ষ শ্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সোমাম্তি আমার হদয়মন্দিরে দেবীম্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসক্ষমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসক্ষমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদায় প্রতিষ্ঠিত গ্রহার কাত্র বিলয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে বাজি রাইমণির লেহ, দয়া, সোজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ-সমন্ত সদ্গ্রের ফলভোগানী

হইয়াছে, সে যদি স্মীঞ্জাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুলা কৃতদা পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্থাজাতির দ্বেহ-দয়া-সোজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষ্যুদ্রদয়ের স্বভাব এই য়ে, দে য়ে পরিমাণে অর্যাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। য়হা-কিছ্ সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে য়ে কিছ্মাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া য়য়। আময়াও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত য়য় এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অন্গ্রহ করিয়া থাকি; তিনি য়খন চরণপ্র্লা করিতে আসেন তখন আপন পৎককলিৎকত পদয়্রগল অসংকাচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লক্ষ স্পর্যাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নর-দেবতার পে নারীসম্প্রদায়ের প্রভারহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-প্রক্ অবলাগণের দ্বেখনাচন এবং স্বুম্বান্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্ত্যদেবগণের স্কুমহং উদাসীন্য কিছ্তেই দ্বে হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থ স্থিব সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথ্ন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্থানিক্ষার স্ট্রনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যথন তিনি বালবিধবাদের দৃঃথে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেণ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুম্বল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই ম্বলধারে শাস্ত ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষাদ্র সামাজিক যুক্তে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তথন সংস্কৃতকলেজে
কেবল রাজ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শ্রেদ্রা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না।
বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রেদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার
অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীতি মেট্রোপলিটন ইনস্টিনুশন্। বাঙালির নিজের চেণ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। বিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন: যিনি লোকাচারেরক্ষক রাক্ষাপশিততের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি স্দৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মৃক্ত করিবার জন্য স্কৃতিয়ার করিলেন—এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ন্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্র-চিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগার সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধবান্ধবাদগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন প্রুপকোমল এবং ব্রক্তবাঠন বক্ষে দৃঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আন্ধ- নির্ভারপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঞ্চিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপস্ত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ দয়াব ডি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্ত বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজন-সূলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দূর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেন্ট আত্মশক্তির অচল কর্তত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কণ্টলাঘবের চেণ্টায় আপনাকে কঠিন কণ্টে ফেলিতে মুহুত কালের জনা কৃষ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত-কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শ্ন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচম্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশাক। শ্বনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই গ্রিশ ক্রোশ পথ দরের কালনায় তর্কবাচম্পতির চতম্পাঠি-অভিম্থে পদরজে যাত্রা করিলেন। পর দিনে তর্কবাচম্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগর্বলি লইয়া প্রনরায় পদরজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দ্যার মধ্যে এই জিদু না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বন্ধফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পোর্বমহত্ত লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষর্পে স্থালাকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ প্রের্ষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান প্রার্পে পালন করিতে হইলে দঢ়ে বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় স্দ্রেব্যাপী স্দীর্ঘ কর্মপ্রণালী অন্সরণ করিয়া চলিতে হয়: তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছনাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দ্বর্হ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবমে শৈর কোনো অত্যুৎসাহী ভূত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্কম্ট্যাক্স ধার্মের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্কম্ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবমে শেটর এই স্টুচ্টুর শিকারী তাহাদের দ্বই-তিন জনের নাম একট করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শ্রনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাব্র নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাব্রটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্টেনেন্ট্ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্টেনেন্ট্ গবর্নরে বর্ধমানের কালেক্সর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইর্পে দ্ইন্মাস-কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনে এর্প দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এর্প দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত হইতে সংগ্রহ করা দৃষ্কর। আমাদের হদর অত্যক্ত কোমল বিলয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো বঞ্জাটে বাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপির নিষ্ঠ্ররতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নোকা যেখানে বিপাল, অন্য নোকাগ্রলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এর্প ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শ্রনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সন্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিংকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শ্রচিতা রক্ষার নিয়ম-লব্দনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘূণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যোষ্ট্রসংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শুমশানে শ্রালকুরুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কার্ণা বলিষ্ঠ-প্রের্যোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নিবিকার: তাহা কোথাও সক্ষাত্ত্রত তুলিত না, নাসিকাকুণ্ডন করিত ना, वजन जुलिया धीवज ना : একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্মে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দরে রাখে নাই। এমন-কি. (চম্ডীচরণবাব্র গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্থালোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহন্তে তাহার সেবা করিতে কৃতিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়নিবিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযক্তে শন্তচনদু বিদ্যারত্ব মহাশর তাঁহার সহোদরের জীবনচারতে লিখিতেছেন-

অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্থালাকদের মন্তকের কেশগুরিল তৈলাভাবে বির্পুদেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্থালোক স্পর্শ করে এই আশান্দায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্থালোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় ষে ভক্তিতে উচ্ছন্নিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অন্ভব করিয়া নহে— কিন্তু তাঁহার দয়ার মধা হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মন্ষাত্ব পরিস্ফৃন্ট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভাস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগ্তে মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কার্ণ্যের মধ্যে যে পৌর্ষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমান্য অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষ্লভ্জা বেশি। অর্থাং, কর্তবাস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দ্যায় সেই কাপ্র্যুত ছিল না। ইশ্বরচন্দ্র যথন কলেজের ছাত্র ছিলেন তথন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক

শস্তুচন্দ্র বাচম্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচম্পতি মহাশয় ব্দ্বব্য়সে প্রনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থ বারম্বার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচম্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক স্বন্দরী বালিকাকে বিবাহ-প্রক তাহাকে আশ্ব বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীয্কু চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই শ্বলে উদ্ধৃত করি—

বাচন্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধ্র অবগৃহুঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তথন বাচন্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পঙ্গীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশুনুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীন্দানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিগাম চিন্তা করিয়া বালকের নায় রোদন করিতে লাগিলেন। তথন বাচন্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস নারে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাদ্দীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইর্শ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয় দেবে ঈশ্বরচন্দ্রক কিণ্ডিং জল থাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্যকঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলন্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়ক্তির মধ্যে যে বলিল্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বৃদ্ধিক্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বৃদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সক্ষা। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা স্থানিপ্রণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের ব্যন্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি স্ক্র তকের বাহাদ্বিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কাশ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, জীবনের মধ্যপথে সচ্চলম্বচ্ছন্দাবন্দায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহুতের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজনুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কির্প প্রশন্তব্দি এবং দঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্লের আশ্রমদাতা হইরাছিলেন। গিরিশ্বের দেবদার্দ্রম যেমন শুক্ক শিলান্তরের মধ্যে অব্দুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃণ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভান্তরীণ কঠিনশক্তির দারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র এবং সর্বপ্রকার প্রতিক্রলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্তবলব,দ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমায়ত, এমন সর্বসম্পংশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিদ্যাবিপত্তি হইতে

রক্ষা করিয়া তাহাকে সগোরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—
ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈযা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও
সহজ কর্মাবৃদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বৃদ্ধিই যথার্থ প্রুমের বৃদ্ধি, এই বৃদ্ধি
সৃদ্রসন্তবপর কাল্পনিক বাধাবিদ্যা ও ফলাফলের স্ক্র্যাতিস্ক্রা বিচারজালের
দ্বারা আপনাকে নির্পায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বৃদ্ধি,
কেবল স্ক্র্যভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশন্তভাবে সমগ্রভাবে কর্মা ও কর্মক্ষেত্রের
আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মৃহ্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার
মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মাবৃদ্ধি
বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবৃদ্ধি তেমনি ধর্মবৃদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাশ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন : ধর্মস্য স্ক্র্যা গতিঃ। ধর্মের গতি স্ক্র্যু হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পশ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মন্বারের দৃ্র্ভাগ্যক্রমে মান্য আপন সংশ্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃষ্মি ও জটিল করিয়া তুলে। ধাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মৃত্ত উদার, যাহা মৃল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়্র নায় মন্যা-সাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মান্য আপনি তাহাকে দ্র্ম্ল্যুদ্র্গ্ম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নৃতনত্বের অসামান্য নৈপুন্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অম্লক-কল্পনালোক সূজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাহার 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিক্ষার হইবে।—

হা ভারতবাষীর মানবগণ!...অভ্যাসদোষে তোমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এর্প কল্মিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দারবস্থাদশনে, তোমাদের চিরশান্ত হৃদয়ে কার্ণারসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যাভিচারদোষের ও দ্র্ণহত্যাপাপের প্রবল স্লোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও. মনে ঘ্ণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা-নলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুনিবার রিপ্রবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দ্বিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ: ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলম্জাভয়ে তাহাদের দ্র্ণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঞ্চে কলন্দিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী আশ্চর্য! শাস্তের বিধি অবলম্বনপূর্বক প্রনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দঃসহ বৈধবায়ন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনা-দিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্থাজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়: দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না: यन्त्रणा আর ফ্রন্য বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপ্রেগ এককালে নিমূলি হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত প্রান্তিমলেক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতর র কী বিষময় ফলভোগ করিতেছ!

রমণীর দেবীর ও বালিকার বন্ধচর্যমাহাত্মোর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী

ভাব্ৰুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বান্প স্থিত করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিব্দার সবল ব্র্লি ও সরল সহাদরতা লইরা সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনার সকর্ণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধ্র বাক্যরসে চিড়াকে সরস করিতে সেই চার যাহার দথি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দথির অভাব না থাকাতে বাক্পট্বার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দ্বংখের স্থানে গিয়া আকৃট হয়। বিদ্যাসাগর স্পণ্ট দেখিতেছেন য়ে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাং দেবী হইয়া উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুদিকে নিন্দলেক দেবলোক স্থিত করিয়া বাসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দ্বংখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দ্বংখ সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে স্ম্নিপ্রণ কাব্যকলা প্রয়োগপ্রক একটা স্বকপোলকদ্পত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তিপ্তলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মব্রিদ্ধতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থর্নপে হাদয়ের মধ্যে অন্তব্দর না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আম্যাদের রচনায় নৈপ্রণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্বন্থৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোল্প কতকগ্নিল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দ্ভে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বিলয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটাঁচতে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বালয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রন্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বালয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শ্রনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা চোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অরপ্রণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দৃঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা প্রেণ্ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পোর্ষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়ছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিলা ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেন্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উল্লত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারলাই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধায়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিল্লা জননীদেবী চরকাস্মৃতা কাটিয়া প্রদ্বরের বন্দ্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।' সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃয়েহমন্ডিত দারিদ্রা তিনি চিরকাল সগোরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্দ্র তদানীস্তন লেফ্টেনান্ট্ গবর্নর হ্যালিডে-সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দ্ই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লঙ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিললেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে

পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যন্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। রান্ধাপণিডত যে চটিজনতা ও মোটা খ্তিচাদর পরিয়া সর্বা সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজধারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যথন ইহাই ভদুবেশ তথন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা খ্রতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গোরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছম্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গোরব দিতে পারি না; বরণ্ণ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগন্তর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অথন্ড পোর্বের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইর্প গোপনে কোশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার দ্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আম তাকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃতিম মন্যাত্ব সর্বদাই অন্ভব করিতেন চারি দিকের জন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কত্যাতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না: আড়ম্বর করি, কাজ করি না: যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না: বাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না: ভূরিপরিমাণ বাকারচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেণ্টা করি না: আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ব্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি: পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব', পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধ্লি-নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাকচাত্র্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহরল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দূর্বল ক্ষুদ্র হৃদয়হীন, কর্মাহীন, দান্তিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক স্কুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনম্পতি যেমন ক্ষ্যুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেন্টন হইতে ক্রমেই শ্লা আকাশে মন্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইর্প বয়োব্দ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন স্দ্রে নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন: সেথান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষ্মিতকে ফলদান করিতেন: কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষ্মিত-প্রীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষরবট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমন্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষ্দুতা, নিষ্ফল আড়ন্বর ভূলিয়া— স্ক্ষ্মুতম তর্কজাল এবং স্থলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া—সরল সবল অটল মাহাযোর শিক্ষা লাভ করিয়া ষাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি: এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মান্ত্র হইয়া উঠিব, যতই আমরা পরেষের মতো দর্শমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্ষ-

বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গোরব তাঁহার অক্ষেয় পোরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব— এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরিদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।°

১৩০২ ভার

\$

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো ষস্য মননেন হি জীবতি॥
তর্নতাও জীবনধারণ করে, পশ্-পক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতর্পে
জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মন্যাত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্যসকলকে একতন্দ্রে নির্মিত করে। প্রাণ চলিয়া গোলে দেহ পদ্বত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিল্ল হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তি ক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে, জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্দ্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতন্দ্রালিত এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্তে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইর্প মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে, সেই মনন দ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহাপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।

কোনো মনস্বী ইংরাজলেখক বিলয়াছেন, 'এমন লোকটি পাওয়া দ্র্ল'ভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পায়েন, যিনি নিজের চিত্তব্তিসম্বলে সচেতন, কর্মস্রোতকে প্রবাহিত এবং প্রতিহত করিবার মতো বল ঘাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে উধের্ব রাখিতে পায়েন এবং সেই জনতাপ্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি, তংসম্বাদ্ধে ঘাঁহার একটি পরিষ্কৃত সংস্কার আছে।'

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দ্বৰ্লভ 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'।

<sup>&</sup>gt; স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত ২ শস্কুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

<sup>ু</sup> বর্তমান প্রবন্ধ, ১৩০২ সালের ১৩ই দ্রাবণ অপরাছে বিদ্যাসাগরের স্মর্গার্থসভার সাংবংসরিক অধিবেশনে এমারেক্ড থিএটার রক্তমণ্ডে পঠিত।

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া দ্রম হর তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে। কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গর্মিক অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া— তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যন্ত অন্ধ প্রনরাব্তিষাত্ত।

জলের মধ্যে ত্ল যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া ভাসে না। জলের পথ এবং মাছের পথ সর্বাদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অন্সরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খ্জিয়া লইতে হয়। ত্ল সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়া-দ্বারা যে মন জীবিত তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খ্রিজয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সন্মহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় সে প্রভেদ শাস্ত্রীমহাশয় যোগবাশিস্টের একটিমাত্র ক্লোকের দ্বারা পরিস্ফন্ট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদ্বংখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি। তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগ্লা ছিল, কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তজীবনের সুখদ্বংখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই স্বুখদ্বংখ লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদ্বংখ লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহিজীবিনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া পরা শোওয়া, কাজকর্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহিজীবিনের মূলগ্রান্থ।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তজাবিন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম্মহল ও খাস্মহলের দুই কর্তা— স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামজস্য-সাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং তাজতি পশ্চিতঃ' তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া খাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শান্তে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃ-পর্ত্তলী-বন্দে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি: ভক্তি করি না, প্জা করি: চিন্তা করি না, কর্ম করি; বোধ করি না অথচ সেইজনাই কোন্টা ভালো ও কোন্টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ ব্র্জিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা-স্বর্প পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড-প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নিজীবিতা ধরা পড়ে বাঁধা নিরমের নিশ্চেষ্ট অন্সরণ-দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর-একজনের মতো এবং এক কালের সহিত অন্য কালের রিশেষ প্রভেদ খংজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননিক্রয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে এ কথা নিশ্চয় বলা ষাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমাথিকঃ'। অর্থাং লোকে গতানুগতিক হইরা থাকে, পারমাথিক লোক দেখা যায় না। গতানুগতিক লোক যে পারমাথিক নহে এবং পারমাথিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগ্ঢ়ে কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতান্গতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতান,গতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফ্তি ও বিচিত্র কর্মের চাণ্ডল্য সর্বদা বর্তমান সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে— যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননিক্রাকে সতেজ করিয়া তোলে। তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মৃঢ়তাকে কির্প স্তীর ভর্ণসনা করিয়াছেন। কার্লাইল বাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে।—

The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most, under the Temporary, Trival: his being is in That; he declares That abroad; by act or speech as it may be, in declaring himself abroad.

অর্থাং, তিনিই বীর যিনি বিষয়প্রপ্তের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনস্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন— যে সত্য দিব্য ও অনস্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারি দিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভাস্তরে নিতাকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অস্তররাজ্যেই তাঁর অস্থিত্ব; কর্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অস্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।

কার্লাইলের মতে ই হারা কাপড় ঝুলাইবার আলনা বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ই হারাই সজীব মন্মা, অর্থাৎ সেই একই কথা, 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। অথবা, অন্য কবির ভাষায় ই হারা গতান্ত্রগতিকমাত্র নহেন, ই হারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে ষেমন সহজে এবং স্তীরভাবে অন্তব করি, মননজীবিগণ পরমার্থকে ঠিক তেমনি সহজে অন্তব করেন এবং তাহার দ্বারা তেমনি অনায়াসে চালিত হন। তাহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দাম্তে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অন্তিস্কই নাই।

প্থিবীর এমন একদিন ছিল যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিন্ড লইয়া স্থাকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুমুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপর্প প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্যে তাহার স্থলজল পরিপ্র্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃস্চিট বহ্বমুগের এক বিচিত্র ব্যাপার। তাহার স্থিটকার্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু এখনও সর্বত্ত যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন চারি দিকের সহিত তাহার পার্থকা অত্যস্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা-যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না. বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে পোর্ট্ মিদরার অতিসেবা ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ী ও তাঁহার মেজাজকে চণ্ডল করিতে পারে নাই।
কিন্তু আর-একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থবালী যিনি অন্তর এবং ব্যাহরের দৃঃখরাশি সত্ত্বেও
বৃদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহাসত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগ্রমধ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি নৈরাশ্য-দৈত্যের
বন্ধন হইতে বহু চেণ্টায় বহু কণ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয়ায় আমাদের
মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছনিসত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই, এই লোকের
অন্তিমকালের হদয়ব্রি কির্পে কোমল গভীর এবং সরল তখন আমরা স্বতই অনুভব
করি যে, যে নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিণ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন তাঁহার অপেক্ষা উমত্তের সত্তার সািয়ধানে বর্তমান আছি।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষ্ম সংকীর্ণ অভ্যন্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই; তাঁহারও ক্ষেহ ভক্তি দয়া, তাঁহার বিপ্লবিস্তীর্ণ হৃদয়, সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে ব্যক্ত হইত তাহা তাঁহার জীবনচরিতে নানা ঘটনার প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্সন্ সম্বন্ধে কালাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।—

তিনি বলিষ্ঠচেতা এবং মহং-লোক ছিলেন। শেষ পর্যন্তই অনেক জিনিস তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল। অনুকলে উপকরণের মধ্যে তিনি কী না হইতে পারিতেন- কবি, খবি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের 'উপকরণ' নিজের 'काल' এবং ঐগ্রেলা লইয়া নালিশ করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই: উহা একটা নিম্ফল আক্ষেপমাত। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালোই: তিনি সেটাকে আরও ভালো করিবার জনাই আসিয়াছেন। জন সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগাজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক, কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুক্লতম হইলেও জন সনের জীবন দঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্তের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগতের দুঃখরাশির মধ্যে বাস করো। না, বোধ করি, দঃখ এবং মহত্ত ঘনিষ্ঠভাবে, এমন-কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হউক অভাগা জন সনকে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা, কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কম্পনা করিয়া দেখো, তাঁহার সেই রুক্মশরীর, তাঁহার ক্ষরিত প্রকান্ড হদর এবং অনিব্চনীয় উদ্বতিত চিস্তাপ্রঞ্জ লইয়া প্রথিবীতে বিপদাকীণ বিদেশীর মতো ফিরিতেছেন, বাগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোনো পারমার্থিক পদার্থ সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছ্ই না পান. তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত ব্যাকরণের ব্যাপার! সমস্ত ইংলদেওর মধ্যে বিপলেতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল তাঁহারই ছিল, অথচ তাঁহার জন্য বরাদ্দ ছিল সাড়ে চার আনা করিয়া প্রতিদিন। তব, সে হদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মন ব্যের হৃদয়! অক্স ফোর্ডে তাঁহার সেই জ্বতাজোড়ার গল্পটা সর্বদাই মনে পড়ে: মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই, দাগ-কাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা, কলেজের দীন ছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জ্বতা লইয়া ঘ্ররিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কুপাল্ব সচ্চল ছাত্র গোপনে একজোড়া জ্বতা তাহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল; এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট দ্ভিটর নিকট র্থারল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দরে করিয়া ছু'ড়িয়া ফেলিল। ভিজ্ঞা পা वर्तना, अन्क वरता, वद्रक वरता, क्युधा वरता, अवरे अरा रह, किन्नु जिक्का नरर : आध्रदा ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না। এখানে কেবল রুড় আত্মসহায়তা। দৈনামালিনা, উদ্-দ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ এবং পোর্ষ! এই-যে জ্বতা ছুইড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মান্যটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীরতক্ত (original) মান্য, এ তোমার গতান্গতিক, ঋণপ্রাথী ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর ষাই হউক, আমরা আমাদের নিজের উপরেই যেন ছিতি করি— সেই জ্বতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ানো ষাক যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চালিব, বরফের উপরেই চালিব, কিন্তু উন্নতভাবে চালিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন, তাহারই উপর চালিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন তাহারই নকলের উপর চালিব না।

কালহিল যাহা লিখিয়াছেন তাহার ঘটনা সম্বন্ধে না মিল্ক, তাহার মর্মকথাট্কু বিদ্যাসাগরে অবিকল খাটে। তিনি গতান্ত্রগতিক ছিলেন না; তিনি দ্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাহার জ্বতা তাহার নিজেরই চটিজ্বতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল্ কেহ ছিল না; তাহার মনের তীক্ষাতা, সবলতা, গভীরতা ও সহদয়তা তাহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্ত্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদা সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্ওয়েল্ না থাকিলে জন্সনের মন্বাছ লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সোভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মন্বাছ তাহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে ম্থের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিক্ষন্ট জনপ্র্তির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

2006

## ভারতপথিক রামমোহন রায়

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভাতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দ্রের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলংপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শ্কিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কপণতা, তার অস্ল-উংপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অস্লপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে র্দ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দ্বর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় প্থক, অস্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতার পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অল্ল জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়স্তু সর্ব'তঃ স্বাহা', সকলে আস্কৃত সকল দিক থেকে। 'শ্-বস্তু বিশ্বে', শ্-নুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি— এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীনি তাকে নিখল নক্ষরলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিণ্ডনর্পে অকিণ্ডিংকর।

শত শত বংসর চলে গেল—ইতিহাসের প্রোগামিনী গতি হল নিস্তন্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শ্বিকরে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দ্র-দ্রান্তরে। শ্বকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগ্বলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ধ, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘা। তেমনি দ্বিদিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবর্বন্ধ, নিজীব হল নবনবোন্মেযশালিনী ব্লিদ্ধ, উদ্ধৃত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপ্রাপ্ধ, আনুষ্ঠানিক নির্থক্তা, মননহীন লোকব্যবহারের অভান্ত প্রনরাবৃত্তি। স্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রন্ত করলে; খন্ড খন্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সাজ মানুষের সম্বন্ধকে।

খন্নের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাগ্র সেই স্পুত্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আর্বার্তিত, তা তারা যতই অন্তৃত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রুপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে যাক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের দ্বপ্লজালে জড়িত ভারতবর্য; তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবিভাবে হল এই দেশে, সেই আর্থাবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগোরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল প্থিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত জপ করছে।

যখন সৈ আপন দুর্বলিতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভার্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথির্পে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুর্পে সেপ্রবেশ করলে তার স্বর্ণভান্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অম ন্তন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে শ্বভাবত উৎস্ক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মান্য যা নিয়ে ভূলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বৃদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থা।

এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উম্বাটিত করা। এইজনোই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বন্ধ, সেইজনোই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে স্কুদুরে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জালি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জালির অর্থাই এই ষে, তার শুন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থা, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থাকে প্রেণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মান্মকে তার মন্মাত্র প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়য়য়ায়ায় ইতিহাস। কঠিন বাধা দ্র করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীরভোগ্যা বস্করা। দ্র্গমকে স্ব্রম করতে এসেছে মান্ম, দ্বর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দ্র্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছ্ই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মান্বের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণনিক্রা। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়। ষেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো ম্ট্তায় মান্বে মান্বে বিচ্ছেদ ঘটায়।— মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মান্বের ঐক্য। সভ্যতার অর্থ ই হচ্ছে মান্বের একত্র হবার অন্শীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দ্বর্বল সেখানে সেই দ্বর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা স্কুপণ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একতে এসে জ্বটেছে। প্থিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্তের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দ্রুহ্ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দ্রুহ্ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মৃদ্ধ হই তথন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রুপটার দিকেই লুক্কদৃণ্টিপাত করি, তার সাধনার দর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র-বাবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরুপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমান্ত— সেই দেহ নিরর্থক, র্যাদ তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আর্হারক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য র্যাদ না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থার বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মর্ভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দ্রে দ্রে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অতাস্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐকো কার্পণা। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা বখন সমাদ্ধিবান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে এবং ক্ষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্ত করে পরীক্ষা পাস করে থাকি: কেবল একটা কথা মনে রাখি নে. এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যত্নকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ ব্রুক্তে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিতার পে রক্ষা করবার চেন্টায় সতর্ক হরে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাট্টা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিণ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বে'ধে রাথে। তাও दिम मिन एएक ना. किवलरे राजवमन राज थाक । यथारन मान् स मान् स বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাজ্যশক্তি নয়, বৃদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভাদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিক্রত ও বি**ল**প্তে হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মান্য বার্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মান্যের সতাধর্ম, তার শ্রেণ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্তে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরন্থঃ স্বসংবিদ্র্পবিদ্ বিদ্বান্'—নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরন্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহানি বিধি-বিধানের দ্বারা প্রস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। স্বতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহান্থলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দ্বংশে দারিদ্রো অপ্রমানে।

এই দ্বন্ধের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়য়য়ৄয় করতে কালে কালে যে মহাপর্ব্বেরা এসেছেন, বর্তমান য়্গে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যয়ৄগে অচল সংস্কারের পিজরন্ধার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুয়ের অতিশ্বিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের উধর্ব আকাশে। তাঁরা সেই মৃক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সন্বোধন করে বলেছেন 'রাতাস্থাং প্রাণ'— হে প্রাণ, তুমি রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মৃক্তিদ্বের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদ্। তিনি বলেন—

ভাইরে ঐসা পংথ হমার দৈপথরহিত পংথ গহি প্রা অবরণ এক অধারা। ভাই রে, আমার পথ এই রকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক। তিনি বলেছেন—

জাকে নারণ জাইরে সোঈ ফিরি মারৈ, জাকে তারণ জাইরে সোঈ ফিরি তারে। যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে চাণ করি সেই আমাদের ফিরে তাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দ্র ম্বসলমান। সেদিন আর-এক সাধ্র, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল স্বগোচর, তাঁর নাম রঙ্জব, তিনি বলেন---

বংদ বংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জন্দা জন্দা মর ভায়। অর্থাৎ বিশ্দ্র সঙ্গে বিশ্দ্ব যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধ, বিশ্দ্বতে বিশ্দ্বতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মর্ভুমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন-

হাথ জোড়া গারা সা হেণা মিলৈ হিন্দা মাসলমান। গারার কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দা মাসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলোছিলেন সে মিলন মন্যাত্বের সাধনায়, ভেদব্দির অহংকার থেকে ম্বিক্তলাভের সাধনায়, রাণ্ট্রীয় প্রয়োজনসাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধ্বনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শ্বভব্দিদ্বারা সংয্বত মান্যের এক মহদ্র্প অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশন্ত পণথায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পণথায় হিন্দ্র্মসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপ্রল পনথাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেণ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখন্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে ম্বলমান, ঐ তো এসেছে খ্ল্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন প্রমাণ। ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে পাথরের মতো কঠিন পিন্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পঞ্জে পঞ্জে অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারূণ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্থালিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের শুরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না। আপনার লোক যথন পর হয়ে যায় তথন সে যে নিদার্ণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছৢই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার ষে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যাদ ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শারু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাগ্রুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশেচণ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে

ক্রমাগত জ্বল সে'চে সে'চে কর্তদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া?
আমাদের ইতিহাসের আধ্বনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন
রায়। তথন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পন্ট করে চিনতে পারে
নি। তিনিই সেদিন ব্রেছেলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে স্বমহৎ ঐক্যের
আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে
দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দ্ব মুসলমান খৃস্টান কারও স্থানসংকীর্ণতা নেই।
তার সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ
করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মান্বে যে মান্বের মধ্যে সকল মান্বের
সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহিমকা দ্বারাই তার আত্মলাঘব: এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসতা; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি শ্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবাহ্বিত।

রুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অন্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্থীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিক-ভাবে রুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন রুরোপের ধর্মমূঢ্বাদ্ধি জিয়োডানো রুনোকে প্রভিয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জবলতে জবলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন যুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে সূত্রের সাম্প্রদায়িক জড়বর্জি দল বে'ধে অস্বীকার করেছিল. কিন্ত যাকে আজ সর্বমানর সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিল,ম; দেখেছিল ম মান যের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘূণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্ত্র দেখতে পাই তব তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সতা হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এসমস্ত তারই দূর্লক্ষণ। আজও रेश्नर धमन मान्य আছে रेश्त्रक-न्वजारवत वित्रक्रामी नमन् जनाप यास्त्र হৃদরকে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাম্বনা ভোগ করে, তব্তুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমৃথ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতামুখী বৃদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মৃক্তকপ্তে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথাপ্রছট আসন কৃপণ্যরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজ্বন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বর্মিত; লক্ষ্ণ লক্ষ্ক আচারবাদী তাকে যদি সংকৃচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত

প্থিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তব্ব বলব এ কথা সত্য। মান্ধের ঐক্যের বাতা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিক্লতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন ম্সলমানকে, খ্স্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দ্র এক পঙ্কিতে ভারতের মহা অতিথি-শালায়। যে ভারত বলেছে—

বন্ধু সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবান্পশ্যতি
সর্বভূতেম্ব চাত্মানং ততো ন বিজ্বগ্রেপ্সতে।
বিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে
দেখেন, তিনি কাউকে ঘূলা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বংসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ প্রাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় প্রাতত্ত্বের অপপতিতায় আব্ত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধ্নিক। কেননা তিনি ষে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা প্রাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের স্দৃর্ব্ব ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ্ঞ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দ্র মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখন্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যুধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃণ্টিচক্র যতদ্রে প্রসারিত হয়, তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদ্রে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সন্মুখে যা এখনও আছে বহুয়েছেল দ্রে। রামমোহন ষে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদল পাথর ভারতের বৃকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দৃঃথে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তব্ব আমাদের সকল দ্বর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তব্ব চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অস্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব চিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিষোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদো স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

म त्ना वृक्ता भ्रष्ट्या भरयूनखर्॥

১৪ পোষ ১৩৪০। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণ

₹

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চারি দিকে জড়দানব তার প্রকাশ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহন বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষাদ্র প্রাণ প্রতি মনুহাতে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে তেওে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হংগিশ্ড দিনে রাত্রে এক মনুহাত ছাটি নিতে পারে না, গা্রন্তর বস্তু-পাঞ্জের নিশ্দিরতার বিরাদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মা্তা।

প্রাণের এই নিত্য সচেণ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনস্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মৃক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অলপ অনবধান হলেই ভূল উত্তর পাই। সেই ভূল উত্তরগুলিকে নিশেচণ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিলাই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নির্দামেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছ্বকেই বিনাপ্রশেন অলস ভীর্ মন যথন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুমান্তের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মানুষ মন-মরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জানিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধরংস হয়ে। পঙ্গুরু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শর্নেছে তাই মেনেছে, যে বর্নলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বর্নলই সে আউড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বর্ন্ধি থাটিয়ে ন্তন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকারবহিভ্তি বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবর্ত্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাণত প্রদক্ষিণ করেছে — চিন্তাশক্তি যেট্কু বাকি ছিল সে অন্সন্ধান করতে নয়. জানুসরণ করবার জনোই।

সৃষ্পি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভূত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না—যে বৃদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বৃদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নিজীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মমান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দৃদ্দার বোঝা প্রশ্বীভূত হয়ে উঠলো, এ তার অন্তরের অবৃদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দ্রণ্টিশক্তি মোহাব্ত, স্থিশক্তি আড়ন্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নৃত্ন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈনা সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দূর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবিভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দরেবস্থার মলে. যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবাদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু তখন আমরা সেই দ্রবস্থার কারণকেই প্রাে করতে অভাস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শাত্র বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাইরের আগন্তক, স্বাস্থ্যতত্তই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অম্বত্যকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অস্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশক্ত্ব জ্ঞানের চিরপ্রেরাতন চিরন্তন প্রতিষ্ঠা: মনের স্বাস্থ্যকে—আত্মার শক্তিকে—প্রবল করবার জন্যে, উল্জব্রল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খলে দিয়ে-ছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্র, বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শন্ত্র বলে অসম্মান করতে পারি। যার গোরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গোরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে। দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যেই আশা করা। সে গোরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে, তার উপরে নির্ভার করা চলে না। সে গোরব এমন হওয়া চাই সমস্ত প্রথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদন্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা স্কুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্ত সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গোরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্ব-লোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহন্তকে নিন্নভূমিবতী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমানকালের সাম্প্রতিক বুচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠারভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদশের আঘাত। দিঙ্ক নাগাচার্যের স্থলহন্তের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূত নিজেই সদ্যোধনংসোল্মুখ, কিন্তু ভারতীয় স্ক্ষম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলম্প হয়েছে তাদের সম-সাময়িক জয়ধরনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণ্ডম স্পুন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তৃষ্ণানে যাদের নাম তালিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই প্রেণীর লােক নন। বিষ্কৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জনা আছেয় রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাছেছ বাল্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহােচ্চ মৃতি। নবযুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই প্রাতন মল্তের মধ্যে প্রছল ছিল; সেই মন্তে তিনি বলেছিলেন 'অপাব্দ্', হে সতা, তোমার আবরণ অপাব্ত করাে। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জনাে নয়, সকল দেশের সকল কালের জনাে।

এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রার সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক
ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে
পারি তাঁরা 'প্র্বাপরো তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ প্রিথব্যা ইব মানদক্তঃ'। তাঁদের
মহিমা প্রব্ এবং পশ্চিম সম্দুক্তে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভগভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাত। এই পথে একদা এসেছিল ম্বিত্তত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সামাজ্যের লোভে. কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথা। এ ভারতে পথের সাধনা. পাথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃথের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সতা, এই সতাকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁডিয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক-সেখানে হিন্দু মুসলমান খুস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্বন্ধ হয়ে ভারতের আধ্যনিক কবি ভারতপথের যে গান গেরেছে তাই উদ্ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি--

হে মোর চিত্ত প্রাণ তীর্থে জাগো রে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধর্নন,
হদয়তক্তে একের মক্তে উঠেছিল রনন্ধন।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভূলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো রাহ্মণ, শর্চি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি ষে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্ত-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রামমোহন-মৃত্যু-শতবাধিকীর শেষ বক্তৃতা

## মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রনীয় পিতৃদেবের আজ অন্টাশীতিতম সাংবংসরিক জন্মোংসব। এই উৎসব-দিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতের দেশকে সঞ্জীবনম্পশে উর্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতের গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহুবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন স্দীর্ঘ পর্যটন অতলম্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হন, সেই সাগর-সংগমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের প্তেজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার প্রাকর্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য ষেখানে তটহীন সীমাশ্ন্য বিপ্লে বিরামসম্দের সম্ম্খীন হইয়াছে সেইখানে আমরা ক্ষণ-কালের জন্য নতাশরে শুক্ক হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব. বহ্কাল প্রের্ব একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন ত্যারবেন্টনকে অগ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণ্যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও আশা কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গমপথ কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল-কঠিন প্রস্তরপিন্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল-কিন্তু সে-সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ ना कतिए भारिया विश्व भारता छेम् त्वन कित्रया जुनिन मु: माधा मूर्ग भेजा स्मर् দ্বারে বলের নিকট মন্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া, লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল; দুই ক্লকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল: বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্ত্রোত সংসারের দুই কলেকে আচ্ছন্ন করিয়া, অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেণ্টা. সমস্ত চাণ্ডল্যকে প্রমপ্রিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আর্থাবসর্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনস্ত জীবনসমন্দ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সংগন্ধীর সম্মিলনদ শ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেতের সম্মুখে উম্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করক।

অম্তপিপাসা ও অম্তসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃণ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃতআলোককে র্দ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহদয় আপনার
সার্থকতা উপলন্ধি করিতে থাকে— সে বলে, এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে
আমার ন্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার
আড়ম্বর অদ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে ন্তরে রাশীকৃত
হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই। হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা
যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি
কী করিব—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্রে
উধর্বকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক
দাও, অমৃত দাও, 'অসতো মা সম্পামর, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোমামৃতং
গময়'—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম
আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই

বিজ্বনা— দীনাস্বার কাছে ঐশ্বর্থই চরমসার্থকতার র্প ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা বাঁহার মাহাস্ব্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাস্বদ্দিট এই কঠিন ঐশ্বর্যের দ্বলাজ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উল্মালিত হইয়াছিল—যথন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ ভাবে আব্ত আচ্ছন্ন ছিলেন, তথনই ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, দ্রাবক্ষণের বন্দনাগানকে অধ্যক্ত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অম্তবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, স্বাা বাস্যামিদং সর্বম্—যাহা কিছ্ সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বাথের দ্বারা নহে, আ্রাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি 'ঈশানং ভূতভব্যসা'—যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভূ—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া ম্হ্তের মধ্যে ঐশ্বর্য প্রভাবের উধ্বর্ব, সমস্ত প্রভূষের উচ্চে আপনার এক্ষান্ত প্রভূ বিলয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভূষ, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনম্ব্যাদার সম্মান, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাথিতে পারিল না।

আবার যেদিন এই প্রভৃত ঐশ্বর্য অকস্মাৎ এক দুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপ্রল আয়োজন আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুদিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন মৃহুতের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সম্খসম্দ্রি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার উপক্রম করিল— তখনও পদ্ম যেমন আপন মৃণালব্স্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্রাবনের উধের্ব আপনাকে স্যুকিরণের দিকে নির্মাল সৌল্বে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমান করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্বন্যার উধের্ব আপনার অম্বানহদয়কে ধ্বজ্যোতির দিকে উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদ্ও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিছে পারিল না। সেই দ্বংসময়কেই তিনি আজ্বজ্যোতির দ্বারা স্বুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন— যখন তাঁহার ধনসম্পদ ধ্লিশায়ী তখনই তিনি তাঁহার দৈনোর উধের্ব দন্ডায়মান হইয়া পরমাজ্যসম্পদ্বিতরণের উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে মৃহ্মুর্হ্ আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভ্রনেশ্বরের দ্বারে রিক্ত হন্তে ভিক্ষ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আজ্বর্যের গোরবে রক্ষাস্ত খ্লিলয়া বিশ্বপতির প্রসাদসম্ধাবন্টনের ভারগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ঐশ্বর্যের সন্থশষ্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম ই'হাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—'ক্রুরসা ধারা নিশিতা দ্রতায়া দ্র্গং পথশুং করয়ো বদন্তি'— কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষ্রধারনিশিত অতি দ্র্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভান্ত ধর্ম, আরামের ধর্ম, তাহা অন্ধভাবে, জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে, এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্মের সেই আরাম, সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষ্রধারনিশিত দ্রতিক্রমা পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোক-সমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী, আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগ্হে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যন্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যুহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্ল র সত্যের পতাকাকে শুর্মিটের ধিকার লাঞ্চনা ও প্রতিক্লতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দ্যুম্ভিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে— বিশেষত বৈষয়িক সংকটের সময় সকলের আন্ক্লা যথন অত্যাবশাক হইয়া উঠে তথন তাহা যে কির্প কঠিন, সে কথা সহজেই অন্মান করা ষাইতে পারে। সেই তর্ণবরসে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্প্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল তাহার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন রক্ষোর, সেই অপ্রতিম দেবাদিদেবের আধ্যাত্মিক প্জা প্রতিক্ল সমাজের নিকট মৃক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর-এক গ্রের্তর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্রাই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্রা যতই সুনির্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সম্পণ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম ও সেইরপে নানা সমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া, নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিতাসতাকে চারি দিক হইতে সপ্রমাণ করিতে চেণ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষ সাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবয়ীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারত-বর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীর আরুতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেণ্টা করিলে জগতের ঐকাম লক বৈচিত্রোর ধর্ম কে লত্মন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি-অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে তখনই সে মন্ম্যুদ্বলাভ করে—সাধারণ মন্ম্যুদ্ব ব্যক্তিগত বিশেষদ্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দরে মধ্যে এবং খৃস্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যাত্ত্বর একটি বিশেষ সম্পদ, এবং খৃস্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ—তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক, যুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভোমিক: তথাপি ভারতব্যীয়তা এবং রুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যব্দতই মেঘ আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপর কমে না, কিন্ত জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তর্ণ রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চান্তা শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভূলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় র্প রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবষীর শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেণ্টাতেই যথার্থভাবে গুদার্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্বভোমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিপ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অন্বতী অসামান্যপ্রতিভাশালী ধর্মোংসাহী অনেক তেজস্বী য্বকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধ্ননিক হিন্দ্রসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিক্লতার মুখে আপন অন্বতী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে, যাঁহার অস্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ধরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ই'হাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয়-আগ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি,

তেমনি একবার বর্তমান সমাজের প্রতিক্লে, আর-একবার হিন্দ্রসমাজের অন্ক্লে তাঁহাকে সত্যে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম— দেখিলাম, উপস্থিত স্বর্তর ক্ষতির আশক্ষা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। হিন্দ্রসমাজের মধ্যে তিনি পরম দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদরের মুখে প্নর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোং'— আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না কর্ন।

ধনসম্পদের স্বর্ণস্ত পর্রাচত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবযোবনের অপরিতপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেন্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটম্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের দ্রুকৃটিকৃটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসম দারিদ্রোর উদ্যত বজ্রদশ্ভের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাহার অনিমেষ অন্তর্দ ফির সম্মুখে অচণ্ডল ছিল, দুদিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্মের 'মা ভৈঃ' বাণী স্কুপ্রুট ধর্নিত হইয়া উঠিয়াছিল বলব্দ্ধি দলপ্রভিত্তর মূথে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসংকোচে পরমসহায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার প্রণ্যচেণ্টাভূয়িণ্ঠ স্কুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকন্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী স্কেশ্টতর: অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মচেন্টার মলেদেশ হইতে যে একাগ্রনিন্ঠা উধর্লোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তরভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহিশ্বারে আসিয়া দাঁড়াইরাছেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত স্থদঃখ বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শাস্তি জননীর আশীর্বাদের ন্যায় চির্রাদন তাঁহার অন্তরে ধ্বে হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্যান্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেণ্টন করিয়া উদভাসিত। কর্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই প্রাক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সাথকি-জীবনের শান্তিসৌন্দর্যমন্ডিত শেষ রশ্মিচ্চটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধ্বগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনাশথাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সায়ুনা দিয়াছে তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থা করিতে আসিয়াছেন— এইখানে আমি প্রত্যাদ্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জানা করিবেন। সায়কটবতী মহাম্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আম্বায়িয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ— বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মড, বিচিত্র প্রবৃদ্ধি— ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশ্বদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিস নিত্য জিনিসকে আছেয় করিয়া রাথে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া য়য়। এইজনাই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আম্বায়ায়দের পক্ষে একটি বিশেষ শত্বভ অবসর। যে পরিমাণ দ্বে দাঁড়াইলে মহত্বকে আদে্যাপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের স্ব্যোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বিসয়া আমরা সেই পরিমাণ দ্বে আসিব, তাঁহাকে ক্বন্ত সংসারের সমস্ত

ভূচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সংকীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোংক্ষিপ্ত সমস্ত ধ্লিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্মাল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষ্র আনন্দর্গমর মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিতাপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্তে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব— আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভূবনের ও বিশ্বভূবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চিরজ্ঞীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সন্থিত করিয়াছেন সেই সঞ্চয়কেই যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপাদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি শ্বিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধননিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

মাহং রক্ষ নিরাকুর্যাং মা মা রক্ষ নিরাকরোং অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু।

বন্ধন্বণ, প্রাত্বণণ, এই সপ্তাশীতিবধীয় জীবনের সম্মন্থে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জানো যে, 'সত্যমেব জয়তে নান্তম্'; ইহা জানো যে, ধর্মই ধর্মের সার্থকতা। ইহা জানো যে, আমরা যাহাকে সম্পদ বিলয়া উম্মন্ত হই তাহা সম্পদ নহে; যাহাকে বিপদ বিলয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। 'ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতবাঃ'—সমন্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমন্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করো। এই প্রার্থনা করো, 'আবিরাবীম' এধি'— হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমন্ত মানবের নিকট সহচ্ছে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে— এইর্পে আমার জীবন সমন্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসগীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কর্মাদনের মানবজন্ম চির্মাদনের জন্য সার্থক হইবে।'

₹

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃ, পাম্, এ সংসারে ঘাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, অদ্য একাদশ দিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অপস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোম-হ্বতাশনের উধর্ম মুখী পবির শিখার ন্যায় তোমার অভিমন্থে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সন্দীর্ঘ জীবনধারার অবসানে তুমি তাঁহাকে কী শান্তিতে, কী অম্তে অভিযিক্ত করিয়াছ— যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল 'ছায়াতপ্রোরিব' ব্লহ্মলোকে তোমার সহিত

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ মহর্বি দেবেন্দ্রনাথের জ্বন্মোৎসবে পঠিত
 ১১—২৪

যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাজ্কা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কির্প সুধামর চরিতার্থাতার মধ্যে বেন্টন করিরাছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলমর, তোমার পরিপ্র মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্প্র বিশ্বাস স্থাপন করিরা তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনস্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যাচিস্তা নিঃশেষে সার্থাক হয়— তুমি অনস্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শন্তকর্ম সম্পূর্ণরিপে সফল হয়— আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বর্প, তোমারই মধ্যে স্বুম্পরভাবে ধন্য হয়— আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনিব্চনীয়র্পে পরিপ্র হইরাছে, ইহা জ্যানিয়া আমরা প্রত্যভিগনীগণ করজোড়ে তোমার জ্যোচারণ করিতেছি।

প্রিবনীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে— কিন্তু পিতা-মাতার ক্লেহ প্রতিদান-প্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য তা, কৃতঘাতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়— তাহা শিশ্বকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ম্ল্যু কেহ কখনও চাহে নাই। পিতৃক্লেহের সেই অ্যাচিত, সেই অপর্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পণ্টাশ বংসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গ্রহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিক্লতার মধ্যে দুন্তর ঋণসম্দ্র সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের অদ্যকার অম্বন্দের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধরংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই अक्षात ইতিহাস আমরা কী জানি। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কী দুঃখ, কী চিন্তা, কী চেষ্টা, কী দশাবিপর্যারের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রতিরাত্তি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন-অকস্মাৎ ভাগাপরিবর্তনের সম্মূথে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্ষের সহিত দ্ভায়মান হইলেন! যাহারা অপ্যাপ্ত ধনসম্পদ ও বাধাহীন ভোগসুথের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাস-লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চা অসম্পূর্ণ, সংকটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গ্রেব্রুতর শন্ত্ব। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পত্র নিজের চিরাভ্যাসকে থর্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভৃত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, শান্তসংষত শৌর্যের সহিত এই সূত্রং পরিবারকে म्कट्स नरेशा पुः तर पुः नमराय विदास यावा कित्रशास्त्र ७ असी ररेशास्त्र, जाराय সেই অসামান্য বীর্য, সেই সংষম, সেই দঢ়েচিত্ততা, সেই প্রতিম,হ,তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণর পে উপলব্ধিই বা করিব কী করিয়া এবং তদন রূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অন,ভব করিব। আমাদের অদ্যকার সমস্ত অল্ল-বন্দ্র-আশ্ররের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল-আশিস্স্পর্শ আমরা ষেন নিয়ত নম্নভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই-যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্মের সহারতায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রন্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্বাগ্রে তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধন রক্ষা করিয়াছেন— অদ্য আমরা ষাহা লাভ করিয়াছি তাহার সহিত তিনি অসত্যের প্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই; আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বর্প নির্মালতিত্তে নিঃসংকোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধর অভাব ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলে হয়তো কৌশলপ্রেক তাঁহার প্রিসম্পত্তির বহ্তর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগোরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগ্ণতর কৃতক্ত হইতে পারি।

ঘোর সংকটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একই কালে শ্রেরের পথ ও প্রেরের পথ উদ্ঘাটিত হইরাছিল। তখন সর্বস্ব হারাইবার সন্তাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল— তাঁহার দ্বাপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল— তংসত্ত্বে যেদিন তিনি গ্রেরের পথ নির্বাচন করিয়া লইলেন সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেণ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শাস্ত হইরা আসিবে এবং সস্তোষের অমুতে আমাদের হৃদয় অতিষ্কুত হইবে। অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিরাছি; বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাও যেন গোরবের সহিত গ্রহণ করিবার যেক্ষ্যে আমরা হইতে পারি।

্রিতিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি শৃদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখন্ডকে উত্তরোত্তর সম্বয়ের দ্বারা বহুলের পে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাশ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল-কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড্ম্বরে গোপনে সাহাষ্য দিয়াছেন। এই দিকে কুপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চায় প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবগের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডার-দারের সমস্ত অতিথিবগের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইর পে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হন্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইর পে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর দ্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, র্যদি তাঁহারা ভাবলোকের মৃক্ত-আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার প্রণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সোভাগ্যবান হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা ষেমন আমাদিগকে দারিদ্রা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণিডর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনী দরিদ্র সকলেরই গ্রে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে ঘাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা স্কুদ্ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে। ভবিষ্যতে

আমরা দ্রন্থ হইতে পারি, কিন্তু আমরা দ্রাতাগণ দারিদ্রোর অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম বালয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া মন্যা-সাধারণের অকুন্ঠিত সংশ্রবলাভ ঘাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে তাঁহাকে আজ্ব আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণে প্রাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাডা আর কে জানিবে! যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও বক্ষা করিয়াছেন যে ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গ্রহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বৃদ্ধিকে. আমাদের কর্মকে বন্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অন্-শাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে ধর্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন— তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া সত্য হইতে যেন র্ম্থালত না হই. ধর্ম হইতে যেন প্র্যালত না হই, কুশল হইতে যেন প্র্যালত না হই। প্রথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চির্রাদন একভাবে থাকিতে পারে না. ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চির্রাদন আপনার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ইন্দুধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গ্রের সম্ভিদ্ধ নিশ্চয়ই একদিন দিগস্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ্বিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্-এক দিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শত্ধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে— কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নতেন ইংরেজিশিক্ষার উদ্ধত্যের দিনে শিশ্ব বঙ্গভাষাকে বহুমঙ্গে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাশ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লক্ত্র সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গ্রন্থের আদর্শ প্রাংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষাপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্টের ক্ষতি করিয়া দিয়া, আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব, ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের উধের, খ্যাতিপ্রতিপত্তির উধের, তাঁহাকেই দর্শন করিব।

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিধাদ-অবসাদ দ্বে করিয়া দাও— মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অম্তলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবিতাব-তিরোভাবের মধ্যে তোমার 'আনন্দর্পমম্তম্' প্রকাশ করো। কত বৃহৎ সামাজা ধ্লিসাং হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্থামত হইতেছে, কত লোক-বিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমার হইতেছে, কত কুবেরের ভান্ডার ভারস্তুপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তহিত হইতেছে— কিন্তু হে আনন্দময়, এই-সমস্ত পরিবর্তনপরন্পরার মধ্যে 'মধ্ব বাতা ঋতায়তে' বায়্ব মধ্ব বহন করিতেছে, 'মধ্ব ক্ষরিভ সিদ্ধবং' সম্দ্রসকল মধ্ব ক্ষরণ করিতেছে— তোমার অনন্ত মাধ্বের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার

সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধ্বনী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার কর্ক।

মাধ্রীর্ন: সন্তোষধীঃ, মধ্ব নক্তম্ উতোষসঃ, মধ্বমং পাথিবিং রজঃ, মধ্ব দ্যোরস্থ নঃ পিতা, মধ্বমালো বনস্পতিঃ, মধ্বমান্ অস্তু স্বাঃ, মাধ্রীগাবো ভবস্তু নঃ। ওযথিরা আমাদের পক্ষে মাধ্রী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধ্ব হউক,

ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধনী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধ্ হউক, পৃথিবীর ধ্লি আমাদের পক্ষে মধ্মান্ হউক, এই-যে আকাশ পিতার ন্যায় সমন্ত জগংকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধ্ হউক, স্থ মধ্মান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধনী হউক।

ø

জগতে যে-সকল মহাপ্রেষ ধর্ম সমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা বাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শৃধ্ পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়তো আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়তো নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশিচন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক রকমের নয়।
আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই
মার্নাসক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মান্ব্রের জন্য একই বাঁধা রাজপথ
বানাইয়া দিবার চেন্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া
য়য়। সে চেন্টা এ পর্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া য়ে অসাধ্য, তাহাও আমরা
ভালো করিয়া ব্রিকতে পারি নাই। সেইজনা যে পথে আমি চলিয়া অভ্যন্ত বা
আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারও পক্ষে
যে তাহা দ্বর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজনাই
একই পথে সব মান্বকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি।
এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্যবাধ করি, মনে করি—
সে লোকটা হয় ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্রাগ করিতেছে, নয় তাহার মধ্যে
এমন একটা হীনতা আছে যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। অনারাসে চোখ ব্যক্তিরা আমরা একজনের পশ্চাতে আর-একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি, তাঁহার যত বড়ো ক্ষমতাই থাক্, প্থিবীর সমস্ত মানবাঝার জন্য নিশ্চেট জড়ত্বের স্ক্রমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া ষাইবেন, মান্বের এমন দ্রগতি বিশ্ববিধাতা কখনোই সহ্য করিতে পারেন না।

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতশ্য্য দিয়াছেন;
অস্তত সেখানে একজনের উপর আর-একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই
তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেখানেই তাহাকে নিজের
শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল ষে
ব্যক্তিই ছাড়িয়া দিতে চায় সে লাভে-ম্লে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্মের
বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গ্রেব্কে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ
ব্রজিয়া বিসয়া থাকে। শব্বু বিসয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেন্টায়
প্রিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের স্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপ্রের্ষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অনোর কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জাে নাই। কােনা সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারও কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পাড়য়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আঝার পেট ভরে নাই, কিন্তু আঝার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দৈখিব। তাহাকে এই বিলয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে সে জলের জনাই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডুযে করিয়াই পিপাসানিব্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামী বিলয়া জানে। সেইজনাই জল কোথায় পাড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই প্থিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তথন যে ধর্ম বিষয়বাদির ফাঁস আল্গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা জগতে একটা ন্তনতর বৈষয়িকতার স্ক্রতর জাল স্থি করিয়া বসে; সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যান্সারে আমাদের জন্য, মাটির হউক আর সোনার হউক, এক-একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাজ্যের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভূল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই স্ববিধাকর হউক, তাহা কখনোই প্রথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান স্ববিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভূলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন—শ্গাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমল্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই; তার পর সারস যখন সর্ম্ব চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শ্গালকে ফিরিয়া নিমল্রণ করিল তখন শ্গালকে ক্রমা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইর্প এমন সর্জনীন ধর্ম সমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না যাহা তাহার মত ও অন্তেটান লইয়া সকলেরই ব্রিদ্ধ র্ন্তি ও প্রয়োজনকে পরিকৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাদ্বীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে প্রিবীর ধর্মগ্রের্দিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে যাহা

लहेशा मकल प्रता मकल कात्न मकल मान्यक्र आह्यान करा यात्र—याहा अमीर्थमात न्यार, याहा आत्ना।

সেটি কী। না, ষেটি তাঁহারা নিজেরাই পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন ভাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন সে তো তাঁহাদের নিজের স্থিট নহে, যাহা গড়িয়াছেন ভাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ ষাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সম্প্রদায়ের ধনজাকেই সর্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গ্রনুকেও তাহার কাছে খর্ব করিয়া দেন, এ আশক্ষা মন হইতে কিছন্তেই দ্রে হয় না— অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সংকীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্মান্দেরে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানা র্পে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জ্বীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয় সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কায়, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাব-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য, আমাদের কোত্হলনিব্ত্তি করে। কিন্তু সেই-সমস্ত বিশেষ ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার জ্বীবন কি আর-কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না। আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য। তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গ্রের অবমাননা হইবে।

্রিমহার্য একদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া বিলাসমন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি ত্যার্ত চিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দৃর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃস্ত হইয়া সমস্ত জগংকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ বাদে কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন তাহার বর্তমান আর্কাত স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই-যে অমৃত-উৎসের ধ্যুরে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নণ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

প্রেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর-কাহারও হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দ্ঃসাধ্য হয় সেও ভালো, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শ্বনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজ-বিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া, আমরা মনে করি যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম; কিস্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মালন হয়, তাহা ফ্রাইয়া য়য়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ী লোকের মতোই অহংকার ও দলাদাল করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না— সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই য়াইতে হইবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একাস্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সমাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন তখন

প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি। ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই।

্মহাপ্রেষ্বদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফোলিয়া তাড়াতাড়ি ছ্বটিয়াছেন তখন ব্বিষতে পারি, তবে তো আহ্বান আসিতেছে— আমরা শ্বিনতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা শ্বিনতে পাইয়াছেন। তখন চারি দিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপ্র্রুমদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পণ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পরে আর-একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, স্থে-দ্বংথে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্বতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকার্পে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আখ্রীয়বন্ধ্বণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসম্মাচিন্তে সে-সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন— তখনই আমরা ব্রিতে পারি, আমরা কী পাই নাই আর তাঁহারা কী পাইয়াছেন। সে কোন্ শান্তি, কোন্ বন্ধ্বতে পারি, আমাাদগকেও নিতান্তই কী পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপ্রের্ষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি, তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চাঁলয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। এই দিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন।

মহর্ষির জীবনে এই প্রশেনর কী উত্তর পাই। দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার প্রেঁতন সমস্ত সংস্কার সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহন্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাথে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম না হউক, ধার্মিকতা লাভ করিয়া সভুত্ব থাকিতেন—কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে না পাইলে নয়' হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজনা তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজনা তাঁহাকে যত দ্বঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেজনা তাঁহাকে যত দ্বঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বক্ষে ধরা দিবেন—সেইজনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দ্বর্ভেদ্য স্বাতন্ত্রকে চারি দিকের আচ্মণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন। এই অতি নিম্বল নিজনৈ নিভ্ত স্বাতশ্রের

মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দেষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার ষখন আমরা নিজের চেন্টায় খ্লিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্দ্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর-কাহারও নহে সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই-যে আমাদের স্বাতন্দ্যের দ্বার ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্দ্য; একজনের চাবি দিয়া আর-একজনের দ্বার খ্লিবে না। প্রথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দেশ মানিয়া, নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভাব বা ধর্মসম্প্রদারে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তর্রাঙ্গত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্যন্ত গিয়া পেণছৈন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত কবে গিয়া পেণিছিব জানি না। কিন্তু মহাপরের্যদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বিসব সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি, তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়, তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তলি। তাঁহাদের দুষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে; আমাদিগকে নিজের সতাশক্তিতে সতাচেন্টায় সতাপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে। আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে: অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরেষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না. ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে শুদ্ধ করি, শান্ত করি: যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্য, সে-সমন্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকৈ ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিতাসম্বলর পে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সংখে-দঃখে উত্থানে-পতনে জয়ে-পরাজয়ে চির্রাদন আমাদের অন্তরাত্মায় ধর্নিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগুঢ়ের্পে নিতার্পে একান্তর্পে আমারই, তাহাই আজ নির্মালচিত্তে উপলব্ধি করিব: মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে—সমস্ত কর্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেণ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে-এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে—সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদ্ণিটকে স্থির রাখিব 🗒 সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্ম হৃদয়ের শ্রন্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের উধের্ব করজোড়ে সেই ধ্রবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি— যে শাশ্বত জ্যোতি সম্পদ্-বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘাদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উন্দীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

8

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর সাম্বংরিক দিন।

আমি যখন জুবেমীছ তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দুরে দুরে ভ্রমণ করেছেন। দ্র-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তান অনুভব করতুম— সেটা আমার অন্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করত। সেই আমার বালকবয়সে তাঁর সন্তার যে মূর্তি আমার কাছে প্রকাশিত হরেছিল সে হচ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ। তাঁর এই ভাবটি আমার খ্ব স্তম্ভিত করত—এ আমার স্মরণে আছে। কেমন যেন মনে হত যে. নিকটে থাকলেও তিনি যেন দ্রে রয়েছেন। কাণ্ডনজন্মা যেমন সন্মিকটবতী গিরিশঙ্গ-সমূহ থেকে পৃথক হয়ে তার উত্তর্ক তুষারকান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে আমার পিতৃদেবের আবিভাবে হয়েছিল। সমবেত আত্মীয়ঙ্গবজন-পরিবারবর্গ থেকে তিনি অতি সহজে পূথক সমূচ্চ শুদ্র নিষ্কলন্দ রূপে প্রতিভাত হতেন। তখন আমি ছোটো ছিল্ম: ছোটো ছেলেকে লোকে যেমন কাছে ডেকে ছোটো প্রশন শুধোয় সেইরকমভাবে তিনি তখন আমায় ডেকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করতেন। আমার অগ্রজেরা কেবলমাত্র নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নয়, সংসারের নানাবিধ খটিনাটি কাজ সম্পর্কেও তাঁর সামিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁর কাছ থেকে নানাবিধ নির্দেশ পেয়েছেন—সে সুযোগ প্রথমবয়সে আমার ঘটে নি। তব পিত্রদেবকে দেখে আমার ক্রমাগত উপনিষদের একটি কথা মনে হয়েছে, 'বৃক্ষ ইব শ্রনো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' যিনি এক তিনি এই আকাশে বক্ষের মতো শুরু হয়ে আছেন।

এখন মনে হয়. তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু বুঝতে পারি। এখন ব্রুমতে পারি যে, তিনি বিরাট নিরাসক্ততা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার বিপলে ঐশ্বর্যসম্ভার ছিল, বাহিরের দিক দিয়ে সেই ঐশ্বর্যের কতরকম প্রকাশ হত তার ইয়ন্তা নেই। আহারে বিহারে বিলাসে বাসনে কত ধ্রুম, কত জনসমাগম। পিতৃদেব সেই ভিডের মধ্যে থেকেও ভিড থেকে দূরে থাকতেন। আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিয়ে আপনাতে নিবিষ্ট থাকা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ কর্মেও তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যান্তেক খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপনে হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যদিও দায়িত্বজনক অনেক কাজ তিনি স্কুচার্বুর্পে নির্বাহ করতেন, তব, সমস্ত বিষয়কর্মের উপর তাঁর উদাসীন্য ও অনাসন্তি দেখে পিতামহ ক্ষুদ্র হতেন। তখন তাঁর যৌবনকাল, বাইরের আড়ুম্বর ও চাকচিকো মুদ্ধ হয়ে পড়া হয়তো তাঁর মতো অবস্থায় বিশেষ আশ্চর্যকর হত না : কিন্তু সমস্ত কমের মধ্যে জড়িত থেকেও তিনি সকল কর্মের উধের ছিলেন। সামাজিক দিক দিয়েও আবিষ্ট হয়ে পড়ার মতো অনুক্ল অবস্থা তখন তাঁর প্রবল ছিল; অনেক পদস্থ ও সম্প্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তখন পিতামহের কাছে বিষয় বা অন্যবিধ ব্যাপার নিয়ে নিত্য উপস্থিত হতেন। উপরম্ভ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির এবং পাথুরেঘাটার রাজবাটির আত্মীয়সমবায় নিয়ে, সেই বহুদুর-পরিব্যাপ্ত সম্পর্কিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাকে সংস্পর্শে আসতে হত। আমি ঠিক জানি নে অবশ্য, তবে নিশ্চিত অন্ভব করতে পারি যে, এই আর্থিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক সমারোহের মধ্যেও তিনি সেই উপনিষদ-বর্ণিত একক প্রব্রেষর মতো ব্ক্লের শুদ্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করে চলতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপ্লুল ঐশ্বর্ধের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শ্রুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত। পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, প্রকাশ্ড এক ভূমিকদ্পের ফলে যেন, সেই বিরাট ঐশ্বর্য এক মৃহ্তের্ত ধ্লিসাৎ হয়ে গেল। সেই সংকটের মধ্যেও পিতৃদেব অবিচলিত— বৃক্ষ ইব শুদ্ধঃ। তখন তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেছেন; হয়তো তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেন উপনিষদ যে মহৎ বাণী প্রচার করে গেছেন—ঈশাবাস্যামিদং সর্বং যথ কিণ্ড জগত্যাং জগং।

আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে, আত্মীয়ন্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদে, তিনি তাঁর সেই তেতলার ঘরে আত্মসমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করত না তাঁকে সান্ত্না দিতে। বাইরের আন্ক্লোর তিনি কোনোদিন অপেক্ষা রাখেন নি: আর্পনি আপনার মধ্যে আনন্দ পেতেন।

আমার যখন উপনয়ন হল, দশ বছর বয়সে— ম্বান্ডিত কেশ, তার জন্য একট্র লজ্জিত ছিলেম—তিনি হঠাং আমায় ডেকে বললেন "হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে কর?" আমার তথনকার কী আনন্দ বলবার ভাষা নেই। সেকালে লুপ-লাইনটাই ছিল মেন-লাইন-- রাস্তায় আমাদের প্রথম বিরামের জায়গা হল শান্তিনিকেতন। সে জায়গার সঙ্গে এখনকার এ জায়গার অনেক তফাত-ধুধু করছে প্রান্তর, শ্যামল ব্ক্লছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথাও। সেই উষর রক্ষে প্রান্তরের মধ্যে আজকাল যেটা অতিথিশালা তারই একটা ছোটো ঘরে আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি থাকতেন: তাঁর রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো হতে আরম্ভ করেছে। তখন আমার কবিতা লেখার পাগ্লামো তার আদিপর্ব পেরিয়েছে; নাটাঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় বসে 'পৃথৱীরাজ-বিজয়' নামে একটি কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলাম। খোয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিচিত্র নর্ভি সংগ্রহ করা, আর এ ধারে ও ধারে ঘরের গুহাগহরর গাছপালা আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। ভোরবেলায় উঠিয়ে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীভগবদগীতা থেকে তাঁর দাগ-দেওয়া শ্লোক নকল করতে দিতেন: রাত্রে সৌর জগতের গ্রহতারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ ছাড়া তখন তিনি আমাকে একট্র-আধট্র ইংরেজি ও সংস্কৃতও পড়াতেন। তব্ তাঁর এত কাছে থেকেও সর্বদা মনে হত, তিনি যেন দ্রের দ্রের রয়েছেন। এই সময় দেখতুম যে, আশেপাশের লোকেরা কথায়-বার্তায় আলাপে-আলোচনায় তাঁর চিত্রবিক্ষেপ করতে সাহসই করত না। সকালবেলা অসমাপ্ত শ্ক্নো প্রকুরের ধারে উণ্টু জমিতে ও সন্ধ্যায় ছাতিম-তলায় তাঁর যে ধ্যানের আত্মসমাহিত মূর্তি দেখতুম সৈ আমি কথনও ভূলব না।

তার পর হিমালয়ের কথা। তীর শীতের প্রত্যুবে প্রত্যহ রান্ধমন্হতে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম, আকাশে তারা. আর পর্বতের উপর প্রত্যুবের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর প্র্বাস্য ধ্যানম্তি, তিনি যেন সেই শাস্ত স্তন্ধ আবেণ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সাগ্লিধা সত্ত্বেও এটা আমার ব্রুতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থাভক্ষের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন আমার

বন্ধক বন্ধলে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন রাশাসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবেরে যেতুম। তাঁর শরীর তথন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তব্তুও শন্নে শ্নুনে অঙ্কের সামান্য চনুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ওদাসীন্য ও নির্নিপ্ততা আমার বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা ষেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য— স্বীয় উপলন্ধির জ্যোতির্মশ্ডলের মধ্যে তিনি আত্ম-সমাহিত থাকতেন। তাঁর প্রকৃতিগত নিরাসন্তির প্রকৃতি দান হল এই আশ্রম; জনতা থেকে দ্রে অথচ কল্যাণস্ত্রে জনতার সঙ্গে আবদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ, এবং আত্মার আনন্দ, এই দৃইয়েরও প্রতীক হল এই আশ্রম। এই দৃই আনন্দ মিলে তাঁর জীবনকে পরিপ্রশ্ করেছিল। যে চিত্তবৃত্তি থাকলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় সে তাঁর ছিল না। উপনিষদের মন্দ্র-উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অস্তরে নিহিত ছিল— সাধারণের জন্যে সে আনন্দকে ছোটো করে বা জল মিশিয়ে পরিবেষণ করতে পারেন নি। এই-সকল কারণেই তাঁর চার দিকে বিশেষ কোনোএকটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। আপনার চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ রেখে গেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি রেখে যান নি, কারণ জনতাকে বন্দী করার দ্বুর্গপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাববির্বৃদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রকৃত দান এই আশ্রম: এই আশ্রমে আসতে হলে দীক্ষা নিতে হয় না. খাতার নাম লিখতে হয় না—বে আসতে পারে সেই আসতে পারে, কারণ এ তো সম্প্রদায়ের নয়। এর ভিতরকার বাণীটা হল 'শান্তম শিবম অদ্বৈতম'। আশ্রমের মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে সেটা কেউ মুক্তভাবে নিতে পারে তো নেয়। মোহমুদ্ধ করে তো সে আনন্দ দেওয়া যায় না। সেইজনোই কখনও বলেন নি যে, তাঁর বিশেষ একটা মত কাউকে পালন করতে হবে। তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন, তিনি কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক-কিছ, ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি. তবু তিনি শাসন করে তাঁর অনুবতী হতে কখনও আজ্ঞা করেন নি। তিনি জানতেন যে, সত্য শাসনের অন্গত নয়, তাকে পাওয়ার হলে পাওয়া যায়, নইলে যায়ই না। অত্যাচার করেন অনেক গা্রা, নিজেদের মতবাদ দিয়ে অনুবর্তীদের আন্টেপ্রন্থে বন্ধন করে গিণ্ট বাঁধতে গিয়ে তাঁরা সোনা হারান। আমার পিতদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্রাও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনো দিন বাঁধতে চান নি। মরবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যেন তাঁর কোনো বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি না থাকে। তাঁর এই অস্তিম वहत्त रमटे निः मः मुख्य आश्वात मास्त्रित वाणी त्यन धर्नान्छ द्रहार । जिनि वाद्य-ছিলেন, যদি নিজেকে মুক্তি দিতে হয় তবে অন্যকেও মুক্তি দিতে হবে। যা বড়ো, কেবলমার মুক্তির ক্ষেত্রেই তা থাকতে পারে। মুক্ত আকাশেই জ্যোতিত্ব সম্পর্ণ করে। প্রদীপকেই কৃটিরের মধ্যে সম্ভর্পণে রাখতে হয়। এই মাক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেরেছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সতাকে জোর করে দেওরা ষায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই আমার আজকের দিনের কথা।

<sup>&</sup>gt; 'প্থ্নীরাজের প্রাজ্য'? দুখ্বা, জীবনম্ম্তি, 'হিমালয়যাত্তা' ২৬ মাঘ ১০৪২। মহবিরে ম্ডাবাবিকীতে শান্তিনিকেতনে ক্ষিত

## ভারতপথিক রামমোহন রায়

নানা দৃঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যার বারংবার কে'পে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভূলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার উধের্ব দীপ যারা জনালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নির্বাধ।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

2089

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দের জল, দের ফল; কিন্তু সবচেরে বড়ো তার দান, দেশকে সে দের গতি। দ্রের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলংপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শ্বিকরে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কুপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পূথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার ষোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপ্রণ করে, নিরন্তর অল্ল জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বাতঃ দ্বাহা', সকলে আস্কুক সকল দিক থেকে। 'শ্-বৈতু বিশ্বে', শ্-নুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি—এমন কিছ্বু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষালোক দ্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্বর্পে অকিঞ্চিংকর।

শত শত বংসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তর, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শ্বিকরে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থাবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দ্রদ্রান্তরে। শ্বুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগ্বলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘা। তেমনি দ্বিদিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবর্দ্ধ, নিজীব হল নবনবোন্মেষশালিনী ব্লিষ্ক, উদ্ধৃত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপ্রাপ্ত, আন্বর্ডানিক নির্থক্তা, মননহীন লোকবাবহারের অভান্ত প্রনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশন্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রন্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মান্বের সঙ্গে মান্বের সংব্রুকে।

ঘ্রমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন বে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই স্বপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অন্তুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্র্পে করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে ব্রক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্লজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আছেয়। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আর্থাবস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল প্রথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত জপ করছে।

যখন সৈ আপন দুর্বলিতার অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথির পে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্কার পে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাশ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অল্ল ন্তন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষ্মা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছ্নতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎস্ক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মান্ম যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত ব্লির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মান্বের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উন্মাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বির্দ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলন্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে স্কুদ্রে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শ্লাতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থা, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থা তাকে প্রেণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মান্যকে তার মন্যুত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়য়য়ারার ইতিহাস। কঠিন বাধা দ্রে করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজনোই বলেছে, বীরভোগ্যা বস্করা। দ্রর্গমকে স্বলম করতে এসেছে মান্যুর, দ্বর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দ্বর্গতিগ্রন্থ হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছ্ই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মান্বের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণনিক্রা। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রান্থকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? ষেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মৃঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।— মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের একা। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একা হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা স্ক্রপণ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একরে এসে জ্টেছে। প্থিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একর হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থার নর, আর্জারক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মারেরই সর্বপ্রধান মন্ত হচ্ছে 'সং গচ্ছধনং সং বদধনং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্তের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দ্রর্হ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দ্রহ্হ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মৃধ্য হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রুপটার দিকেই ল্ব্রুদ্বিটপাত করি, তার সাধনার দৃর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাজ্বব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভূলে যাই রাজ্বব্যবস্থাটা দেহমান্ত— সেই দেহ নিরথ্ক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আর্ত্তরিক শক্তিতে রাজ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ্নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মর্-ভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি. তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণা। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সম্ভ্রিমান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি: কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যত্নকও আমরা দাৰি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভূলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাণ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্য আজ পর্যস্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা <mark>যেখানে</mark> বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বে'ধে রাখে। তাও বেশি দিন টেকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বৃদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদর হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলম্প্র হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মান্য বর্বার হয়, ঐক্যের শৈথিলো মান্য বার্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মান্যের সতাধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেত।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শান্তে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরন্থঃ প্রসংবিদ্র্পবিদ্ বিদ্বান্'— নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তর্মছ্ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃষ্ণিম অর্থহান বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় প্থিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। স্তরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থলতা রয়ে গেছে বা ভারতবর্ষের অন্তরর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দ্বংথে দারিন্ত্রে অপ্রমানে।

এই দ্বন্দের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়য়য়ুক্ত করতে কালে কালে ষে মহাপুরুর্ষেরা এসেছেন, বর্তমান য়য়ুগো রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যব্যে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুযের অতন্দিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপমুঞ্জের উধর্ম আলাশে। তাঁরা সেই মনুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ ষাকে সম্বোধন করে বলেছেন রাজ্যক্তাং প্রাণা— হে প্রাণ, তুমি রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মনুক্তিদ্বেতর মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদু। তিনি বলেন—

ভাই রে ঐসা পংথ হমার
হৈপথরহিত পংথ গহি প্রো অবরণ এক অধারা।
ভাই রে, আমার পথ এইরকম, সে দ্ইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।
তিনি বলেছেন—

জাকো মারণ জাইরে সোঈ ফিরি মারে, জাকো তারণ জাইরে সোঈ ফিরি তারে।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন-

সব#ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দ্ ম্সলমান।

সেদিন আর-এক সাধ্র, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল স্বগোচর, তাঁর নাম রক্জব, তিনি বলেন—

বংগে বংগ মিলি রস সিংধ হৈ, জব্দা জব্দা মর ভায়। অর্থাং, বিশ্বর সঙ্গে বিশ্ব যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধ, বিশ্বতে বিশ্বতে যখন পৃথক হন্ধে যায় তখনই মর্ভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন-

হাথ জ্যাড় গ্রের সা হো মিলৈ হিন্দ্র মুসলমান। গ্রের কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দ্র মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মন্যাণের সাধনার, ভেদবৃদ্ধির অহংকার থেকে মৃত্তিলাভের সাধনার, রাণ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনার নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধ্নিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নর, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহান্তে শ্ভব্দিদ্বারা সংযুক্ত মান্থের এক মহদ্র্প অন্তরে দেখেছিলের। ভারতের উদার প্রশস্ত পদথায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পদথায় হিল্প্র্যুসলমান খ্স্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপ্লে পদথাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেডিত সাম্প্রদায়িক শতখন্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে খ্স্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।

ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে, পাথরের মতো কঠিন পিন্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই প্রঞ্জ প্রঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদার্গ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্থলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের শুরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না? আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে ষে নিদার্ণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছৢৢৢ৾ই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার য়ে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তন্তাগ্রিলকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগ্লোকে শত্রু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাগ্রুসমুদ্রে তালয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশ্চেন্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে ক্রমাণত জল সেচে সেচে কর্তদিন চলবে আমাদের জীণ ভাগেয়র তরী বাওয়া?

আমাদের ইতিহাসের আধ্বনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তথন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পন্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুরোছলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে স্মহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দ্ব মুসলমান খুস্টান কারও স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মান্বেষ যে মান্বেরর মধ্যে সকল মান্বেরর সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বির্দ্ধতার দ্বন্ধ দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহিমকা-দ্বারাই তার আত্মলাঘব; এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসতা; এই দিকটাই ভাবার্থক. প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি দ্বান না হয়, নিঃশোষত না হয়়, তবেই সর্বকালে সে গোরবাদ্বিত।

রুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অন্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত দ্বীলোক সেখানে নিরপরাধে প্রুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিক-ভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনার এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর শ্বারা রুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন রুরোপের ধর্মমুলবৃদ্ধি জিয়োর্ভানো ব্রুনোকে পর্ভিয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতার জন্পতে জনুলতে একলা জিয়োর্ভানো দিয়েছিলেন রুরোপীর চিত্তের পরিচর, ধে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদারিক জড়বৃদ্ধি দল বে'ধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু থাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলনুম; দেখেছিলনুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ র্যাদ ভারতের রাষ্ট্রাসন জনুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠার প্রতিবাদ অজস্ত্র দেখতে পাই তব্ তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থকি দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এ-সমস্ত তারই দ্বর্লক্ষণ। আজও ইংলক্ষে প্রমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হাদয়কে পণ্ডিত করছে। বস্তুত সব ইংরেজেই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভূল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বন্ধ তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতামুখী বৃদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোলে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথাদ্রুট্ট আসন কৃপণ্যরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বর্রাচত: লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকৃচিত করে, খন্ড খন্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তব্ব বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিক্লতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খুস্টানকে, ভারতের সর্বজনকৈ হিন্দুর এক পঙ্জিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

ষস্থু সর্বাণি ভূতানি আদ্মনোবান্পশাতি সর্ব ভূতেম, চাদ্মানং ততো ন বিজন্ম প্রতে।

বিনি সকলের মধ্যে আপনাকৈ, আপনার মধ্যে সকলকে দৈখেন, তিনি কাউকে ঘ্লা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বংসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছ্ই আজ প্রাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় প্রাতত্ত্বের অস্পণ্টতায় আব্ত হয়ে য়ান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধ্নিক। কেননা তিনি য়ে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা প্রাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই— তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের স্ন্ত্র ভাবীকালের অভিম্থে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে ম্রক্তি দিতে পেরেছেন য়া জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মৃক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, য়ে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু ম্নলমান শৃস্টান মিলিত হয়েছে অখন্ড মহাজাতীয়তায়। বায়্বপাতে অত্যুধ্ব আকাশে যথন ওঠা য়য় তখন দ্গিটচক য়তদ্র প্রসারিত হয়,

তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদ্রে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহুযোজন দুরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগন্দল পাথর ভারতের ব্বেক চেপে আছে, লক্জায় আমরা সংকৃচিত, দ্বঃথে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত. বিদেশের পথিক আমাদের কলক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তব্ব আমাদের সকল দ্বাতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহ্জনে সাম্প্রদায়িক ক্ষ্ব অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তব্ব চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অস্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান য্গ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব চিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহনান করছে তাঁকে—

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দ্বাতি বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

त्र ता वृक्ता म्र्ज्या मर्य्नख्रु॥

১৪ পোষ ১৩৪০

₹

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহা। চার দিকে জড়দানব তার প্রকাশ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহ্ বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মৃহ্তের্ত নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হুংপিশ্ড দিনে রাত্রে এক মৃহ্তুর্ত ছুর্টি নিতে পারে না, গ্রুর্ভার বস্তুপ্রঞ্জর নিষ্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেণ্টতাতেই ষেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনস্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মৃক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অলপ অনবধান হলেই ভূল উত্তর পাই। সেই ভূল উত্তর পাই। সেই ভূল উত্তরগৃলিকে নিশ্চেণ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিলোই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নির্দামেই অস্বাদ্থা, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মান্যের জ্ঞানের রাজ্যে ষত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যামিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্বেন অলস ভীর্ মন যথন মেনে নিতে থাকে তথনই মন্যাত্মর সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মড়তা, মান্যের

মন যখনই তার সঙ্গে আপদে সন্ধি করে তথন থেকে জগতে মান্য মনমরা হরে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হরে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধরংস হয়ে। পঙ্গুর মনের ছিল না আত্মকর্ত্ ত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শর্নছে তাই মেনেছে, যে ব্লি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই ব্লিই সে আউড়িয়েছে। যথন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের ব্লি খাটিয়ে ন্তন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহিভূতি বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবর্দ্ধে হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে— চিন্তাশক্তি যেটকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জনোই।

সৃদ্ধি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে ষে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরের অন্যায় প্রভূষকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না—ষে বৃদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বৃদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নিজীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেইসঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দৃদ্দোর বোঝা পৃত্তীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবৃদ্ধির বোঝারই সামিল।

যথন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দ্ভিশক্তি মোহাব্ত, স্ভিশক্তি আড়ণ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশেনর নৃতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈনা সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবিভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দূরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দরবস্থার কারণকেই প্রজা করতে অভান্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্র বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে **मीर्च कात्म**त मीमन माथिन कরলেও সে বাহিরের আগন্তক, স্বাস্থ্যতন্তই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সতা। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাশ্বীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অস্তরাত্মার মধ্যেই কোথার আছে বিশক্ত্ব জ্ঞানের চিরপ্রবাতন চিরন্তন প্রতিষ্ঠা; भरतत न्यान्हारक आश्वात भक्तिरक श्वयन कत्रवात करता, উच्छत्न कत्रवात करता, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভান্ডার তারই দ্বার তিনি খালে দিয়ে-ছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্র বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শন্ত্রলে অসম্মান করতে পারি? যার গোরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গোরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপ্রের্বের নামে গোরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গোরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গোরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী ষার সমর্থন করে। রামমোহনের চিন্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিমিতে বন্ধ ছিল না। যিদ থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদন্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা স্পরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গোরবের জােরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলােকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্তকে নিন্দভূমিবতী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমান-কালের সাম্প্রতিক র্চি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিন্দুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদশের আঘাত। দিঙ্নাগাচার্যের স্থূলহন্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মূহুর্ত নিজেই সদ্যোধ্বংসান্ম্য্থ, কিন্তু ভারতীয় স্ক্র্মু ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিল্পে হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারন্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষণীতম স্পদনও রাথে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তৃফানে যাদের নাম তালিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই প্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বান্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমাহনের মহোচ্চ মৃতি। নবযুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই প্রাতন মন্তের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্তে তিনি বলেছিলেন 'অপাব্দ্', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সামায়ক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গোরব করতে পারি তাঁরা 'প্র্বাপরো তোর্যানধীবগাহ্য স্থিতঃ প্থিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সম্প্রেক স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবার, নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথর্পে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে একদা এসেছিল মারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে একদা এসেছিল মার্কিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তার্থবাহা। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথা। এ ভারতে পথের সাধনা, প্থিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দ্ঃথের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমন্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের হতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চোমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তার হদয় ছিল ভারতের হদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দ্র মাসলমান খ্ন্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের

মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আধানিক ধানে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্বাদ্ধ হয়ে ভারতের আধানিক কবি ভারতপথের যে গান গেরেছে তাই উদ্ধাত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

> হে মোর চিত্ত প্র্ণ্য তীর্থে জাগ্যে রে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধর্নন, হদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি। তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভূলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার বজ্ঞশালার খোলা আজি দার, হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো রাহ্মণ, শ্রচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্ত-করা তীর্থানীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগ্রতীরে॥

১৬ পোষ ১৩৪০

6

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্ল লোকমত প্রারই অত্যন্ত তীর হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কট্নভাষণের সঙ্গে বিজড়িত হওয়াতে সেই তীরতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছ্বদিন প্রের্ব আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিল্ম, এখনও তার বন্ধুর তটভাগে স্থালত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নির্বাধকাল আমার সম্মুথে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কর্লাষ্ট্রকত করে। যিনি পরম প্রক্ষের, যেমন মহাত্মা রামমোহন রার, তাঁর সম্বদ্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি। এটা স্বাভাবিক স্তরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরম্পক। এ-সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভূলে গিয়ে, অদ্যকার উৎসবের ম্লে যাঁর মহান্ চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মত্তেদ সত্তেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য

বলে স্বীকার করবেন, এ কথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দৃঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপ্রমৃধের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্যুস্বর্প উপলব্ধি করতে পারি নি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি স্কুপণ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খুন্টধর্ম মানুষকে শ্রন্ধা করেছে, কেননা তাঁদের যিনি প্জনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খুস্টান তাঁদের মানবস্রীতি অক্রিমভাবে প্রকাশ পেরে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেরেছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তব্ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আর্থানবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবিদ্ধার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সম্মুজ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের উধের্ব একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিল্লবিচ্ছিল্ল করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধ্যুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবব্দ্ধির স্থিট করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন-সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মান, ষের মধ্যে বিরোধ নেই মতের পার্থক্য সত্তেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করে নি। যখন এক সময়ে খুস্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহ বলে নিজের প্রভূত্ববিস্তার-চেন্টা করেছিল তথনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শৃভব্যদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। সর্বসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয় নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে যুরোপীয় সভ্যতার বহু বুটি সত্ত্বে সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বেদ্ধি বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কল বিত হয় নি—তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু, ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নির্থেক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের দ্রুষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়। দূডীন্তস্বরূপে দক্ষিণ-মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গ্রেস্থ আপন বাডিতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকন্দমা উঠেছিল আদালত পর্যস্ত যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক অপরাধী গৃহন্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এইরকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপরের দৈবে আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বৃদ্ধিবিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নির্থাক অনুষ্ঠানের প্রনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এইপ্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণেড ভেঙে পড়ল—তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হল, বলা হল অশ্বচি এবং অপাঙ্ ক্রেয়। আচারের বেডা গে'থে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দুরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মৃদৃতা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে স্কৃষিকাল। অথচ আমাদের যা বিশক্ষ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবং সর্বভূতেষ, য পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকৈ আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দ্বেবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সস্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভারে দাঁডিয়েছেন মুট্ সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনও শাস্ত হয় নি। **এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পানবার তাঁ**র বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তার মহাজীবনের মলে সাধনা কোন খানে নিহিত তা আমাদের ব্রুত হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে— সতাং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; বিশ্ববিধাতার একটা রুপ আছে যা কেবলমাত্র সতা, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং— সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যম্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বৃদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবন্ধকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমান্থায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তার সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-ক্থিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে প্রেণাছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষরো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশক্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাদ্যমতে এই হচ্ছে মান্ধের চরম সার্থাকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আন্কানিক কত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মপ্রত্যাত হতে আত্মোপলিন্ধির সাধনার প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্থ্য যাতে চরম মানবসত্যের উপলন্ধি দ্বারা মান্ধের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভ্রাবহ; বৈর্থারক ঈর্বা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে

ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দীড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুরেলিকার অতীতে, সত্যের অকুশ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অস্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

মাঘ ১৩৪৭

8

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সম্দ্রের বেণ্টন, পূর্ব দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দৃর্গম গিরিসংকটের পথ। ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তার অথণ্ডতা, কিস্তু লোকবর্সতির দিক থেকে সে ছিন্নবিচ্ছিন। আচারে বিচারে, ধর্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে থণ্ডিত। এখানে যারা পাশাপাশি আছে তারা মিলতে চায় না। এই দৃর্বলিতা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারান্তন্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম।

আর-একটি দ্র্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথ গাছ প্রাতন মন্দিরকে সর্বাঙ্গে বিদীর্গ করে তাকে শিকড়ে শিকড়ে ষেমন আঁকড়ে থাকে তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিল্ল করে ফেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জাের আছে, তার জন্য চায-আবাদের প্রয়াজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিশ্বদ্ধ জ্ঞানের ও ধর্মের উৎকর্ষের জন্য নিরস্তর সাধনা চাই। আমাদের দ্বর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার ম্বিক্তর অস্তরায় উত্বৃঙ্গ হয়ে উঠে অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন-কি, এ দেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লােকের মন গ্রেভাবে আফিমের নেশার মতাে তামসিকতার দ্বারা অভিভৃত। এর সঙ্গে লড়াই করা দৃঃসাধ্য।

আর্যজ্ঞাতি যাদের এক দিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জবড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরস্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিকেই যুগ যুগ ধরে আঘাত করছে।

আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ কথা আমাদের স্পাণ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুখু বাহ্য বিধির ঐক্যম্বারা কোনো দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থাকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাশ্ড রাষ্ট্র—যেন একটা বহুং রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগর্নল ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে স্বানিদিন্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ, সেখানে সকলে শিক্ষার দীক্ষার নিবিড্ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক স্নায়্মশ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তিন সাফলোর এই প্রধান কারণ।

খণিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব এমন দ্রাশা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বারা ব্বিঝ, কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর্ম দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বারা ব্বিঝ, কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর্ম দিয়ে ব্বিঝ নে বেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর বলেই জানি, তার প্রধান কারণ, যে আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে আচার কেবল যে স্বীকার করে না ব্রুদ্ধিকে তা নয়, ব্রুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মৃটুতার গণিডর মতো দ্বর্লগ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-সমস্যা এবং হিন্দ্-ম্সলমান-সমস্যার ম্লে যে মনোবিকার আছে তার মতো বর্বরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরুপরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ সে কথা স্বীকার না করে নিজেদের বন্ধনা করতে যাই। মনে করি, ইংলন্ড স্বাধীন হয়েছে পালামেন্টের রাতি মেনে, আমরাও সেই পথ অন্সরণ করব। ভূলে যাই যে, সে দেশে পালামেন্ট বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিস নয়, অন্কল অবস্থায় ভিতর থেকে স্ট হয়ে ওঠা জিনিস। এককালে ইংলন্ডে প্রটেস্টান্ট এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দ্রে হয়েছে। ধর্মের তফাত সেখানে মান্যুবকে তফাত করে নি।

মন্ব্যম্বের বিচ্ছিরতাই প্রধান সমস্যা। সেইজনাই আমাদের মধ্যে কালে কালে বে-সব সাধক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবিতাব হয়েছে তারা অন্ভব করেছেন, মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা। মধ্যযুগে যখন হিন্দ্ব-ম্সলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছিল তখন দাদ্ব কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেন্টা করে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্ততা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নির্রতিশয় দুঃসহ দুর্বহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেন্টায় তার একটা নিম্পত্তি হতে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুক্রে, যারা শাশ্বত ধর্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবৃদ্ধির জসম্মানকর নির্প্তাত ভাগ-বিভাগ নিত্য করে রাখে।

এইজন্যই মনে হয়, নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিদ্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চান্ত্য শিক্ষার অনেক প্রেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অন্তর্ত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দ্ত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শ্বন্ ভাষাগত অধিকার নর, হদয়ের সহান্ত্তিও ছিল সেইসঙ্গে। যে ব্লিদ্ধ, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খুস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দ্রদ্ভির সঙ্গে সার্বভিমিক নাঁতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শ্বেম্ ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নর, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্লিদ্ধ ছিল সর্বর্গ। এ দেশে রাষ্ট্রবৃদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় িদয়েছেন। আর

নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠার প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দ্বঃসহভাবে অগ্রন্ধের হয়েছিল। সেদিন এই দ্বাতিকে আঘাত করতে যে পৌর্বের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা স্কৃপন্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেণ্ড উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানেছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেইছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবন্যাগ্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে মে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, দেলচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয় । এ কথা কেউ বলতে পারবে না মে, রামমোহন পাশ্চান্তা বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন. প্রাচীন সংস্কৃত শাস্তজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চান্তা শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা বিদ্যার যথার্থ সমন্বর সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বৃদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তব্যতির আত্মঘাতী বৈশিক্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গোরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধনিন পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এইজন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মৃত্তি নেই, ঘরেও মৃত্তি নেই। পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দৃঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়ো সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড়ো হদয়ঞ চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই-রকম বড়ো হদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।

১০ আশ্বিন ১৩৪৩

đ

মান্য সন্ধানী। আদিকাল হতে সে কেবল খংজে খংজেই বেড়িরেছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উদ্মেষ হয় নি তখনও সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। এই চলার পথে পরিপ্রান্ত হয়ে সে কত বার তার চার দিকে একটা গান্ডি টেনে দিরে বলেছে— এই হল আমার গমান্তান, এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ব না। অভ্যাস আর অনুষ্ঠানের বেড়া গড়ে তুলে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে যাতে তাকে আর সাধনা করতে না হয়, সন্ধান করে বেড়াতে না হয়। মন্তকে খংটির মতো তৈরি করে সে তার চার দিকে কেবলই ঘানির বলদের মতো ঘ্রেরছে। পরিচিত কতকগুলো অভ্যাস অবলম্বন করে মানুষ আরাম চেয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো আরামের জীব নয়। স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আপাত পরি-তপ্তি নিয়ে সে যখন বসে থাকে তখন তার সেই আরামলোভী সমাজের মধ্যেই প্রকৃত মনুষাত্ব নিয়ে মহামানুষ জন্মায়। সে বলে— আমরা তো গহররচর জীব নই, একটা নিত্যানির্য়ামত গতিহারা রক্ষে জীবনের আহার বিহার ও আরাম নিয়ে সম্ভূণ্ট থাকলে আমাদের চলবে না তো! মহাপুরুষ সাধনার পথকে প্রীকার করে নেন, সত্যকে সন্ধান করে তিনি সেই গভীরকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষরেতা ও তচ্চতার সীমা অতিক্রম করার জন্যে তিনি তাঁর বেডাভাঙার বাণী निरा आरमन। मत्न कितरा एन य. आवासिव मर्पा आनन्म रनरे, आनम्मरक मिनर्द কেবল সেই অসীমের প্রাঙ্গণে। লোকে বলে এতদিনকার অভ্যাস আর অনুষ্ঠোন দিয়ে বেডা তৈরি করেছি, এখন সে গাঁণ্ড ভাঙৰ কী করে? এসেছি আমরা আমাদের গমাস্থানে, আরামে আছি, আর খ'জে বেডাতে চাই না। তারা তাদের মিখ্যাকেই আঁকডে ধরে মহাপরে বের সতাবাণীকে অস্বীকার করে: তাঁকে গাল দের অপমানও করে। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও আমরা দেখি মানুষ আরাম পাবার জনো তার বৃদ্ধিকে একদা আন্টেপ্ডে বে'ধেছে। প্রাচীনকালে লোক বলত যে, আকাশ একটা কঠিন গোলকার্ধ, তাতে নড়চড় নেই, মাথার উপর এই ফার্মামেন্ট (firmament) কল্পনা করে নিয়ে এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত নিয়ম একেবারে বেধ্ধ ফেলে মান্য আরাম পেলে—যেন বিভ্রমের পথে তার ভ্রামামাণ বৃদ্ধির একটা স্থিতি হল। আমাদের দেশের জ্ঞানবন্ধেরাও বলেছেন যে, সুমের শিখরের এক দিক দিয়ে সূর্য ওঠে এবং আর-এক দিকে নামে: কচ্ছপের খোলসের উপর আর বাস্করির মাথার প্রথিবী অবস্থিত এই কল্পনা করে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তারা একটা ব্যাখ্যা করে নিলেন। এতে করে তাদের বৃদ্ধি আরাম পেলে। কিন্ত সে বাঁধা নিয়ম টিকল না তো! মান্বই তো শেষকালে বললে, প্থিবীও চলছে । আরামপ্রির মানুষ এই সম্ভাবনায় হিংস্র হয়ে উঠল, সন্ধানের দরেত্র পথে পরিপ্রান্ত হবার ভয়ে সে বৈজ্ঞানিককে বললে, তার কথা প্রত্যাহার করতে। মান্ত্র কিন্ত অভ্যাসকে মানে নি, যদিও সে বাঁধামতওয়ালাদের কাছে অব্মানিত হয়েছে, মার খেয়েছে। প্রাণ দিয়েও মান্ত্র সত্যকে দেখাবার প্রয়াস করেছে, ভয় পায় নি।

ধর্মেও দেখি সেইরকম বাঁধা নিয়ম, কত শ্রচিতা কত কৃত্রিম গণ্ডি। নিয়ম-পালন করে আচার আবৃত্তি আর অভ্যাস রক্ষা করে সে তার চিন্তাকে অবকাশ দিতে চেয়েছে বহুবিধ জটিলতা থেকে। মানুষ বলেছে যে, আদিকাল থেকে ব্রহ্মা যে নিয়ম বে'ধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাবার জো নেই। ফলে নিত্য কৃত্রিমতার দর্ন তার মন অসাড় হয়ে যায়, সে তখন নিতাধর্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে। আমাদের দেশে ধর্মের যখন এইরকম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিরমের পথ পরিত্যাগ করে তিনি দৃর্গম পথের যাত্রী হর্মেছিলেন। এ কথা বলা যাবে না যে, শাস্ত্রজ্ঞ না হয়ে তিনি অন্য পথ বেছে নির্মোছলেন। আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পেশচেছিলেন। অন্যান্য মহাপ্রের্ষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মান্যকে মৃত্তিদিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনোদিন তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

অতি বড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আমার শাস্তি চেরেছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে-ছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাঁধন ছি'ড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার উধ্বের্ব গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মৃত্তির জন্যে তিনি রাম্মোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে ধান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মৃক্তির দৃত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মৃক্ত করার কর্তব্য তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল সেই মহাপ্রবৃত্বেরই কাজ।

১১ মাঘ [১৩৪২]

ů

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেণ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গোরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়, অন্তরের আলো বড়ো করে জনলাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশ্পাখিদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখি উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চার, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি।' এই তার উৎসব। ব্ননা ঘোড়া খোলা মাঠে এক-এক সময় খ্ব করে দৌড়ে নেয়—কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; 'আমি পেয়েছি।' এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব। ময়য়য় এক-একবার আপন মনে তার প্ছে বিস্তার করে, আপন প্ছেশোভার প্রাচ্ব-কোরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে; আপন অন্তিধের ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সে অন্তব করে যে, জণীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, 'আমি গেয়েছি।'

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণসম্পদের চেরে বেশি কিছু নিরে। যা সে সহজে পেরেছে তাতে সে অন্য জীবজকুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেরেছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনই সে আপনাকে সত্য করে পায়। তখনই সে বলে, 'আমি পেরেছি।' তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা খর্শি তাই বানিয়ে তোলা মান্তকেই সৃষ্টি বলে না। কোনো বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সন্তরাং সে কারও একলা নয়। পশ্পক্ষীর যে উৎসবের কথা প্রের্ব বলেছি সে তাদের একলার, মান্যের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে, তা নিয়ে সে ঘটা করে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফ্রাল, মান্যের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দ্রকের মধ্যে বন্দী করে রাখে, তার পরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শ্নো অন্তর্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় বলেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎস্থিট, যা সকল বায়কে অতিক্রম করে দানর্পে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাছে প্রকাশ পার তখন মান্ত্র বড়ো করে বলতে চায় 'আমি পেরেছি'। এ কথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেননা পাওয়া তার একলার নয়। খবি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, 'পেরেছি, জেনেছি — বেদাহং।' খবি সেইসঙ্গেই বলেছেন, 'আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া — শ্বস্থু বিশ্বে।' এই বাণীই উৎসবের বাণী। মান্বের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহত্তান।

ঘরে যখন কোনো শাভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে; বলে, 'আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ করো। আমার গ্রের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পে'ছিবে তখনই তা সম্পূর্ণ হবে।' বস্তুত মানুষের ব্যক্তিগত শাভ ঘটনা, যা মানব-সম্বন্ধের কোনো-একটি বিশেষ র্পকে প্রকাশ করে যেমন জননীর সন্তানলাভ বা নরনারীর প্রেম-সম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয়; নবজাত শিশ্ব বা নবদম্পতি শাব্ধ মাত্র ঘরের না, তারা সমস্ত সমাজের। এইজন্যে গ্রের উৎসবকে স্বজনের উৎসব যখন করি তখনই তা সাথিক হয়।

আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হয়ে আমরা একটি রত লাভ করেছি, রতপতি আমাদের এই রতকে সার্থক কর্ন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই রত উন্তর্গিত—একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মান্য তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃণ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দুর্পে আগ্রয় করা চাই। সেই কেন্দুন্তি গ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্মকে, আপন দিনগৃলিকে সংঘৃক্ত করে জীবনকে স্মাংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দুটি না পেলে তার দিনগৃলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্মগৃলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে ল্লুপাকার হয়ে থাকে, রুপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বস্থিত যজে বা-কিছ্ থাকে

অস্পন্ট, বিক্লিপ্ত, ষা-কিছা রূপেনা পায়, তাই হয় বিজ্ঞ। একেই বলে বিনন্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে স্থিটর সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন, তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতান্তে ভবস্তি।

অধিকাংশ মান্য বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্মান্তত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে, তার কারণ এই যে, মান্য মহৎ, যতট্বকু তার নিজের পোষণের জন্য যতট্বকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মান্য দুটি শব্দ সূচ্টি করেছে, অহং আর আত্মা। অহং মান্যের সেই সন্তা, যার সমস্ত আকাশ্সা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর আত্মার মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বকাশীন সন্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মান্য অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না; তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেননা সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মান্যের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার স্থিতিত মান্য আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্বকাল ও সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পর-বির্দ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগ্রলি প্রাকৃতিক-মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা স্ভিটর উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সংকল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূতি উন্তাবিত করে তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অপণ করে। বাঘের অস্তিত্বক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবন্যাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অন্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়: বহুবুরের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে স্থিত করে তুলছে—সেই তার মনুষ্য । এই তার আপন স্যান্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজনো মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মলে সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা-বির্দ্ধেতাকে সমন্বয়ের দারা নিয়ন্তিত করে ঐক্যদান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া, না পাওয়া মহতী বিনৃষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশি: যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

বেমন ব্যক্তিগত মান্বের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিত্র হয়, দ্বর্ল হয়, তার অংশগ্র্লি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন-কিছ্বুকে উন্তাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মান্বের সকলের চেয়ে বড়ো স্টিট। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মান্র দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সন্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ভ শন্তকে জ্যোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের

উপরেই তার কল্যাণের নির্ভার। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে। ভার বিদল্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের ম্লে মানবজাতি এমন-কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ডাস্তে জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অস্তরের মধ্যে পরস্পর-যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনিবর্চনীয়; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদুরে অতিক্রম করে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবৃদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্মের ঐক্যতত্ত্বকে সংকীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবা মাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাংঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। প্রথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে— ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যংপাত, মারী— কিন্তু মান্বের ইতিহাস খুজে দেখলে দেখা যায় ধর্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের ত্লানাই হয় না। সর্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য, মান্বের ধর্মেই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্র ছিল, এবং সেই শত্রতা যে আজও ঘ্রচে গেছে তা বলতে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বােধ স্থানে রুপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্মকৈ আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বন্ধ করেছে তাকে মুক্ত করে দিয়ে সর্বমানবের প্রজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্মের উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহন্তন ধর্মনত হয়, সেই উৎসবক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্মবাধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উল্জন্প হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, একদা য়িহ্বদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সংকীর্ণ করে রেখেছিলেন: তাঁদের ধর্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পর্বঞ্জিত করে রাখবার ভান্ডারঘরের মতো ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করাকে নিজ দেবতার প্রজার অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংপ্র, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাস্বর্পে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গোরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্মোংসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সংকুচিত। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মান্ ইই শ্ব্র ছেল অনাহ্ত তা নয়, তারা শন্ত্ব বলেই গণ্য হত।

ষিশ্ব এলেন ধর্মকে ম্বিক্ত দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্বমানবের পিতা বলে

ষিশ্ব এলেন ধর্মকে মর্ক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্বমানবের পিতা বলে ঘোষণা করলেন—ধর্মে সকল মান্বের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মান্বের পরম ঐক্য, এই সাধন-মন্ত্র যখন তিনি মান্বকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মান্বের উৎস্বের যোগ্য হল।

যিশার শিষ্যেরা এই মন্দ্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পান্চাত্য জাতির ধর্মবিদ্ধি মোটের উপর ওল্ড্টেস্টামেন্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য বৃদ্ধবিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরেক নিজেদের দলভুক্ত বলেই গণ্য করে, যুক্তে প্রতিক্ল পক্ষ বিনন্দ হলে ভাতে, তারা ঈশ্বরের সক্ষপাত কম্পনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে মুরোপে হিংপ্রভা

বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্রম পেরেছে শ্বে তাই নয়, বখন তারা বিশ্বর বাণীর প্রতিধর্নি করে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের কথা বলে তখন সেইসঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে ঈশ্বরের কৃপায় সকলপ্রকার উপায়ে মর্ত্যরাজ্য-বিস্তারের আকাক্ষাকেই জয়ী করতে চেন্টা করে। এমন-কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্ম-ধাজকেরা বত বিশ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ, বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতির্পে কল্পিত ও বর্ণিত সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হয়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতিবিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্তেও খ্লেটর বাণী যে কাজ করছে না তা হতেই পারে না। তার কাজ গ্রু গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহংকার দেবতাকে ক্ষুদ্র করে আমাদের শৃভবৃত্তিক থণ্ডিত করে বলেই পরম্পত্যের অন্বৈতর্প উপলব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার এত গভীর প্রয়োজন।

ব্দ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্তের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মৃত্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য-বোধ থেকে মৃত্তি। রিপ্মাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটার, কেননা ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপ্মৃগৃন্লি এই অহং-এরই অন্চর। তারা আত্মাকে অবর্দ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মৃত্তি দান করেন তখনই তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্বদেশে কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যথন মুসলমান বাহির থেকে এল তথন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদার্ণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তর্রতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মানুষের বাহার্পের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহার্পের বেড়াকে বহুগ্রিত করে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহাভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আট্যাট বেধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অন্ত ছিল না— আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মোছলেন তাঁরা ভেদবৃদ্ধির নিদার্ণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মান্বের চিরকালীন সমস্যার সমন্বর করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগোছল। এই সমস্যা হচ্ছে, ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হতে পারে? না, সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িক র্পকে কঠিন করে তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোনো-এক শাস্থে বলে, বাস্কির মাথার উপরে প্থিবী স্থাপিত. সেখানে আর-এক শাস্ত্র বলে, দৈত্যের কাঁধের উপর প্থিবী স্থাপিত; এই মতভেদ নিরে আমরা বিদ খ্নোখ্নিন করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছ্বতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে

সেখানে বিশ্বাসের বে আদর্শ সে বিশ্বজনীন বৃদ্ধি; সে প্রথাগত বিশ্বাস নর, লোক-মুখের কথা নর।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজ্ঞনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে মেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যাধক শ্ববিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকেই ভেদবোধপীড়িত মান্বের কাছে উম্ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সামরিক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যার চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটার, আত্মপ্রত্যার মিলন আনে। দাদ্ কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীর বাহ্যরুপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রুপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সম্ব্রয়।

এই বিরোধ-সমন্বরের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মান্বেরে বিরোধশান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাজনীতির ক্টব্দির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এ দেশে বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনান্ত্পের মধ্য থেকে তাদের ল্পপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দ্র করে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একদা সর্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাত্ম্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে ল্প্ত হতে চায় না। এ°রা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্তাজ-জাতাঁয়, কিন্তু এপদের সম্মান সর্বকালের; এ°রা ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন, এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধ্নিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরও জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খুস্টান-ধর্ম ও এই ধর্মভারবিদাঁ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মান্বের বিচ্ছিন্ন চিন্তুকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানব-লোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য: মান্বের প্রমস্ত্য হচ্ছে মান্ব এক, এই স্তাকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দ্বিউতে সকল মান্বকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মান্বকে ধর্মসন্বন্ধে যুক্ত করতে চের্য়েছিলেন।

সোভাগান্তমে আমাদের প্রাচীনতন সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, শাস্তং শিবমদ্বৈতং— যিনি অবৈত, বিনি এক, তাঁর মধ্যেই মানুবের শাস্তি, তাঁর মধ্যেই মানুবের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদারিক কোলাহলে প্রচ্ছম হয়েছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্মে ধর্নিত করে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হল তিনি এই একের মন্য ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গ্রুতন ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সক্ষে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বংসর প্রে ভারতের এক বরপন্তের জীবনে আবিভূতি হয়েছিল এবং এইদিনেই তাকে তিনি সফলতার রুপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বির্দ্ধতার দারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন, প্রতিক্লেতার সামরিক কুহেলিকার তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস

করতে পারবে না। তাই ঘাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎস-মূখ বলেই আজকের এই দিনের পবিত্যতাকে অস্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন, এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কার্যমনোবাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বর্নদ্ধ থেকে, বহিরস্তরের দাসত্বদাা থেকে, মৃক্তিলাভ কর্বক—'য একঃ স নো বৃদ্ধ্যা শৃভ্য়া সংযুনক্ত্ব।'

১১ মাঘ [১০৩৫]

9

বন্ধন্গণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত। একাস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারি নি, সেজনা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ আমাদের কাছে সময় সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি, ঋতু-ঋতুতে ন্তন ন্তন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্য-নিবেদন বহন কবে আনে। শরং যখন তার শিশিরধৌত নির্মাল সোন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়, তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্মান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সোন্দর্যের মধ্যে আমরা শ্বনতে পাই বহুবিচিত্রকে নিয়ে একটি অখন্ড স্ব্যমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে র্পসন্মিলনের মধ্যে সেই অপর্প একের সংগীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পেশিছায়— সে এমন একটি লিপি, যার ঠিকানা একমাত্র এইখানেই।

সোন্দর্য অনির্বচনীয়। তাকে আমরা কোনোরকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার করতে পারি। সংসারের সমস্ত-কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম করে এই সোন্দর্য বিরাজমান। স্থিট রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য, বিশ্বজগতে আনন্দর্পের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসারযাত্তার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্বৃত্ত সৌন্দর্য দেয়া দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মলে স্বর্গিকে উপলব্ধি করতে পারে।

জীবন্যাত্রার ছোটোখাটো খ্বিটনাটির মধ্যে আমরা এই ম্লুস্রটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেখি বলে তাকে তার বৃহৎ তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি না। যদি আদান্ত দেখতে পেতেম, যে দেখা নানা বাধার নানা বির্দ্ধতার দ্বারা থা ডিড নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতেম, তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ত। জানতে পারতেম, যে পরিপ্রেণ্ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারই ছন্দ লোকে লোকে আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দর্পের প্রতিবাধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তার পরে নতুন ঋতু যথন প্রাতন ঋত্ৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে তখন তার রাগিগণীতে সেই ম্লুস্বের ধ্রাটিকে নতুন করে পাই। চন্দ্রতারাখচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আন্চর্য-স্কুর শতদলটি আলোকের

সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে সম্পূর্ণ করে সমগ্রভাবে যিনি দেখছেন তাঁর সেই স্থিরগন্তীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অন্ভব করি।

এইরকম করেই আমাদের আর-একটি বন্দনার বিষয় হয় ব্যন আমরা কোনো মহাপ্রর্ষের মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই—কত কুংসিত মিলনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি স্কুনরকে— দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ স্কুন্ম স্কুমার পাখার রঙে-রেখায় আশ্চর্য নিপ্রাদ্দতখন ব্রিঝ বা-কিছ্র কুশ্রী তার বির্ক্তে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন ব্রিঝ সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই ধ্রুবসতা। বিশ্বজ্ঞাতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিক্রার করে তখন দেখি, অনস্ত আকাশে সোন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তাণি। যা কুশ্রী, যা নিরথক, যা খন্ড, সে-সমস্তকে একটি আন্চর্য স্ক্রমার মধ্যে স্কুর্গরিমত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অস্তরে অস্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্তনা কাজ করছে। বিক্রিপ্রকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রম্ব করে আছে আনন্দস্বর্পকে অমৃতস্বর্পকে। বিশ্বভূবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দর্যসমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

মানবাস্থার মধ্যেও কত দীনতা, কত কল্ব, কত হিংসা দ্বেষ সর্বদাই প্রকাশ পাছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে— এ-সমস্তকে অতিক্রম করে বিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপ্রুব্বের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। ষা-কিছ্র অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপ্রুব্বের জীবন যথন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থাক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবিভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, ব্রুগে যুগে কল্ব ক্ষয় করছেন বিনি, অকল্যাণকে দ্বংখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন বিনি, তিনিই মহাপ্রুব্বের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হদয়ের সঙ্গে হদয়ের সঙ্গে জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংকূল বন্ধ্রর পথে একস্ত্রে বে'ধে দিছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনার ধ্যানের যে মন্দ্র আমরা ব্যবহার করি—সত্যং জ্ঞানং অনস্তং— সেই মন্দ্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া বায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম দিয়েই সত্যের স্বর্পকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিয়, আত্মার দেখা ঐক্যে বায়া। ইন্দিয়বায় সেই একের বায় নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশকালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে সমগ্রভাবে অর্থশভভাবে বিশ্বজগতের ঐক্যেস্ত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোথ দিয়ে য়খন অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খাল্ড। এমন করে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া য়য় না। যত ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দর্শিট দিয়ে দেখি তখন পাই অনস্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা— সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপার্ববেরা এই দ্ভিট নিয়ে আসেন। তারা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ের চলেন। বারা মহং ভগবান তাদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠ্রর ভগবান মহাপার্বর্ধকে সম্মানের পথে পার্শ্বক ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না,

দ্বংখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেইজন্য দ্বংশের মধ্যেই মহাপ্রের্থের জীবনের সার্থকিতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দিরতার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া— তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রশাম করি।

এই প্রণামের পরিপ্র্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্গমর'— অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উষ্প্র্বল করে দেখার? যথন বহ্বল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মান্য বলতে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব। বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসম হন না তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্তাব তাকে আমরা দেখতে পাই। মানব-ইতিহাসের সংকটময় নিত্য বাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি, বির্দ্ধতাকে অতিক্রম করে অসত্যকে পরাভব করে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বির্দ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পেণছয়। তখন বাল 'আবিরাবীর্ম' এধি'— আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উষ্প্র্বল হোক। তখন আমরা বাল 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' — অক্করারকে বিদীর্ণ করে আলোক প্রকাশ পাক। 'ম্ত্যোর্মাম্তং গময়'— মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ বাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপ্রুর্বকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন—সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নিদেশ। আজও সে আহ্বান ফ্রেয়ের নি। আজ পর্যস্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করে ততিদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন-মজ্বির দিয়ে জনতার স্কৃতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না—ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো প্রস্কারের ব্যবস্থা হয় নি। নিদ্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরার মতো বলব না, আমাদের দাঃখ দার করো। বীরের মতো বলব, দাঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দাঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্বাদ অনুভব করি।

হে র্দ্র, 'যতে দক্ষিণং মৃখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'— তোমার যে প্রসন্থ আমাদের দেখাও। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'— অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে র্দ্র, হে নিষ্ঠ্র, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে প্রশ্লিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই জয়পতাকা বহন করে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম প্জনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের প্জা. আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না বলতে পারি এই মনে করে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

মহাপরের যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকিতা নেই। ভেসে-চলার দল মান্বের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পেণিছিয়ে দেবেন তাঁর দ্বংখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিক্লতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ বলে প্রতিমূহ্তে তিরস্কার করেছে। হিমালয়ের উচ্চতা তার নিশ্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপ্রুমের মহত্তের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতাদন প্রবল থাকে ততাদন সে আপন মর্মাণত জাগ্রৎ শক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন করে জয়ী করে চলতে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিতা সংগ্রাম। আমরা চলি. সে তো প্রতি পদক্ষেপেই মাটির অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার ব্যুহ চারি দিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্তই তার সঙ্গে লডাইয়ে প্রবন্ত। হদ্যন্ত চলছে, দিনে রাত্রে, নিদ্রার জাগরণে: জড রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ফিরতা সেই চলার বিরুদ্ধ, ম.হ.তে ম.হ.তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধতে চায়, যতক্ষণ জ্যোর থাকে হৃদ্যন্ত্র মুহুতে মুহুতেই সেই বাধাকে অপসারণ করে চলে। বাতাস আমাদের চারি দিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্ব ক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই. দেহের আরোগ্য-সেনানী তাকে সর্বাদাই আক্রমণ করছে— এর আর অবসান নেই। জড়ধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্যশক্তির নির্বচ্ছিল যুদ্ধ-ক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেণ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিলা ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না-চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিক্রতি ও মলিনতায় দেহ কৈবলই অশ্তিচ হতে থাকে, তখন মৃত্যুই কর্নাার্পে অবতীর্ণ হয়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত করে দেয়।

সমাজদেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত অমঙ্গল। সমাজের যাদ্ধানুশল প্রাণধর্মকৈ বাদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈনা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, প্রাতিমিনীর দৌর্লার সঙ্গে কেবলই বিরোধ জাগিয়ে রাখতে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শন্ত্ব। চিত্ত যখন আপন কর্ত্বকে খর্ব করে স্থাবর হয়ে বসতে চায় তথনই তার সর্বন্তই বিকৃতির আবর্জনা জমে উঠে তাকে অবর্দ্ধ করে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপ্র্র্ব তিনি জড়ত্বপ্রের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাকৈ সহ্য করতে পারে না।

পন্দীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস গুডিত হয়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেন্টা করে নি, স্থিট করে নি, ব্রদ্ধিপ্র্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জন করে নি, তার সচিত্র সংকলপ-শক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সিদ্ধি দ্বান করে নি। স্বাস্থাদৈনা, অমদৈনা, জ্ঞানদৈনা, একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই স্লান করে এনেছে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তার্ণ হয়ে চলল। মান্বের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইছার অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইছ্যা শ্না সিংহাসন অধিকার করে বসে, যখন তার নিজের ব্র্দ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের ব্রদ্ধি তাকে চালনা করে—সেই ব্রদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত কর্ক, বা অন্যক্ষাতির বর্তমান

কাল থেকে এসেই তাকে ঘ্রারিয়ে বেড়াক। মান্বের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ন্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাসষদের চাকা-গ্রুলাকে অস্কভাবে ঘ্রারিয়ে চলে, যখন সে ঘ্রিন্তকে স্বীকার করে না, উল্তিকে স্বীকার করে, আন্তরধর্মাকে খর্ব করে বাহ্য কর্মাকে প্রবল করে তোলে। কোনো ক্ট কোশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থাবিরত্বভার-মন্থর মান্বের পরিবাণ নেই।

এমনতর বহু যুগ্রাপী অন্ধতার দিনে দেশ যথন নিশ্চলতাকেই প্রিব্রতা বলে চ্ছির করে নিস্তন্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবিভাব। দেশ-কালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীতা ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দারাই দেশ তার মহোচতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে। এই পর্ষকণ্ঠের গর্জনধর্নার চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা যায় না যে, তিনি এ দেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভাস্ত দ্বল বচনের প্নরাব্তি করে জড়ব্দ্রির অন্মোদন করেন নি; চাট্লুর জনতার খ্যাতি-গবিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসংঘের মৃত্ প্রতিক্লতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভিন্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের প্জাবেদিতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড্ব তাঁকে ক্ষমা করে নি।

তিনি জানতেন সকলপ্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অপ্রজা। জস্তু পার নি তার স্বরাজ, কেননা সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মান্বের ধর্ম কে কর্মকে, তার স্থিটকে ষে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মান্বের আত্মবৃদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্ম-সম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মন্ধ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায় নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যথন খন্ডিত আচ্ছন্ম অবর্দ্ধ তথনই রামমোহন রায় তাকে প্নরায় ন্তন করে নির্মাল করে বহন করে আনলেন। তার প্রেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়ে আত্মোপলিধ্ধ ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্মে তার্মাসকতাকে অবলম্বন করে আত্মাবমাননায় নিম্মা ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের ব্যাধিস্ফীত মন মান্যের শ্রেণ্ট অধিকারকে কেবল যে অঙ্গীকার করলে না তা নয়, তাকে ভর্ণসনা করলে, আঘাত করলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষ্রুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন এমন নয়। যে-কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রুপের ঘারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের ঘারা আপন সত্যরুপকে আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের ঘারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে, অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, সেই যুগে সমস্ত প্থিবীতে অতি অলপ লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন, কেবলমাল্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জানতেন, মানুষ যথন আপন ধর্মতত্ত্বের বাহ্য বেন্টনীকৈ তার আত্মরুপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে, তথনই

তাতে ষেমন মান্থের ব্যবধান ঘটিয়েছে, তার ধর্মগত বিষয়বৃদ্ধি অহংকার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে প্রথিবীকে রক্তে পিশ্বল করেছে, এমন আর কিছ্তেই করে নি। ধর্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম-সংকীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে প্রথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেরেছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে নি। মান্তবের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও প্রথিবীতে নানা সংকীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রন্ত। আজও প্রথিবী এ কথা বলতে পাচ্ছে না ষে, ন্তন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যাগ। এই যাগে জ্ঞানে কর্মে সব মানায়কে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দরে করে মিলন আরম্ভ হয়েছে: বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কমের মিলও বিস্তীর্ণ হল. যদিও সেই মিলনপথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যাবসা চলে: যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক, তব, বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে স্ত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই ন্তন যুগধর্মের উদ্বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকলেতা ও আত্মীয়ের লাঞ্চনার মধ্যে যাঁরা এই প্রথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দতে যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন— সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসতাকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুস্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্তুজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উন্তাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরুহে অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্ডের ভাষ্য করতে কৃণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্কে কুলিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানিবাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র: সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা যখন তিনি দাঁডিয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সংকীণ যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তথন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি। মনুষ্যুত্বের উপকরণ-বৈচিত্রাকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মান্ত্রকে তিনি কোনো দিকেই থর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মন্যাম্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বংসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনও তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনও তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়; যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব স্কুম্পট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনও কুর্হেলিকায় আছেয়। কিন্তু, এতে সেই কুর্হেলিকার স্পর্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আব্ত করে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে বার্থ করে দেয় তব্ সেই জ্যোতিষ্ক কুর্হেলিকার চেয়ে ধ্বব ও মহং। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুষ্থি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহন্ত মহিমাকে স্বশ্ভিষ্করণে স্বীকার করবার

মতো অশ্বসংস্কারমূক্ত সবল বৃদ্ধি ও নিবিকার শ্রন্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে! আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মান্ত্রেকে প্রচুর বিঘার মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি. তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্মাহত হই: কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমান ক্ষুন্ন করে নি. এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকুতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

७ जान ५००४

রাজা রামমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্রা নানা দিকে প্রকাশ পেরেছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম'বৈচিত্র্য-বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলব। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরপে খন্ড খন্ড করে তাঁর জীবনের এক-একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন ট্রকরা ট্রকরা করে কোনো মহৎচরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি. ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সংগীতের মতে। বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দুষ্টি পড়ে না। বিশেষত যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ত তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানই করা হবে। বাঁরা মহাপুরেষ তাঁদের হয় সম্মান করে যোলো আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে: এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গোরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে প্জা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই স্থাকেই বলেছেন, 'হে স্থা, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতিমর সত্যদেবতাকে रमिश।'

সেকালে যতই প্জা, হোম, ক্রিয়া. অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই-সকলের আবরণ ভেদ করে খযিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে শ্বি স্থাকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক ই চেচ্চ---

ঈশা বাসামিদং সর্বং ষণ্ঠিণ্ড জগত্যাং জগং।

তেন ত্যক্তেন ভূঞাখা, মা গৃধঃ কস্যান্দ্রদ্ধনং ॥ সকলই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছম করে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে। - রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ কর্রোছলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবত করে. কেবল বাঙালিকে

নয়, ভারতবাসীকে নয়, প্থিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন খবির মতো বললেন—

বেদাহমেতং প্রেষং মহাভং আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাং॥

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধ্যনিক, যতদ্রে পর্যস্ত আধ্যনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন, 'ভাব সেই একে।'

আজকার সভার এই প্রারম্ভসংগীত—'ভাব সেই একে', ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়ো, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড়ো যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড়ো যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই-সকল দিক দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি এককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

প্থিবীর অন্য-সব মহাপ্রের্বের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছ্র দিকে দ্ভিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মর্ভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্ত্রবণ প্রকাশ পায়। হোক-না সেটা মর্ভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর ব্কের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে: এই ধারা সর্বত্তই আছে। চারি দিকে শৃষ্ক নিজীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্তবণ একান্ত থাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারি দিক বলবে. 'বেশ জড় নিজীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোখেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।'

এই শ্বন্ধ নিজবি দেশে ম্ক্রির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জাের করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গােড়ার কথা অস্বীকার করিছ। রামমাহন আমাদের কাছে আত্মার ম্কির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অন্করণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই। সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দ্ব ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে আমরা বাইরের চেন্টায় মৃক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বন্ধুতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড়ো না হয়ে মান্ষ কিছ্তেই বড়ো হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যারা জানেন তাঁরা এ কথা কিছ্তুতেই বলতে পারেন না যে, পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোছনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে। তাঁর জ্বীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

কার্তিক ১৩২২

2

একদা পিতৃদেবের নিকট শর্নিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবতী আসনে বসিয়া সেই মহাপ্রের্যের মুখ হইতে ম্রদ্গিট ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি স্বগভীর স্বগন্তীর স্কুমহং বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজবল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখ্ঞীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা, বঙ্গদেশের সন্দরে ভবিষ্যংকালের সীমান্ত পর্যন্ত স্নেহচিন্তাকল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালর পে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের প্রতি সেই নবাবক্ষের আদি পরেষ রামমোহন রায়ের দরেপ্রসারিত বিষাদদ্ঘি নিস্তন্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেণ্টার অবসান করিয়া **এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবস্ত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব** শিক্ষা এবং চেণ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্লিম্ধ গম্ভীর বিষম্নবিশাল দুণ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সৈদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পর্থ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মতি-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নতেন সন্ধার আবিভাব হইয়াছিল- তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র: এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভরি পরিমাণে মলিন ধুমু বিকীণ করিতেছিল। তখনও বঙ্গসমাজের অভাদর হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্চিত্র বিভক্ত হইয়া ছিল: ব্যক্তিবিশেষের জাতিকল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রামাম-ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল-এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকদেপর সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পে'ছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙলা দেশের প্রভাতবিহক্তেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্রিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্ত ইংরাজি ও রাঙলা ভাষায় মর্মর্থনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তথন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া ব্রিতে হয়, য়ামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোষাও বা কণ্টকিত কোথাও বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভাসমিতি আবেদননিবেদন, আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শ্কপক্ষী-কুলায়ের ন্যায় মুর্খরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপ্রীর প্রাতন রাজপথের আজ অনেক ন্তন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে র্পান্তর দেখা যাইতেছে, কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি, যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবতী আসনে উপবিশ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুয় দ্গিট ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার সম্মুহত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই প্রাতন বিষাদজ্যয়া অপনীত হয় নাই, এখনও তিনি ভবিষতের দিগভাভিম্থে তাঁহার সেই গভার চিন্ডাবিষ্ট দ্রদ্ণিট নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নিজন অদ্রভেদী গিরিশ, সমালার মধ্যে যে একটি নিমল নিশুক্র নিঃশব্দ তপঃপ্রায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ — जारा अवनाम नरह, रेनजामा नरह; जारा मृत्त्वभागी नःकन्भः, मृत्वश्रमातिक मृष्टिः, সন্দ্রেব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যান্ধৈর্যের বিশালতা, অনস্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা: অতলম্পর্শ নির্মাল সরোবরে শ্যামলতা যেরপে উল্জবল তাঁহার বৃহৎ অস্তঃকরণের বিষাদ সেইর্প জ্যোতিম্য়, সেইর্প বহ্দ্রবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদ্ভির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তথন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভা-মণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপ্রবীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যথন বঙ্গদেশের পশ্চিত্রণ মুটের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তথন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দুরোগত সংগীতধরনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন: সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষাদ্র গহেদ্বার অবরাদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহ, বিশ্ববন্ধরে ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মত্ত উদার জ্যোতির্মায় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎস্কুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দুশা, ভবিষাতের সেই স্বগীর আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থাই ব্যক্তিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে ব্রাঝত: বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকদ্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার: ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়া কর্ম, মনুষাত্ব কেবলমার অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজন্বারে সং ও অসং উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না—তাহা হইলে তাঁহার মাতভমিকে আপন আদর্শ-লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই প্থিবী, একই ম্ত্তিকা, তথাপি মহাপ্র্যদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই প্থিবী, এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদ,শাভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু উধের উন্নত হইয়া উঠে। যথন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনও তাঁহারা প্রত্তের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গ্রহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, রর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্নান করিতে থাকে ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভ্রোল-বিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যন্থ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দ্,িটিকে ভবিষাং-অভিমুখে কিয়ন্দ্রে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃ শব্দের সহিত নিরম্ভর বিচিত্র স্বরে সম্মিলত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই ম্বাভাবিক সমক্ষ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতিমায় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমাহতে অন্তরিন্দ্রিয়ের দুটি-গোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা : সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদাম এমন স্বল্পপ্রাণ: সেইজনাই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি স্মেধ্র কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মাথে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসূত্র যথন দ্বর্ণমায়াম গের মতো আমাদিগকে প্রলক্ত্রে করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তহিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সূত্র দুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধা বিপত্তি, মর্তাস্থের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর সমস্ত শানা কথা, শিক্ষালব্ধ মাখন্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপ্রের্যদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য: বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বর্পে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপ্র্য্, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মার্নাসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সন্মুথে প্রধ্মিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অস্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোচনেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের ব্দেরা যখন প্রাণহীন চিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ম্বের শান্তিস্থ অন্ভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীর, ত্যাতুর ম্গশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দ্র্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ্ণ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের প্রাতন ল্তাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পাদ করিয়া আশ্রমলাভ করে, তম্বারা অন্তরাত্মাকে থর্ব জীর্ণ জড়বং করিয়া রাখে, তাহা আম্ত্যুকাল জানিতেও পারে না, রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তর্ণ ঈগ্ল্ পক্ষী যেমন স্বভাবতই প্থিবীর সমন্ত নিন্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অপ্রয়লিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়,

কিশোর রামমোহন রায় সেইর্পে বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার বহু প্রোতন হইতে পারে, কিন্তু সতা তদপেক্ষা প্রোতন—সেই চিরপ্রোতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, लोकिक मूथमान्ति এই गृहशानिज जत्रुन वार्धानित निकटि किमन कित्रा। এज তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যস খের আস্বাদ সে করে কোথার লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশ্বর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চির-প্রচলিত ক্রীড়নকগ্নলি তাহার সম্মথে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে लाशिल: रामक कार्युत कर्त्य रामए नाशिल, हैश नरह हैश नरह— यामि धर्म চাহি, ধর্মের প্রতাল চাহি না: আমি সত্য চাহি, সত্যের প্রতিমা চাহি না। বঙ্গমাতা কিছতেই এই বালকটিকে ভলাইয়া রাখিতে পারিল না—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাঙলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মন্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতিপিপাস, ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহিব তা অনন্ত দুশ্য দেখাইয়া দেয়. তখন তাঁহারা বরণ্ড নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্ত সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দুশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অন্তিম্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অম্তরসকে ন্যুনাধিক পরিমাণে গোপন ও দ্বর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেন্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-প্রাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিরু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খ্ল্টধর্মের ম্ল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের ম্ল মল্গর্মল স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেন্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্কৃত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবন্যাপন করিতে চাহে— কর্তব্যবিম্প অলস ধারীর ন্যায় মোহ-র্আহফেন-সেবনে অভাস্ত করাইয়া অস্তরাত্মার সমস্ত চেন্টা সমস্ত ক্রন্টা করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপ্রতি স্মৃচিক্রণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু, সহস্র বংসর পূর্বে সরস্বতীক্লে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহার্য ধ্যানাসনে বসিয়া উদান্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন।

> শূশবস্থু বিশ্বে অমৃতস্য পরে। আ যে ধার্মানি দিব্যানি জন্ম:। বেদাহমেতং প্রেরং মহান্তং আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাং॥

হে দিব্যধামবাসী অমতের প্রসকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ প্রেয়কে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বন্ধসমাজের গাঢ়নিদ্রামন্ত্র নিশ্বেতন লোকালয়ের মধান্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন্— হে মোহশ্য্যাশারী প্রবাসিগণ, আমি সত্যের দশনি পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের প্রাতন শ্বেক পর্ণশিষ্যায় স্ব্যস্থ প্রাণিগণ রক্তনের উদ্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপ্র্বেশকে রোষদ্ভিষারা তিরুক্তার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য বাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপর্বার্তকার অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা ল্ব্রায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ন্ত নহে—আমরা র্ফ হই আর সন্তুষ্ট হই, সে উধর্ম্ব্যী হইয়া জর্বিলতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না— সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাখার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল— সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন কর্ক তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভ্তগ্হবাসস্থ নাই, বঙ্গসমাজের মধাস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যস্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিক্লতার রোষগর্জনের উধের্ব কণ্ঠ তুলিয়া বালতে হইবে— মিথ্যা মিথ্যা! হে পোরগণ, ইহাতে ম্বিক্ত নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজাবিকানহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে ভূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার প্রজা করো— যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্য্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্বত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্যা, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অর্বহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ ম্বিক্তলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ছজালে জড়িত হইয়া স্বপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল্ থাকিলে এই গ্রহণবর্জন-ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নন্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবন্ধন-ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যক্তবং চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অন্লজন বায়্ গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়্ ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নৃত্ন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে এবং মৃত কোষ পরিত্যাগ করিতেছে— কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গড়েভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গ্রেত্ব দায়িত্ব-পূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপ্ন্ণা শ্রেয়-প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেন্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য বিদ সম্পূর্ণ জড়বং যন্ত্রবং সম্পান্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মন্যাত্বের গোরব থাকিত না—তবে ধর্ম ও নীতি শব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ-বর্জন-কার্য এইর্প স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক প্রতন আবর্জনা সন্ধিত হইতে থাকে, অনেক ন্তন পোষণপদার্থ দ্রে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মাছাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগ্রনিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মন্যাসমাজ

এবং সকল ধর্মেরই চতুদিকে বহুৰ্গসন্থিত পরমপ্রিয় মৃতবস্থূগন্লি উত্তরোত্তর দ্রাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়্কেদ্যিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়্কে প্রবেশ করিতে দেয় না। বাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়্র মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহায়া ব্রিতে পারে না বে, তাহায়া কি আলোক কি স্বাস্থ্য কি ম্বিক্ত হইতে আপনাকে বিশ্বত করিয়া রাখিয়াছে। তাহায়া মমত্বশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোক্তর আচ্ছেয় হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া বায় তাহা তাহায়া জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হর বে, যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সার পদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাড়িয়া অনভাস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একাস্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গোণ, যাহা তাজা, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপ্রেয়ের আবিভাব হয়। তিনি বজ্রস্বারে বলেন. যে মিথ্যা সতাকে আচ্চন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সতা অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পরোতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে, সত্যকৈ মিথ্যা স্ত্রপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কন্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। অর্থাং, ষাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধি-প্রেরিত উদাত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তুপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধ্রুটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না নিম্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষণ্ণ আপন স্কুদর্শন চক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মৃক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানবসমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর স্কুদর্শন চক্র লইয়া আবিভূতি হন—সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মন্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিব্তু করিতে পারে?

সর্বাহই এইর্প হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমন্থল নহে। বরণ্ড যে জাতি সজ্জীব সচেণ্ট, বাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দ মনে জীবনষাত্তা নির্বাহ করিতে থাকে, বাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ ক্থনও অবর্দ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দ্রে লইয়া ষায়, আপন দ্যণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই বাহার সাহায়ে আমরা বাহিরের শগ্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই বন্ধারা আমরা বিপংকালে এক মুহুতে এক হইয়া গালোখান করিতে পারি: আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকলপ সাধন কোনো বহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই — সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপ্রুক্তির অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিক্তেঞ্ক, আমাদের অন্তঃকরণ

বৃদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বং হইয়া আসিয়াছিল।
এমন ছলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপন আদিম বিশৃদ্ধ উল্জ্বলতা
অক্ষরভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সন্তবপর নহে। ধদি রক্ষা করিত
তবে সে উল্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত, তবে আমাদের
মুখচ্ছবি মলিন, মের্দণ্ড বক্র, মন্তক অবনত হইত না—তবে আমরা লোকসমাজে
সর্বদা নিভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। ষাহার ধর্ম যাহার
সমাজ সজীব সতেজ বিশৃদ্ধ উল্লত, বিভূবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই।
বার্দ এবং সীসকের গোলক দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহত হইতে পারে না।
আগে আমাদের সমাজ নন্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বৃদ্ধি পরবশ হইয়াছে,
মন্মাত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাণ্টীয় দ্বর্গতির স্টনা হইয়াছে।
সকল অবমাননা, সকল দ্বর্লতার মূল সমাজের মধ্যে ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশৃদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নতেন রচিত মত সতা, আমার এই নতেন উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতক' যুক্তি দারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দরে করিতে হইবে। যেমন বলের দারা ধ্ম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধুমরাশি আপনি অন্তহিত হয়— রামমোহন রায় সেইর্পে ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশ্বদ্ধ অগ্নিকে প্রজন্মিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধুমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ প্রোণ তল্বের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশ্বদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নতেন কালিমা সেই প্রোতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের পক্ষে সেই প্রোতন জ্যোতিই নৃতন, এই নৃতন কালিমাই প্রোতন: সেই সনাতন বিশক্তি সত্য শাস্তের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধ্নাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সন্থে দ্বংথে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষ্ম উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুদিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্ঘাটন না করিলে সনাতন সতাের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব হে রামমোহন রায়, তুমি যে মাক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শ্বন্তি যাত্তি-অস্তে বিদীণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত: আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শ্রুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সতাকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু একবার যথন সেপ্রকাশ পাইয়াছে তথন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমণ পরিচয় হইবে। সতার পথ র্ষাদ বাধাগ্রন্ত না হয় তবে সতাকে আমরা সম্পূর্ণর্পে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না: সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিম্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল দ্বায়িতা ব্রিতে পারি। যে প্রিয় প্রাতন মিথ্যা আমাদের গ্রে আমাদের হদয়ে এতকাল সত্যের ছম্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মৃহ্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যথন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের কক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া ষাইবে তথন তাহার জন্য আমাদের হদয়ের শােণিতপাত এবং অজস্ত্র অশ্রন্থ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার প্রাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মৃন্টি

হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক ন্তন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। প্রাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদ্র, ন্তনের জন্য আনন্দ সেখানে ন্লান। অবসল্ল রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্র্রজনের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নিমল উজ্জ্বল স্কুদর রূপে উন্থাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব— না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দ্রে করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মত হইয়া ছিলাম।—

এসো গো ন্তন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠ্র নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো আপ্রর বিরস তিক্ত,
এসো গো অগ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভ্ষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন॥
থাক্ বীণাবেণ্, মালতীমালিকা,
প্রিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রমদ্ধেনিলয়,
মোহ-অংকুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন॥

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্ত মনে সমন্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব— প্রবল দ্বন্দের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণর্পেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনও সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রার শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনও তাহাকে সকলে গৃহে আহরান করিয়া লয় নাই; এমন-কি এক-এক সময়ে আশঙ্কা হয়, সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন— আমরাও অগ্রে সে ধর্মকৈ প্রকৃতব্রেপ সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; সত্যকে কেবল পঠিত মন্দ্রের নায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে यथार्थ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে— অনেকে याँহারা মনে করেন

'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদার্ণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরস্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা ব্রিকাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাক্ষা আকাশ্কা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একাস্ভভাবে লাভ করে না।

এখনও আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুণিপাসার সন্ধার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবােধ হয় না— আমাদের ধর্ম জিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপলা, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বনপূর্বক উকিলের মতো নির্রাতশয় স্ক্রা তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ স্বাপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোখিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুন্দিন আমাদের চিত্তব্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষর্ধা সঞ্চার হইবে—তখনই সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সতালাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্থৃত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সতালাভের পথে স্থাপন করা বহুগুরুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সতালাভের পথে স্থাপন করা বহুগুরুত প্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা. নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা
তর্কবিত্রক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব,
ধর্মের নানার্ম ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে
অধিরোহণ করিবে, যখন অস্তঃকরণ অমৃতসরোবেরে স্বাায়ানের জন্য ব্যাকুল হইয়া
উঠিবে, ক্ষুবিত পিপাসিত অস্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে, স্ক্ষাতিস্ক্ষা তর্ক
বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বই পরিকৃপ্তি নাই—তখন যথার্থ অন্সন্ধান পড়িয়া যাইবে
এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের
ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন
চেন্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক
হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শক্ট আপন গম্যন্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তরীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজ্ববেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গান্বাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্ প্রমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহিম্খ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বানিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমং অন্তাহ কর ইতি। ওঁ তংসং॥' মহাপ্ররুষেরা সমস্ত মানবজাতির গোরবের ও আদর্শের স্থল বটেন. কিন্ত তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গোরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। গোরবের স্থল র্বাললে যে কেবলমার সামান্য অহংকারের শুল ব্রুথায় তাহা নহে, গোরবের শুল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল ব্রুঝায়। মহাপ্রের্যদিগের মহৎকার্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেণ্ট ফললাভ হয় না— তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য'. তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গোরব করি তাঁহাদিগকে শক্তমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্তের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে. বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উञ्জ्वन করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর-সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হদয়ে তাঁহারা ষেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলন্ডের দুর্গতি কম্পনা করিয়া কবি ওআর্ড্স্ওআর্থ্ প্থিবীর আর-সমস্ত মহাপ্রেমকে ফেলিয়া কাতর দ্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন, 'মিল্টন, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলন্ডের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে।' যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই সে জাতি কাহার মূখ চাহিবে—তাহার কী দুর্দ'শা! কিন্তু, যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হদয়ের পক্ষাঘাত-ব্দত তাঁহার মহত্ত কোনোমতে অন্ভব করিতে পারে না, তাহার কী দুর্ভাগ্য!

আমাদের কী দ্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড়ো বড়ো যশোব্দ্ব্দিগকে বাল্কার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মতো প্পেচন্দন দিয়া মহত্ত্ব-প্জার স্প্হা খেলাছেলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অন্করণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্প্জার একটা ভান ও আড়ন্বর করিতেছি।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গ্রেত্র আবশ্যকতা আছে।
আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।
আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি ঘদি আজ
বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্পট্
লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মন্তরি, আমাদিগকে
আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘ্পুকৃতি, বিপ্লবের স্লোতে চরিত্রগৌরবের
প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রথর আলোকে অন্ধ,
কদরের অভ্যন্তরন্থ চিরোজ্জনল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও
স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্ভা রসনার এত প্রীবৃদ্ধি হয় নাই, স্তুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিস্তু আর-একটা কথা দেখিতে হইবে। এক-একটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন

সেই কার্যাড়ন্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষত একটা তমলে কোলাহলে সকলে বাহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহরল হইয়া পড়েন। কিন্ত রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্তাসুখ ছিল না: একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগন্তীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নিমিত হইয়া উঠে. সংকল্প তেমান অবিশ্রাম নীরবে গভীর হাদর পরিপূর্ণ করিয়া কার্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্তের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে, কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্তনাই তখন বর্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগালি কাজ করিয়াছিলেন কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হুইতে যুশের প্রত্যাশ্য করেন নাই। নিন্দাগ্রানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তব্-ও তাঁহাকে তাঁহার কার্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্তে তাঁহার की অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্তের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশন্যে স্গভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদুরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার স্কৃত যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিল্ল করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গরেতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীডন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিল্ল হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পূষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্বাত্তই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে: তিনি এই মরুস্থলে যে-সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপলে ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে সমরণ করিব না!

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ পায়: আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে রাক্ষসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর-কাহারও প্রতিম্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা ন্তন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাতন ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গ্রুর্বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গ্রুর্বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিক্লতা করিয়াছেন। এর্প আত্মবিলোপ এখন তো দেখা যায় না। বড়ো বড়ো সংবাদপত্রপ্র পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামস্থাপানে একপ্রকার মন্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়—দেশের জন্য যে সামান্য কাজট্বকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-

আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইরা উঠে। ছুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম এক-মন্দ্রোচ্চারণশব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালোমন্দ ব্রিথবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলখোগের আবর্তের মধ্যে মহানন্দে ঘ্রিরতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্বাং-বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারি রকমের বড়ো লোক তাঁহারা নিজের শভেসংকল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তংসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ো বিষম অবস্থা। আপনিই যথন আপনার সংকল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে তখন সংকল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিণ্ডিং অধিক হইয়া পড়ে। তথন সংকল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যপ্রছট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন হয়. কিন্ত সর্বাক্ষসন্দর কার্জাট হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাডিয়া সংসারের মধাস্থলে নিজের শতেকার্য স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসংকল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্যের প্রতিষ্ঠা করে সে যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি বা বিশৃংখল ভনাবশেষ ধ্লির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খঞ্জিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন. এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমান্তের চারি দিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হদরপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্ত তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলাপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কির্প অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখন। অতি বাল্যকালে ধখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুদিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অস্তরে বাহিরে কী স্কভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। ধখন এই মহানিশীথিনীকে ম্হুতে দন্ধ করিয়া ফোলয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্যন্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। য্বায্বা্গান্তরের সন্তিত অন্ধকারময় অঙ্গান্তের খনিতে যদি বিদ্যাৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কী কাশ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের ন্তন উচ্ছন্রাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজনা এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে বৈর্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা তো ধৈর্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কী অসামান্য ধৈর্যহি ছিল! তিনি আর-সমস্ত ফোলয়া পর্বত-প্রমাণ স্ক্রেকার ভস্মের মধ্যে আঞ্চল যে অগি ফুকার দিয়া তাহাকেই প্রজনিত

করিতে চাহিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাইকাঠি জনালাইয়া জাদ্বিগরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে বে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হদরের গ্রু অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজন্নিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুদিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইরাছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু -নামক মারাবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনিদেশ্যি বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান—আমাদের হৃদয়ের দূর্ব লতাই তাহাদের বল। র্আত বড়ো ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশাথিনীতে একটি শক্তে পত্রের শব্দ, একটি তণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠার আধিপতা করিতে থাকে। যথার্থ দস্যাভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনিদেশ্যি ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়? রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দ্ভিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জৌবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অন<sub>্</sub>শাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে, সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার মাহাম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সপ্বিধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসপ মারিতে যায় তাহার জীবনের আশব্দার অপেক্ষা অনির্দেশ্য অমঙ্গলের আশব্দা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দ্রসমাজের ভন্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্ত-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থালকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র नागभागवन्तन रहेर्छ मुख्य क्रिट निर्धा यश्चमत रहेर्लन। किन्न এই निमात्नन বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই-সকল মৃতসপের উপরে হাস্যমূথে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নিবিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবল প্রতাপ. ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের স্কুদীর্ঘ লাঙ্গলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশব্দা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া বায়। স্জনের বেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবার 'এ কাল ও সে কাল' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, ন্তন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালি ছাত্রেরা যথন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কির্প মন্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবন্ধ হইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্ট্রাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদ্শা তাঁহারা আরপ্ত ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের

নিকট হিন্দ্রসমাজের কিছুই ভালো কিছুই পবিত্র ছিল না : হিন্দুরসমাজের যে-সকল কজ্বাল ইত্ত্বত বিক্লিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোর প সংকার করিয়া শেষ ভস্মমান্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষয়মনে যে গতে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দু-সমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততট্টকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মন্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইর পই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাডিয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ नागितन्तरे ममस्यो थाताभ नार्ग, वाश्वितो थाताभ नागितनरे ज्ञित्रो थाताभ नार्ग। কিন্ত বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছবাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায়, তাঁহার তো এর প মন্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থিরচিত্তে ভালোমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জনালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক তো জনালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ব। কেবলমার বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তল্মল্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনর দ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসম মুমুর্ হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণস্তুপে পিষ্ট হইয়া হিন্দ্রধর্মের হানয় হতচেত্র হইয়া পাডতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্কুপে রামমোহন রার প্রচন্ড বলে আঘাত করিলেন—তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল. তাহার আপাদমন্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্মের বিপ্রলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোম্বধূলিন্ত্রপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোটোবড়ো নানাবিধ সরীস্পুগুণ গুহা নির্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গ্রহ্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকডের দ্বারা নৃতন নৃতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগাবশেষকে একরে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভূলিয়া এই জড়স্ত পকে প্রজা করিতেছিল ও পর্ব তপ্রমাণ জড়ম্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার এক দিকে হিন্দু,সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যাৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল-- রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্তে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খস্টীর বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দ্যসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়তো দ্ব-একটা কথা উঠিতে পারে। ভঙ্গান্ত,পের মধ্যে খাষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচহন ছিল, ভঙ্গা উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কী প্রয়োজন ছিল? তাঁহার উত্তর এই—বিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত—হৃদয়ের মধ্যে অন্তব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয়

না হইত—ধর্ম যদি গ্রের অলংকারের ন্যায় কেবল গ্রুভিত্তিতে দূলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত—তাহা হইলে এরপে না করিলেও চলিত: তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলংকারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত; কিন্তু ধর্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দুব্য, দুরে রাখিবার নহে, এইজন্যেই স্বদেশের ধর্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষর্পে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না. ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরপে ভাবে বর্ঝি ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় नात्म विपनभी सन्नता कथाता है जाँशांक किक स्मन्न स्मार्थ वादव वादव ना। वादव वा ना वृत्य जानि ना, किन्नु क्या वीनारा आभारमत भरन य ভाবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে—যে ইচ্ছা পাইতে পারে না যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন : সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবন-ক্ষেপণ করিয়া, নিভূত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইরাছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তর্গাধকারী। আর-কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা-অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্যজাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পূথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপরেক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব?

উদ্ভিজ্জ ও পশ্মাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত করিতে পারি তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নৃত্ন প্রাণ উপার্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশ্ব, পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিশকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মত টিকিতে পারে না. জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই, তবে পার্রাসক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেন্টা হউক, আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি— তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এই-জন্যই বলি, প্রাচীন খবিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্বভোমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন স্কলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি বন্ধই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়: জিহোবা, গড় অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতা-বশতই ইহা ব্রিয়াছিলেন।

#### রামমোহন-প্রসঙ্গ

একদিন যে সময়ে য়ৢরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সমুখে খ্রলিয়া গিয়া আমাদের দেশের ন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মৃক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশ্ব ও দ্বর্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি-বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্যের লক্ষা দ্ব করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগোরব অলপমাত্রও দ্বে না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষ্কের অবস্থায় আমাদের ইংরেজি মাস্টারের ম্থের দিকে চাহিয়া অঞ্জাল পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু কোনো বড়ো জিনিসকে কথনোই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। নিজের ঘরের ম্লেধনটি আমরা যতটা পরিমাণে খাটাইব, বাহির হইতেও ততটা পরিমাণে লাভ করিবার অধিকারী হইব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কথাটার অর্থই তাই। দুই কারণে ভিক্ষ্যকের দৈন্য ঘোচে না। এক তো পরের নিকট হইতে তাহার উদ্বৃত্তের অংশ পাওয়া যায়, কখনোই তাহার ঐশ্বর্য আশা করা যায় না: দ্বিতীয়ত ভিক্ষ্যক যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেণ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত চলিয়া যায়। এইজন্য ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্যকরিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

রামমোহন রায় ইহুদি খৃস্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ ইইতে তাহার সার-সংকলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই-সমস্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া ধরেন নাই. আমাদের লক্ষ্মীর ভাশ্ডারের সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন। আমাদের অধিকার যে কোন খানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেইসঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া প্রিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গোরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়া নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায় নিঃসংকাচে আতিথা গ্রহণ করিতে পারি—নহিলে ম্ভিটিভক্ষা এবং উঞ্চব্তি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। সম্পদকে নিজের মধ্যে অন্ভব করিলে কেবল যে গোরব বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তি বৃদ্ধি হয়।

পোষ?, ১৩১৪

অধ্নাতন কালে দেশের মধ্যে বাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীয়ী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যছের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পূথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁডাইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দূর্ণিটকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার ব্যদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকৈ পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইর পে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্বে হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশন্ত করিয়া দিয়াছেন. আমাদিগকে মানবের চিরস্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন-আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত প্রথিবীর: আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খুস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সণ্ডিত হইয়াছে. প্রথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দরে করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃত্থল মোচন করিয়া মান্যের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকৃচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন: এই কারণেই ভারতবর্ষের স্থিকার্যে আজও তিনি শক্তির পে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষাদ্র অহংকার বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই : যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘার বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।...

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলিতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজন্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিজ্ঞি ও মানদন্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্যা না বুনিঝা তিনি মুক্ষের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপ্রণ করেন নাই।

প্রাবণ ১৩১৫

C

এই ন্তন যুগে প্থিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বংসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন প্থিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লোহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদব্যান্ধর প্রাচীরর্ত্ব অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলোক তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানধর্ম আজ একর সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে

নব নব বিকাশের শাখাপ্রশাখার ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্দ্র জপ কর্রাছলেন—এক! এক! এক! তিনি বলাছিলেন—'ইহ চেং অবেদীং অথ সত্যমন্তি,' এই এককেই যদি মান্য জানে তবে সে সত্য হয়; 'ন চেং ইহ অবেদীং মহতী বিনাগিঃ,' এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনাগিঃ। এ পর্যন্ত প্থিবীতে যত মিখ্যার প্রাদ্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষ্মতা নিক্ষলতা দৌর্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপ্রব্যের আবিভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

মাঘ ১০১৫

8

পূর্ণ মনুষ্যম্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঞ্চাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নৃতন ধর্মের স্থিউ করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রুপ চির্নিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈত্ম, সেইখানকার সিংহ্ছার তিনি সর্বস্বাধারণের কাছে উন্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

[ 2029]

4

রামমোহন রার আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেন্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর গ্রহ্মা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আগ্রন্থ করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মান্ড থেকে বিচ্ছিল্ল করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভ্তেনির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বতই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি ন্তন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিরে ভারতবর্ষ আপন সতাবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গ্রু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হর্মোছল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দ্র গহন জ্ঞানদ্রগের মধ্যে কারারদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার-বাহ্য অনুষ্ঠান এবং ভব্দি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন বন্ধানাবকে প্রথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মৃক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই কুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়,' বলে উঠল, 'এ খ্স্টানি, একে ঘরে ঢ্রুকতে দেওয়া হবে না।' শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রামাগাণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে দ্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায় তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে স্দ্র্র, এমন-কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহংভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে—আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র প্রথিবীজ্ঞান, এবং সেই উপলক্ষে মান্ব্রের সঙ্গে তার সন্বন্ধ স্বৃর্র্বিস্তৃত। কিন্তু তার ধনজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি', তার মন্ত্র জিরত চলেছিল, তার বাহন ছিল পন্যসন্তার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বহুং ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ-বা বলে স্বাজাতা, কেউ-বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ-বা বলে অধিকাংশের সূত্রসাধন, কেউ-বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছাতেই ঐক্যাদান করতে পারে না, প্রতিক্লেতা পরস্পরের প্রতি দ্রুকৃটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেণ্টা করে. এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধরংস করবার জন্যে সে উদাত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে—কিন্তু এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না: প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দাও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নির্মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সতাপ্রতিষ্ঠা কিছ,তেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানপ্রেবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবন-সূত্রের দারা না,বে'ধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জ্বোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কমের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি ষথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপলে হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

১২ माघ ১৩১৭

Ù

যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার র্দ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মান্য তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে

প্রতিকারের দতে কোথা হইতে দারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা ব্রাঝতেই পারি না। তাহাকে কেই প্রত্যাশা করে না, কেই চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্র, বলিয়া উদ্বিগ হুইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনভের বোধকে আচ্চন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে ভচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মন্বাগকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম: উন্মন্তের দঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্তায়ন মানং ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া-ছিলাম: এইর পে যখন চিন্তায় ভীর তা, কর্মে দৌর্বলা, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পোর্যকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচন্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একম,হতুর্তেই নিদার গ বেদনার সহিত ব্রবিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, এই জড়তা, এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্ব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ. অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত: এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরম্বে। তাহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—ভুমাকে চাই. ভুমাকে চাই!

এই কান্নাই সমস্ত মান্বের কান্না। পৃথিবীর সর্বন্তই মান্ব্র কোথাও-বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও-বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সপ্তয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও-বা সে নিজ্ফিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও-বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্কৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিক্স্তির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেণ্টা, ইহাই আমরা রাক্ষধর্মের ইতিহাসের আরন্ডেই দেখিতে পাই। মান্বের সমস্ত বোধকেই অনস্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই রাক্ষধর্মের সাধনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজনাই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষের সমস্ত মন্বাছ। রাজ্মনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিন্ত প্রণ্বেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমার কর্মশাক্তর স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে— রক্ষের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মান্বকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মান্বকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন: সেইজনাই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেন্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্ত-শক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মান্ব যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মৃক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি ভৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রত্থান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবংসর প্রের্ব রামমোহন রায় প্রিথবীর সেই বাধামান্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ার সম্মান্ত উন্মান্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানা্বের সঙ্গে মানা্বের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য তখন প্রথবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফান্ট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত প্রথবীর বেদনাকে হদয়ে লইয়া প্রথবীর ধর্মকে খ্রিজতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আছ্ম হইয়াছিল। তিনি মৃতি প্জার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপ্লে এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মৃতি প্জাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃতি প্জা সেই অবস্থারই প্জা যে অবস্থায় মানুব বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত প্রেক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দক্ষিল তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই-সমন্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না।

… ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃ খেলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে— মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়েনা, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বৃঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বজলে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পঞ্চে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

১১ মাঘ ১৩১৮

b

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও প্জোর্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, আডাম্ সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধমী বিলয়া গালি দিতেছে এমন-কি বদি কোনো নিরাপদ স্থোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না— কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দ্র বলিলেও তিনি হিন্দ্র এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে ডিন্ডা করিয়া সময় নাই করিবার কোনো দরকার ছিল না।

... রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দ্রসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোনতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দ্র নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দ্র তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা এ কথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দ্র ছিলেন, অতএব তাঁহার মহত্ব হইতে কখনোই হিন্দ্রসমাজ বন্ধিত হইতে পারিবে না—হিন্দ্রসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্স্পিয়র-নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী, তেমনি রামমোহনের মত বনি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দ্রসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপ্ল হিন্দ্বসমাজের মধ্যে কেবলমাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মক পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দ্বসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে— তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই প্রেপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অর্ণোদর ইইয়ছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অর্ণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বন্তুত রাদ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দ্বসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দ্বসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবাধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদামে এই সমাজ উদ্বোধিত ইইয়ছে। রাদ্মসমাজ আকঙ্গিমক অন্তুত একটা খাপছাড়া কান্ড নহে। যেখানে তাহার উত্তব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বিলয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দ্বসমাজের বহুন্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে রাদ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বিলয়া তাহা হিন্দ্বসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্থামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দ্বসমাজেরই পরিগাম।

বৈশাখ ১৩১৯

S

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেন্ট হয় নাই। তাই এ কথা জাের করিয়া বলা বায় যে, রামমােহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধ্বনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়াে ঘটনা; কারণ, প্রে ও পদিচম আপন অবিচ্ছিন্মতা অনুভব করিবে, আজ প্থিবীতে ইহার প্রয়াজন সকলের চেয়ে গ্রন্তর। পদিচম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমােহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালক্ষ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাং পরমান্থায় সকল আশ্বার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলক্ষি করিয়াছিলেন।

[পোষ] ১৩২৪

50

... এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজ্যা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্তে অসামান্য পারদশী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চান্ত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমান্ত শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্তে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নিভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে প্রভাবে জানবার জন্য মানুষ নৃতন নৃতন দেশে নিষ্কুমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মৃক্তু করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপ্রুয়েরা আপন চরিত্রমহিমায় দৃঃসহ কণ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন।

১৭ প্রাবণ ১৩২৯

22

ভারতের বাণী বহন করে যে-সকল একের দতে এ দেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেরেছেন তা নর। ... আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতনবিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃষ্ট ছিলেন ইহুদি ফ্যারিসি গণ্ডির বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ার প্রচ্ছের ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্ঘ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো স্ববিধা থেকে নয়, অন্তরের আত্মীয়তা থেকে, হিন্দুকে মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন : তাঁরাই ক্যিদের সেই বাক্যকে

সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হরেছে রামমোহন রারের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে সত্যদ্ভিতে দেখতে পেরেছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপ্লভায় তিনি এই বাহাভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরুক্ত। যার নির্মল দৃত্তির কাছে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের শাস্ত্র আপন দ্রুহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে, পাশ্চান্ত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই ব্রুতে পারি যে, কবীর নানক দাদ্ ভারতের যে সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতিচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্ঘাটিত হবেই।

हात ५००२

#### RAMMOHUN ROY

Rammohun Roy inaugurated the Modern Age in India. He was born at a time when our country, having lost its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, in abject slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition, and ceased to exercise our humanity. In this dark gloom of India's degeneration Rammohun rose up, a luminous star in the firmament of India's history, with prophetic purity of vision, and unconquerable heroism of soul. He shed radiance all over the land; he rescued us from the penury of selfoblivion. Through the dynamic power of his personality, his uncompromising freedom of the spirit, he vitalized our national being with the urgency of creative endeavour, and launched it into the arduous adventure of realization. He is the great path-maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide co-operation of humanity.

Rammohun belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man. India's special genius has been to acknowledge the divine in human affairs, to offer hospitality to all that is imperishable in human civilization, regardless of racial and national divergence. From the early dawn of our history it has been India's privilege and also its problem, as a host, to harmonize the diverse elements of humanity which have inevitably been brought to our midst, to synthetize contrasting cultures in the light of a comprehensive ideal. The stupendous structure of our social system with its intricate arrangement of caste testifies to the vigorous attempt made at an early stage of human civilization to deal with the complexity of our problem, to relegate to every class of our peoples however wide the cleavage between their levels of culture, a place in a cosmopolitan scheme of society. Rammohun's predecessors, Kabir, Nānak, Dādu, and innumerable saints and seers of medieval India, carried on much further India's great attempt to evolve a human adjustment of peoples and races; they broke through barriers of social and religious exclusiveness and brought together India's different communities on the genuine basis of spiritual reality. Now that our outworn social usages are yielding rapidly to the stress of an urgent call of unity, when rigid enclosures of caste and creed can no more obstruct the freedom of our fellowship, when India's spiritual need of faith and concord between her different peoples has become imperative and seems to have aroused a new stir of consciousness throughout the land, we must not forget that this emancipation of our manhood has been made possible by the indomitable personality of the great Unifier, Rammohun Roy. He paved the path for this reassertion of India's inmost truth of being, her belief in the equality of man in the love of the Supreme Person, who ever dwells in the hearts of all men and unites us in the bond of welfare.

Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence,

but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity. He applied this principle of humanity with his extraordinary depth of scholarship and natural gift of intuition, to social, literary and religious affairs, never acknowledging limitations of circumstance, never deviating from his purpose lured by distractions of temporal excitement. His attempt was to establish our peoples on the full consciousness of their own cultural personality, to make them comprehend the reality of all that was unique and indestructible in their civilization, and simultaneously, to make them approach other civilizations in the spirit of sympathetic co-operation. With this view in his mind he tackled an amazingly wide range of social, cultural, and religious problems of our country, and through a long life spent in unflagging service to the cause of India's cultural reassertion, brought back the pure stream of India's philosophy to the futility of our immobile and unproductive national existence. In social ethics he was an uncompromising interpreter of the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer, both of this country and of outside, who came to our aid in a genuine spirit of comradeship. Unsparingly he devoted himself to the task of rescuing from the debris of India's decadence the true products of its civilization, and to make our people build on them, as the basis, the superstructure of an international culture. Deeply versed in Sanskrit, he revived classical studies, and while he imbued the Bengali literature and language with the rich atmosphere of our classical period, he opened its doors wide to the spirit of the Age, offering access to new words from other languages, and to new To every sphere of our national existence he brought the sagacity of a comprehensive vision, the spirit of self-manifestation of the unique in the light of the universal.

Let me hope that in celebrating his Centenary we shall take upon ourselves the task of revealing to our own and contemporaneous civilizations the multisided and perfectly balanced personality of this great man. We in this

country, however, owe a special responsibility, not only of bringing to light his varied contributions to the Modern Age, but of proving our right of kinship with him by justifying his life, by maintaining in every realm of our national existence the high standard of truth which he set before us. Great men have been claimed by humanity by its persecution of them and wilful neglect. We evade our responsibility for those who are immeasurably superior to us by repudiating them. Rammohun suffered martyrdom in his time, and paid the price of his greatness. But out of his sufferings, his power of transmuting them to carry on further beneficent activities for the good of humanity, the Modern Age has gained an undying urge of life. If we fail him again in this day of our nationbuilding, if we do not observe perfect equity of human relationship offering uncompromising fight to all forms and conventions, however ancient they may be in usage, which separate man and man, we shall be pitiful in our failure, and shamed for ever in the history of man. Our futility will be in the measure of the greatness of Rammohun Roy.

18 February 1933

# মহাত্মা গান্ধী

উধের্ব গিরিচ্ডায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশ্দ্র নীরবতার মধ্যে; আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষ্ব খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীংকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে, পশ্বশক্তিই আদ্যাশক্তি। বলে, পশ্বই শাশ্বত।
বলে, সাধ্বতা তলে তলে আত্মপ্রবশ্বক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ করে বলে, 'ভাই, তুমি কোথায়।'
উত্তরে শ্বনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না; তর্ক করে, এ বাণী ভয়াতের মায়াস্থিট,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মর্ভুমির মধ্যে।

মেঘ সরে গেল। শ্বকতারা দেখা দিল প্রাদিগন্তে, পূথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস, পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত, পাথি ডাক দিল শাখায় শাখায়। ভক্ত বললে, সময় এসেছে। কিসের সময়। যাত্রার। ওরা বসে ভাব**লে**। অর্থ ব্যুঝলে না, **আপন আপন মনের মতো অর্থ বানি**য়ে নিলে। ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে; বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কে'পে উঠল প্রাণের চাণ্ডল্য। কে জানে কোথা হতে একটি অতিস্ক্রা স্বর সবার কানে কানে বললে, 'চলো সার্থকতার তীর্থে।' এই বাণী জনতার কপ্ঠে কপ্ঠে একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠ**ল।** পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে। জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা। শিশ্বরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল। প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে; সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলথতে আকীর্ণ। ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ, তর্ণ এবং জরাজর্জর, প্রিথবী শাসন করে যারা আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে। কেউ-বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্লোধ, কারও মনে সন্দেহ। তারা প্রতি পদক্ষে**প গণনা করে আর শ**্বধায়, কত পথ বাকি। তার উত্তরে ভক্ত শুখু গান গার। শ্বনে তাদের ভ্রু কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না; চলমান জনপিল্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না তাদের ঠেলে নিয়ে যায়। ঘুম তাদের কমে এল. বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে: পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র: ভয়, পা**ছে বিলম্ব করে বণ্ডিত হ**য়। দিনের পর দিন গেল। দিগন্তের পর দিগন্ত আসে, অজ্ঞাতের আমল্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে। ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

রাত হয়েছে। পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল। একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড্— যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূছার। জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অধিনেতার দিকে আঙ্বল তুলে বললে, 'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।' ভর্ণসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল। তীর হল মেয়েদের বিশ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন। অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁডিয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচন্ড বেগে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে, তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লাটিয়ে পড়ল। রাহি নিস্তর। ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাতাসে ষ্থীর মৃদু গন্ধ।

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত। মেয়েরা কাঁদছে: পর্রুষেরা উত্তাক্ত হয়ে ভং সনা করছে, 'চূপ করো!' কুকুর ডেকে ওঠে; চাব্ক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়। রাত্রি পোহাতে চায় না। অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পরেবে তক তীর হতে থাকে। সবাই চীংকার করে, গর্জন করে; শেষে যখন খাপ থেকে ছারি বেরোতে চায় এমনসময় অন্ধকার ক্ষীণ হল. প্রভাতের আলো গিরিশঙ্গ ছাপ্তিয়ে আকাশ ভরে দিলে । হঠাৎ সকলে শুদ্ধ। স্থ্রিশ্মির তজ্নী এসে স্পূর্ণ করল রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট। মেয়েরা ডাক ছেড়ে কে'দে উঠল, প্রুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে। कि ने विकास का कि निर्माण का का कि निर्माण অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা। পরস্পরকে তারা শ্ধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে।' পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, 'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাৰে।' সবাই নির্ত্তর ও নতশির। বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি. লোধে তাকে আমরা হনন করেছি. প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব— কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত, সেই মহাম,ত্যুঞ্জয়।' সকলে দাঁড়িয়ে উঠল; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে, 'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়!'

তর্ণের দল ডাক দিল, 'চলো যাতা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।' হাজার কপ্রের ধর্ননিনর্ধরে ঘোষিত হল, 'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।' উদ্দেশ্য সকলের কাছে সপট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক; মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সন্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ। তারা আর পথ শ্বায় না; তাদের মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্ত।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে; সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম। তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল, সেই ভাশ্ডারের পাশ দিয়ে বেখানে শস্য হয়েছে সন্তিত, সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কৎকালসার দেহ বঙ্গে আছে প্রাণের কাঙাল; তারা চলেছে প্রজাবহাল নগরের পথ দিয়ে,

চলেছে জনশ্ন্যতার মধ্যে দিয়ে যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ; চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেশ্নে আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্নুপ করে।

রোদদদ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন শ্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শ্বায়,
'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচ্ড়া।'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাদ্রশিখরে অন্তগামী স্ফের্র বিলীয়মান আভা।'
তর্ণ বলে, 'থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিদ্র রাহির মধ্য দিয়ে
আমাদের পে'ছিতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতিলোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে।
পায়ের তলার ধ্লিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
ফ্রর্পথযাহী নক্ষত্রের দল মৃক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

#### গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব, এক জায়গায় আছে মোদের মিল— গরিব মেরে ভরাই নে পেট. ধনীর কাছে হই নে তো হে'ট. আতভেক মুখ হয় না কভু নীল। **য**ণ্ডা যখন আসে তেড়ে উ°চিয়ে ঘূষি ডা•ডা নেড়ে আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে. 'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো খোকাবাব্র স্ক্ম-ভাঙানো, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।' সিধে ভাষায় বলি কথা. স্বচ্ছ তাহার সরলতা. ডিপ্লম্যাসির নাইকো: অস্ক্রিধে। গারদখানার আইনটাকে খ'জতে হয় না কথার পাকে. জেলের দারে যার সে নিয়ে সিধে।

দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘ্চল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধ্লায় খসে পড়লা নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

## মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মৃতি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেন্টা, মহাভারতে খ্ব স্কুপন্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বর্পকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থক্রমণ। দেশের পূর্বতম অন্তল থেকে পশ্চিমতম অন্তল এবং হিমালয় থেকে সমূদ্র পর্যন্ত সর্ব্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় স্টিট করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিয় একে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মৃদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূরে হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে।
কুর্ক্লেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-বে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের
দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার
প্রয়েজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল
ধর্মান্ত্র্টানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য
হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক খেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর
কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থবারীরাও ক্রমাণত ঘ্রের ঘ্রুরে দেশকে প্রপর্ণ করতে
করতে অন্তর্গ্ব ভাবে ক্রমণ এর ঐক্যর্প মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেন্টা
করেছেন।

এ হল প্রাতন কালের কথা।

প্রাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজ্কলাল দেশের মান্য আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশৃন্ত ক্ষেত্রে একটা মৃত্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নঙ্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপ্রের্ আপন মাহান্থ্যের গোরবে উল্লভিশ্ব, তাঁদেরও দোষ বৃটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ বৃটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মান্যকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চান্তা সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরও কিছু, চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। প্রোকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তব র্খান্ডত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শন্তর আগমন হল। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপ-নিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিদ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপাশ্বিক প্রদেশ-স্কুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেণ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীর; তাদের সংস্কৃতি পূথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একর ছিল্ম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দঃখ ও অপমানের প্রানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশুখেল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেণ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্তা রক্ষা করার জন্যে। কিছতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপত্তনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক काम भार इस नि। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দৃত্যগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু, শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের স**্**বিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হ,ড়ম,ড় করে এসে পড়ল সমনুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্র তাদের বাণিজ্যতরী नितः : अव भर्रे भीक्ष, अन धनम्माक, अन रक्षकः, अन देशतकः। अकला अस्य अस्ति ধারু। মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বৈড়া নেই যেটা দূর্লভ্যা। আমাদের मन्त्रम मन्द्रम त्रव मिर्छ माशनाम, आभारमंत्र विमानि क्रित क्रीनि धन, हिरखत मिक দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লম। এমনি করেই বাইরের নিঃদ্বতা ভিতরেও

এইরকম দ্বাসময়ে আমাদের সাধক প্রায়দের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতের স্বাতন্ত্য উদ্বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গ্লেছে পারম্যার্থিক প্রাণ্ডা-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পেশিছয় নি সেখানে যেখানে যথাকে বাধার্থ দৈন্য ও শিক্ষার অভাষ। পারমাথিক সম্বলট্রকুর লোভে যে পাথিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাশ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপাল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন ষাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্রা ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তি-কামীদের অল জ্রটিয়েছে তারা যারা এ'দের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ম্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিল্ম, 'গ্রামের মধ্যে দ্বুক্তিকারী, দ্বঃখী, পীড়াগ্রস্ত বারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু, করবেন না কেন।' আমার এই প্রশ্ন শনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন: বললেন, 'কী। যারা সাংসারিক মোহগ্রন্থ লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশক্তে আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতম্পত্র উদাসীনদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপর্বাণ্ট সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় বলে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অম জ্বটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দূল্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শান্তি. ইহলোকের বিধাতা সে শান্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সূতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্তাপ্রতিষ্ঠার একটা চেন্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক কত জীবন যাপন করেছিল: তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবণিড, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্তা দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরান্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দঃখ, কত চেণ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চান্ত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সূতি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চান্ত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানব-গোরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্তের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শুদের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চান্ত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ল্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এত দিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষাদ্র পরিধিয় ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশর ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে ভড়িত ও দুর্বলতার অভিভূত হয়ে আমরা যথন পড়ে ছিলুম তখন রানাডে স্রেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমূখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গোরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরক্ষ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আন্চর্য

সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি—তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার প্রের্ব কংগ্রেসের ভিতরে কি আরও অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত স্পান তাদের সাহস, কত ক্ষীণ তাদের কণ্ঠধননি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতদ্বের কাছে কথনও নিরে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ভালা, কখনও-বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনও তাঁল্লা কখনও স্মধ্র বাকাবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবলিডর সমগোত্রীর হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শোর্ষ নিরে আজ্ব আমাদের গোরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় দ্বার্থের কল্ব্যু থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতল্বের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাশ্ড দোষ হল এই দ্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় দ্বার্থ খুব বড়ো দ্বার্থ, তব্ দ্বার্থের যা পিক্কলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান বলে একটা জাত আছে, তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজন্র মিথ্যা বলতে পারে; তারা এত হিংদ্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্য দেবার অছিলার অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চান্ত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম করে দুন্নীতির প্রপ্রেষ্ঠ দিয়েছে।

পাশ্চান্তা দেশ একদিন যে মুখল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মন্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজ্ম্বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্ম্ই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নিজনিব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভাষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসতা এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক: তাঁরা মনে করেন ষে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাত্রী ধরা পডবে। পোলিটিশ্যানদের, এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্ত ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সতোর সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সোভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক বিনি সতাকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত স্কবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। প্থিবীতে ম্বাধীনতা এবং ম্বাতন্যা -লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পণ্কিল, অপহরণ ও দস্য-বৃত্তির দ্বারা কলন্দিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকান্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই-বে তাদের গোরব, এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খাব কমই আছেন যাঁরা হিস্তোতাকে মন থেকে দরে করে দেখতে পারেন। এই হিংসা- প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি কি। মহাজ্যা থাদি বীরপরের্ম হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে সমরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপরেষ্ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি প্থিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মান্বের য্দ্ধ ধর্ম ধ্ম য্দ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্ম যুদ্ধর ভিতরেও নিষ্ঠারতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহ্বলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শান্তের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব তব্ মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষ্য়িক পরামর্শ নয়। ধর্ম যুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্ম ব্দেম মরাটা মরা। ধর্ম যুদ্ধ মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শ্নুনতে আমরা বাধ্য।

এর মুলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কল্ম্য ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রুপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেরেছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চান্ত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শ্ব্ধ্র্মোখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে: ভগবান মান্ম্ব হয়ে মান্মের দেহে যত দৃঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মান্মকে বাঁচিরেছেন—এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বন্দ্র দিতে হবে, যে নিয়য় তাকে অয় দিতে হবে, এ কথা খ্স্টধর্মে যেমন স্ক্রুপণ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খুস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধাম,ক্ত করা। সোভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় খ্যাষ টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খুস্টানধর্মের অহিংস্ত্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরও সোভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্ত্র-নীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধাযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদ্র, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধ্রা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্মাল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী. তা রক্তমার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নিবিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরুপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত প্রথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই প্র্রোজা প্রথবীকে দোহন করে-ছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপরেষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে প্রথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্ম তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠ্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি: কিস্তু উদাহরণস্বর্প দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্ম অহিংপ্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তাপি হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করছেন,

সম্পূর্শ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অস্তরে ও আচরণে রিপন্ন ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও প্রণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যরত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাণ্ট্রীয় মৃত্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন ১৬ আমিন ১৩৪৪

### গান্ধীক্তি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরন্তের স্বরটাকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধর্নিক কালে এই রকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িরেছে। থানিকটা ছর্টি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার স্থযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যার।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শৃথ্য বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মৃতি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশ্ব প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্তকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আশ্ববিরোধ ও আত্মখন্ডনের অনিবার্য কৃটিল ও বিচ্ছিল্ল রেখাগ্র্লি মৃছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলান করেন; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মৃতি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্বে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশ্বদিন হয়তো তা থাকবে না, সামারক অভিপ্রারগ্বলি সময়ের স্রোতে কোথায় ল্পু হবে। ধরা যাক্ আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছ্ই নেই, ভারতবর্ব ম্বিক্তলাভ করল—তংসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধ্লির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন ব্বিঝ, আজকের উৎসবে বাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্ট্রতা কোন্খানে। কেবলমাত রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনিসিন্ধির ম্লা আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দ্দৃশন্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত্র দেশের ব্রুকজোড়া জড়ব্বের জগন্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; করেক বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন র্পান্তর জন্মান্তর দটে গেল। ইনি আসবার প্রের্ণ, দেশ ভয়ে আচ্ছয়, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অনের

অন্থতের জন্য আবদার আবেদন, মল্জার মল্জার আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগস্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেরে বৃগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিন্তধারা সেইটেই হবে বলান, মেন সেইটেই আকৃষ্মিক—এর চেয়ে দৃগতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হরে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রবাবন্থা, ওদের তলোয়ার বল্বক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য; আর আমরাই হল্ম গোণ—মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অলপ কাল পর্বে পর্যন্ত আমাদের সকলকে তার্মাসকতার জড়ব্যদ্ধি করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী প্রবৃষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মপ্রদার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপর্ল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীর প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নৃত্ন বৃগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এত দিনে যথোপবৃক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বে'ধে বিদেশী বণিকরাজ সামাজ্যিকতার ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্প্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আগ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুর্নিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিম্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতশ্বের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মান্য বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড্ টেব্ল্
কন্ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি
প্রচালত চিকিৎসাশাস্তে বৈজ্ঞানিক-যন্প্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—
এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপ্রযুদ্ধক সীমাবদ্ধ করে না
দেখি। সামায়ক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তার হাটিও ঘটতে পারে,
তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে—কিন্তু, এহ বাহা। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার
করেছেন, তার প্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাকে মত বদলাতে হয়েছে।
কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিন্ঠা যা তার সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিন্ঠ করে তুলেছে
এই-যে অপরাজেয় সংকলপশক্তি, এ তার সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো—
এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে
নিত্য-পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে
মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা
করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সণ্টারিত হয়েছে, আমাদের স্থানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোম্দীপ্ত সাধকের মর্তি ই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি. নিজের শ্রমে

তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার উধের্ব তাঁর মন অপ্রমন্ত। এই বিপ্রল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপূর্যের প্নরাবৃত্তি করা মন্ব্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব স্থিতৈ আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনো দিন তাকে বে'থে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ়ে আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিরে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মতে সংস্কারের আবর্তে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকব তত দিন কার সাধ্য আমাদের মাক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধার বিরোধে শতছিদ হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝড়ি ঝড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে প্রেবান্ক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মব্যদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরুত্ব দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দ্যু শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যুত্বের চরম প্রীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রন্ধা করছি এই প্রীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই দ্রুত্ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন, সম্পূর্ণই বার্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পডে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন ১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

#### চোঠা আশ্বিন

স্ধের প্র্থাপ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্রনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি স্কৃষির্যকাল দ্বংখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুরত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহ্বলৈ অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সন্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবর্দ্ধ। দেশের অন্তরে স্চাগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্পের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্থ্যসন্তের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বস্থকে স্থায়ী করবার দ্রাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে ম্হুতে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ই'টকাঠের ভগ্নস্ত্পে প্রেপ্তিত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যারা সত্যের বলে বিজয়ী তাদের আধিপত্য তাদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাক্ত করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরও একটি জয়থান্নায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দ্বর্হ বাধা তিনি দ্বে করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো ম্ল্যা দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের শুক্ক হয়ে চিস্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে স্কুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে থব করে থাকি। আজ দেশনেতারা দ্বির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় : মহাত্মাজি যে প্রাণপণ ম্লোর বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেণ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘ্ এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লম্জা বাড়িয়ে তোলে। হাদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দ্বেখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দ্বেঘিনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মূত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখে। প্থিবনীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মান্ম আর-এক দলকে নিচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উর্মাত প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মান্ম দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তব্ব বলব এটা অমান্মিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মান্ম্বর ঐশ্বর্য শ্হায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দ্বর্গতি হয় তা নর, প্রভূদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পারের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গ্রের্ভারে আমাদের নিচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মান্ম-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মান্ম্বের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মান্মস্ত ভারতবর্ষের অগোরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশ্বর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই প্রশ্নীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসন্তল্যকে অপমানিত করছে, তাকে গ্রেখ্যের দ্রহ্ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের থর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এত দিন এইভাবে ক্রিছিল; ভালো করে বৃঝি নি আমরা কোথার তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মৃত্তির সাধনার জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মন্যাপ্তকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোখার আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহররগ্বলো। আজ ভারতে মৃত্তিসাধনার তাপস যারা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে বাদের আমরা অকিঞ্চিংকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়েছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দ্র এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বতীদেরকে অপমানের দ্বর্লজ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানিবষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মান্বের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিল্ম তাদের আমরা হারাল্ম। আমাদের দ্বর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ। এই রন্ধ দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গার্খনি আল্গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দ্র হতে পারত তাকে আমরা চেন্টা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মাক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবাদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নন্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যার, সাম্যাই মান্বের ম্লোগত ধর্ম। রুরোপে এক রাণ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রোণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কমিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজবাবস্থা প্রতাহই প্রীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিল্ফাতি নেই। মান্ব যেখানেই মান্যকে পর্ীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মন্যাদ্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নিদেশি করেছেন। তব্ ও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবিতিত হয় নি। চরখা ও খন্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দ্বর্গতির দিকে দ্বিট পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজনোই আজ এই দ্বংখের দিন এল। আর্থিক দ্বংখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শন্ত্র আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্নস্থপ্তাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দ্বর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থাক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পর্রাদন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দ্বঃও থেকে যাবে দ্বঃখে, দ্বভিক্ষি থেকে দ্বভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জ্বানি নে। আজু সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবভারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অন্তত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়ার্ল ড্র যখন রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেণ্টা করেছিল তথন কী বীভংস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত. কত অমান্বিক নিষ্ঠ্রতা। পলিটিক্সে এই হিংস্ল পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভান্ত। সেই কারণে আয়ার্ল'ন্ডে রাণ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারও কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অন্তুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অভূত মনে হচ্ছে মহামাজির অহিংস্ত আমত্যাগী প্রয়াসের শান্ত মৃতি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অম্লক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই ষে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কম্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা ব্রুতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দু,সমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলন্ডে প্রটেস্টান্ট্ ও রোমান-ক্যার্থালকদের এই ভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু-সমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মার। প্রটেস্টাণ্ট্ ও রোমান-ক্যার্থালকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল ষে অধিকারভেদ চলে এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে; সেজন্য তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

<sup>্</sup>শাস্তিনকেতন ৪ অখিন ১০০১

# মহাত্মজির প্রগ্রত

যুগে ষুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুবের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সোঁভাগা। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পাঁড়ন, কত দৈনা, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তব্ব সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বে'চে আছি, সপ্তরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপার্ব তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভাঁর অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দার্বল। মনেতে সেই সহজ্ব শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পাণ বা্কতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের

চেয়ে দ্রে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়: কেননা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বৃন্ধতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে ব্রুতে পারি। সেজনো ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার ব্রেছে। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহং। তব্ তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে ব্বেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মুর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয়, বলেছেন দঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দৃঃখের ইতিহাস। দৃঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মতার ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর এই-বে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছা বলেন নি কখনও, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শুরুরা আশ্চর্ষ হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহতু দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জ্ঞোর-জবরদন্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দ্বঃথের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা निटकत परः त्थत त्वरंग ठिलवात करना प्रथा पिरत्र एन।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারও কারও হয়তো তাঁকে দেখার সোভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে— মহাত্মা। আশ্চর্ষ, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপার্যকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বন্ধ, টাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আছের, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সমুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার

ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদরে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদরে সকলের স্থান। আমাদের শাস্টের ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্ব দৈবাং মেলে। সেই প্রেম বাঁর মধ্যে প্রকাশ পেরেছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে ব্রুরেছি যে, তিনি হৃদর দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রুরেত পারি না, ভালো করে চিনতে একট্র বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীর্তা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্রেশে বা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারল্ম না। এইখানেই তাঁকে মারলাম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যস্থ তাঁকে নিতে পারলাম না।

খুস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহ**ু**দিরা যিশুখুস্টকে শৃত্রু বলে মেরেছিল। किन्तु भात कि मारा प्राट्त। यिनि প्राण पिरा कन्यार्गत अथ थाल पिरा जारमन সেই পথকে বাধাগ্রন্ত করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহা বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলমে না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরতা, আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীর্তা আমাদের? সে ভীর্তার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর: মত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মত্যব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বডোকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক আমাদের বৃদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তমি ষেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শন্তা করছে। কিন্তু তার চেরে বড়ো শন্ত্র আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীর্তা। সেই ভীর্তাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-স্ক তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব। এই কোপীনধারী আমাদের ঘারে ঘারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্খানে আমাদের বিপদ। মান্য যেখানে মান্যের অপমান করে, মান্যের ভগবান সেইখানেই বিমন্থ। শত শত বছর ধরে মান্যের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পদ্দক্রণ্ড তৈরি করে রেথেছি; আমাদের সোভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাছেছ তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলন্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অন্ভব করো, কী প্রচন্ড তাঁর

সংকল্পের জোর। আজ তপশ্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অম নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অম ? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অম, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ প্রশ্বীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশ্র মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। বদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দ্বর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য-সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভর করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বন্ধ। আমাদের এই হিন্দ্বসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারও মনে ভর নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মৃহুর্তে না ভূলি।

বৈ সম্মান মহাত্মাজি স্বাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। বে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীর্তা তথনই প্রকাশ পায় যথন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীর্তার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিতে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শর্র হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পারে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্লালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দ্রে আছেন, কিন্তু তিনি দ্রে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হে'ট হয়ে বাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দ্রহে, দ্বংসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দ্বংসাধ্য কাজ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তার। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তার দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুইে নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়: মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের। তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যুভয়কে জয় করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভর রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই ষেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবতী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত প্রথিবী আজ তাকিরে আছে। যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সতাই উপহাসের বিষয় হবে, যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত প্রথিবী আজ বিশ্মিত হবে, যদি তাঁর শক্তির আগনে আমাদের সকলের মনের মধ্যে জরলে ওঠে; যদি সবাই বলতে পারি, জর হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক। এই জয়ধর্মন সম্প্রের এক পার থেকে পেছিবে আর-এক পারে: সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বডো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়: তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জর হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মৃহ্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদরের প্রেমকে উল্জব্ধ করে জনালিয়ে। তোমরা জয়ধননি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পেশছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সতাকৈ স্বীকার করলেম।'

আমি কীই-বা বলতে পারি। আমার ভাষার জাের কােথার। তিনি বে-ভাবার বলছেন সে কানে শােনবার নর, সে প্রাণে শােনবার; মান্ববের সেই চরম ভাষা, নিশ্চরই তােমাদের অন্তরে পেণিচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সোভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিরেছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দ্রে হয়ে যাক। মানুষকে গোরবদান করে মনুষ্যম্বের সগোরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন ৫ আশ্বিন ১৩৩৯

# ৱত উদ্যাপন

গভীর উদ্বৈগের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, প্না অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে আশুকা বেড়ে ওঠে, পেণছৈ কী দেখা যাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দৃজনে খবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। স্খবর নয়। ডাক্তারেরা বলছে, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পেণিচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্বৃত্ত এমন নেই ষে দীর্ঘ কালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখছি, দিনের কর দিন দীর্ঘ কাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গ্রুত্ব আলোচনা চালাতে হছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুমত সমাজকে রাষ্ট্রনিতিক বিশেষ অধিকার বিষয়ে দৃই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমন্ত ষত্রণা দ্বর্শ লতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন; এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মজনুর হওয়ার উপর সব নির্ভার করছে। মঞ্জনুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল, অনুয়ত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছান্দিশে সেপ্টেন্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পেশছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উমিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছ্ম পূর্বে এসে পেশচেছেন। কালবিলন্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে প্রনার পথে চললেম।

প্নার পার্বত্য পথ রমণীয়। প্রবারে যথন পেছিলেম, তথন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে— অনেকগ্নলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোথে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থাাকার্সে মহাশরের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তার বিধবা পড়ী সোম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থ না করে নিম্নে চললেন। সিণিড়র দ্ব পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গ্রে প্রবেশ করেই ব্রেছেলেম, গভীর একটি আশঞ্চায় হাওয়া ভারাদ্রান্ত। সকলের মুখেই দুর্শিচন্তার ছারা। প্রশন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধান মন্দ্রীর নামে আমি একটি জরুরি তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মোনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের থানিক দ্রে আমাদের মোটর গাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার হ্কুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ির চতুর্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিরে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শ্নলেম, মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাং মনে হয়, প্রলিস কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে— যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খ্লল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উ'চু দেয়ালের ঔদ্ধতা, বন্দী আকাশ, সোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, দ্বটো চারটে গাছ।

দ্বটো জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পেশছনো গেল।

বাঁ দিকে সি'ড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দ্বের দ্বের দ্ব-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাজ্মজি শ্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বৃকের কাছে টেনে নিলেন, অনেক ক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শ্বভ সংবাদের জ্বোরার বেরে এসেছি, এ জন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তথন বেলা দেড়টা। বিলাতের থবর ভারতময় রাণ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তথন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শ্বনলেম। থবরের কাগজ্ঞস্বালায়াও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি ম্হতের্ত শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলক্ষপ্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেন্ট সম্বরতা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মমতায় বিস্ময় অন্ভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যস্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শ্বনতে পাই, দশটার সময় থবর প্বনায় এসেছিল।

চতুদি কৈ বন্ধরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, এ'দের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কন্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না।

জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমান্তায় পেশিচেছে।

অথচ চিন্তপজ্জির কিছুমার হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিপ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরুহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপ্ত হতে হয়েছে। সম্দ্রুপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পরবাবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানিসক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্র্সাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই ম্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পূর্ব্যের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পেণছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না— দ্রুত্বের বাধা, ইণ্টকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিক্ল পলিটিক্সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধ্লিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একাস্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাত্মিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কণ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পেছিবে। অপরাহের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েছে ইটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দ্ব-চারজন শ্বদ্র-খন্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শাস্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারও ব্যবহারে প্রশ্নমঞ্জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এণদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এগরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিক্লে কোনো স্ব্যোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দ্যুতা এবং অচাঞ্চল্য এণদের মধ্যে পরিস্ফ্রুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এগরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবমেনিটর ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেল্ম। মহাত্মাজি গন্তীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শ্নলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আন্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাণ্ট্র-ব্দির রচনা সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। ব্ঝলেম, মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পশ্ডিত হদয়নাথ কুঞ্জ্রুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের বত উদ্যাপন হল। প্রাচীরের কাছে ছারায় মহাত্মাজির শব্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেব্র রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহের্। Inspector-General of Prisons— যিনি গবর্মেন্টের পত্র নিয়ে এসেছেন— অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্কুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শ্কায়ে যায় কর্ণাধারায় এসো' গীতাঞ্জালির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। স্র ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো স্র দিয়ে গাইতে হল। পশ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্কুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেব্র রস পান করলেন। পরিশেষে সবর্মতী-আশ্রমবাসিগাণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিন্টায় বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই র্প ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবিভূতি অপর্প মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পশ্ভিত হদয়নাথ কুঞ্জ্র প্রমুখ প্রনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরিদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দ্ব-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দ্বর্বলতাকেও অস্বীকার করে শ্বভিদনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মৃক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কণ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপার। মালব্যাজ উপক্রমণিকায় স্কুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশ্বন্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দ্বশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দ্ব-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পশ্ডিতজির প্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহের আলোকে অদৃষ্টপ্র রচনা অনগল অমন স্কুণ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন. এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভার প্রবেশ করবার অনতিপ্রের্ব তার পাশ্চুলিপি জেলে গিয়ে মহাম্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম। মতিলাল নেহের্র পক্ষী কিছ্ব বললেন তাঁর দ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যাবিধানের রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একট্ও র্টি না ঘটে। শ্রীষ্ক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রম্থ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশ্বিচ দ্র করতে আবাহন করলেন। সভার সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অপ্শাতানিবারণের প্রতিশ্রন্তি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পোচছে। কিছ্ব দিন প্রের্বও এমন দ্রুর্হ সংকল্পে এত সহস্ত্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরিদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেক ক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। এক দিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়েতর, blood pressure প্রায় প্রাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশ্রর দল ফ্রল নিয়ে আসছে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধনদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যাবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দ্র-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উল্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমান্ব্যের মধ্যে মহামান্বকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্ত।

মনুন্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুন্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিম্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।



# ব্ৰদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী প্রিপ্রায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলব্দার নয়, একান্তে নিভূতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বৃদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল— যাঁর চরণস্পর্শে বস্কারা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে শ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমন্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পূর্বাপ্রভাব অনুভব করি নি?

তর্খান আবার এই কথা মনে হল ষে, বর্তমান কালের পরিষি অতি সংকীণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অন্পর্গারসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বৃদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে: তাঁর মাহাম্যা থর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অস্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপত্ন দ্বেত্ব অনুভব করতে পারে নি. সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলোকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হ্বার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পন্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপরেষ তাঁরা জন্মম,হ,তেই স্থান গ্রহণ করেন মহায়,গে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দ্রবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন ব্রেছিল্ম সেই মন্দিরেই। দেখলাম, দার জাপান থেকে সমাদু পার হয়ে একজন দরিদ মৎসাজীবী এসেছে কোনো দ্বুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জান নিঃশব্দ মধ্যরাগ্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল: আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপত্ত গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে-ছিলেন: আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্তে জাপান থেকে এল তীর্থযাতী গভীর দ্যুংখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে প্রথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম : তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ ম্বিক্তকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মন্যাত্বের গভীরতম আকাজ্কার দীপ্তশিখার সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষয়ুর কালসীমার गर्पारे विनाश रुज। প্रजा वर्णा करत्र जानक ताजारक, निर्धन जानक धनौरक, দ্ব'ল জানত প্রবলকে— কিন্তু মনুষ্যম্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানবকর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাষ্বগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান ব্দ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপ্রণ তার পীড়িত মান্য আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: ব্দের শরণ কামনা করি। এই সুদুরে কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। প্রথিবীতে এমন লোক অতি অলপই জল্মছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মান্বের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাজ্মনেতা; তাঁরা মান্বকে চালনা করেছেন আপনইছ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সংকল্পের আদর্শে। কেবল প্রণ মন্ব্যুত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মান্বকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাজ্মগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মান্ধের প্রকাশ সত্যে। এই সতা ষে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে : আত্মবং স্ব'ভূতেষ্ য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবর্মাহমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবান্পশ্যতি চাত্মানং সর্বভূতেম্ ন ততো বিজুগ্নুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না. সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মান্বের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছ্ব কৈছ্ব দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। প্থিবীস্ভির আদি যুগে ভূমশুল ঘন বাৎপ-আবরণে আছেল ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চুড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মান্ব প্রছেন, আপন স্বার্থে, আপন অহৎকারে, অবর্দ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্ত প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মান্বের স্থি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মান্বের পরিচয় আমরা পেতৃম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপর্র্ষের মধ্যে? মান্বের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মান্বের সত্যস্বর্প দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান ব্বেদ্ধর মধ্যে, তিনি সকল মান্বকে আপন বিরাট হদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজ্বস্পসতে— আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অস্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজন-সিদ্ধির প্রলুক্কতায়?

ভগবান বৃদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকৈ প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরস্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তথি হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দারা, কেননা বৃক্ষের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মান্যকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যার বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্যাণ পেছিল দেশ-বিদেশের সকল জাতির

কাছে। এল চীন রন্ধদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দৃষ্টের গিরি-সমন্ত পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সতাবার্তার কাছে। দূরে হতে দূরে মানুষ বলে উঠল মান্বের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং প্রেষ্থ তমসঃ পরন্তাং। এই ঘোষণা-বাক্য অক্ষয় রূপ নিল মর্প্রান্তরে প্রস্তরম্তিতে। অন্তত অধ্যবসায়ে মান্য রচনা कदाल व्यक्तवन्मना, म्रार्जिए, िहरत, खुरु। मान्य वरलएइ, यिनि जालाकमामाना দঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে: নিবিড় অন্ধকারে গ্রেছাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দ্বর্থ প্রস্তরখণ্ড-গুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিলপপ্রতিভা পার হয়ে গেল সম্দ্র, অপর্প শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিল ্বন্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল : বল্পাং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোব্রুদরে দেখে এল্রম সূত্রহৎ স্তুপ পরিবেল্টন করে শত শত ম্তি খ্দে তুলেছে ব্দ্ধের জাতককথার বর্ণনায়: তার প্রত্যেকটিতেই আছে कात रेन भारतात छेरकेर्य, रकाथां जलभाव जानमा रान्हे, जनवधान रान्हे; এक वर्षा শিলেপর তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির—খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্যু-সাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মান্য আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে: তারা বলেছে. যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চ্ড়োন্ড প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মান্বের জন্যে সকল কালের জন্যে? তিনি মান্বের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, या मृद्धभाषा, या চিরজাগর ক, या সংগ্রামজয়ী, या বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান প্জোর আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধর্নি, শৈলশিখরে, মর্প্রান্তরে, নির্জান গ্রহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান ব্রদ্ধের পদম্লে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্ত্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চির-কালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলান্তত্তে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গা্রু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবৃদ্ধির নিষ্ঠার মৃঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পণ্ডিকল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘূণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজ্ঞীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই দ্রাত্বিদ্বেষকল বিত হতভাগ্য দেশে। প্রজার বেদীতে আবিভূতি হোন মানব-শ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দরাকে, যে पानत्क जिनि धर्म वलाएक राम क्वेंबन मृद्वत एथरक न्मार्ग वीवितस अर्थामान नस्र. राम দান আপনাকে দান—যে দানধর্মে বলে 'শ্রন্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, প্রণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে: এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন: ভিয়া দেরম্। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশব্দা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি অশ্রন্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হরেছে। এরই ভয়ানক্ষ কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নর, রাষ্ট্রীর মন্তির দিকে সর্বপ্রধান অভরায় হরেছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা?

ভগবান্ বৃদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সেতপস্যা সকল মানুবের দৃঃখমোচনের সঞ্চলপ নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি দ্লেচছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছ্ ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মুর্খতম মানুবেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুবের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিপ্তাসা করি, মান্ধে মান্ধে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপ্র ধনের ভাশ্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অর্বাশন্ত আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মান্ধের প্রতি আত্মীয়তাকে অবর্ক্ষ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বাসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কুপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলক্ম না; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মান্ধের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিম্প্রেকর মধ্যে তালা বদ্ধ করে রাখলক্ম। প্রণার ভাশ্ডার বিষয়ীর ভাশ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মান্ধের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত প্রথিবীর কাছে আপন মন্ধাত্ম উজ্জবল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সম্কুচিত করে এনেছে; মান্ধক অশ্রদ্ধা করেই সে মান্ধের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মান্ধ মান্ধের বিরক্ষ হয়ে উঠেছে; কেননা মান্ধ আজ সত্যপ্রন্থ, তার মন্ধ্যত্ম প্রচ্ছয়। তাই আজ সমস্ত প্রথবী জ্বড়ে মান্ধের প্রতি মান্ধের এত সন্দেহ, এত আতক্ক, এত আন্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মান্ধকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বৃদ্ধ বলেছেন, অন্নেধের দ্বারা দ্রোধকে জয় করবে। কিছ্বিদ্ন প্রেই প্থিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহ্ববলের। কিন্তু ষেহেতু বাহ্বল মান্ধের চরম বল নয়, এইজন্যে মান্ধের ইতিহাসে সে জয় নিত্ফল হল, সে জয় ন্তন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মান্ধের শক্তি অন্রোধে, ক্ষমতে, এই কথা ব্রুতে দেয় না সেই পশ্ব যে আজও মান্ধের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গ্রুর বলেছেন: দ্রোধকে জয় করবে অন্রোধের দ্বারা, নিজের দ্রোধকে এবং অন্যের দ্রোধকে। এ না হলে মান্ধ বার্থ হবে, ষেহেতু সে মান্ধ। বাহ্বলের সাহায্যে দ্রোধকে প্রতিহংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমই আনে শান্তি, এ কথা মান্ধ আপন রাজ্বীতিতে সমাজনীতিতে ধতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাজ্বীত বিরোধের আগ্রুন কিছুতে নিভবে না: জেলখানার দার্নিক নির্ভর্বায় এবং সৈন্যানিবাসের সশক্ত শ্রুটিবিক্ষেপে প্রিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দ্বঃসহ হতে পাকবে— কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মান্ধের সিদ্ধিলাভের দ্রগণাকে যিনি নিরস্ত করতে চেমেছিলেন, যিনি বলেছিলেন আজোধেন জিনে কোখং', আজ মেই মহাপ্রের করতে চেমেছিলেন, যিনি বলেছিলেন আজোধেন জিনে কোখং', আজ মেই মহাপ্রের্যকে সম্বাদ্ধ করে মন্মান্ধের জগাল্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন

এল: ব্রহং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মান্যুবকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই ম্বিন্তর কথা বলেছেন, যে ম্বিন্ত নঙ্গাক নয়, সদর্থক; যে ম্বিন্ত কর্মাত্যাগে নয়, সাধ্বকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে ম্বিন্ত রাগদ্বেষবর্জনে নয়. সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনার। আজ স্বার্থক্ষ্মান্ত বিশ্বনির্মান নিঃসীম ল্বন্নতার দিনে সেই ব্রেন্তর শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বন্যানবের সত্যর্গ প্রকাশ করে আবির্ভাত হয়েছিলেন।

বেশাখী প্রণিমা: ৪ জ্বৈষ্ঠ ১৩৪২ ]

# तकाविशात .

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে ব্রহ্মদেব মান্র্যকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষ-র্পে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথের গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে; শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে: প্রাণীকে হত্যা করবে না—এই কথাটি শীল। ন চাদিয়-মাদিয়ে: যা তোমাকে দেওয়া হয়় নি তা নেবে না—এই একটি শীল। মনুসা ন ভাসে: মিথ্যা কথা বলবে না—এই একটি শীল। ন চ মঙ্জপো সিয়া: মদ খাবে না—এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যপ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন : ইধ অরিয়সাবকো অন্তনো সীলানি অনুস্সরতি।

শীলসকলকে কী বলে অনুসমরণ করেন?

অখন্ডানি, অচ্ছিন্দানি, অসবলানি, অকস্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞ্বপ্-পস্থানি, অপ্রামট্ঠানি, সমাধিসংবস্তানিকানি।

অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থাসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করেব। এই বলে আর্যপ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণু বারুব্বার স্মরণ করেব।

এই শীলগ্নলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মর্ন্তিলাভের সোপান। ব্দ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা মঙ্গলস্ত্তে কথিত আছে। সেটি অন্বাদ করে দিই—

> বহু দেবা মন্দ্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়্ং আকঞ্মানা সোখানং ব্হি মঙ্গলম্ত্রাং।

ব্দ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, 'বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শতে আকাষ্ক্রা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিস্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।'

ব্দ্ধ উত্তর দিচ্ছেন-

অসেবনা চ বালানং পশ্চিতানন্ত সেবনা পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুন্তমং।

অসংগণের সেবা না করা, সম্জনের সেবা করা, প্জনীয়কে প্জা করা—এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

> পতির পদেসবাসো প্রবে চ কতপ্রঞ্ঞতা অন্তসম্মাপাণিধ চ এতং মঙ্গলম্ব্রমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত প্র্ণ্যুকে বির্ধিত করা, আপনাকে সংকর্মে প্রণিধান করা—এই উত্তম মঙ্গল।

> বহুসখণ সিপ্পণ বিনয়ো চ স্কিক্খিতো স্ভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলম্ভ্যং।

বহ্-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহ্-শিক্স-শিক্ষা, বিনয়ে স্কুশিক্ষিত হওয়া এবং স্কুভাষিত বাক্য বলা—এই উত্তম মঙ্গল।

> মাতাপিতৃ-উপট্ঠানং প্রদারস্স সংগহো অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলম্বুমং।

মাতাপিতাকে প্জা করা, স্বীপ্তের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা—এই উত্তম মঙ্গল।

> দানও ধন্মচরিয়ও ঞ্ঞাতকানও সংগহো অনবঙ্জানি কন্মানি এতং মঙ্গলমূত্রমং।

দান, ধর্মাচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম-এই উত্তম মঙ্গল। আরতী বিরতি পাপা মঙ্জপানা চ সঞ্জুঞ্মো

অপ্পমাদো চ ধন্মেস, এতং মঙ্গলম,ত্তমং।

পাপে অনাসন্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ—এই উত্তম মঙ্গল।

> গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্ঠী চ কতঞ্জ্বতা কালেন ধন্মসবনং এতং মঙ্গলম্ব্রমং।

গোরব অথচ নমূতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ—এই উত্তম মঙ্গল।

শস্তী চ সোবচস্সতা সমণানণ্ড দস্সনং

কালেন ধন্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলম্ব্রমং।
ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধ্বগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা—এই উত্তম মঙ্গল।
তপো চ বন্ধচিরিয়ণ অরিয়সচ্চান দস্সনং
নিব্বানসচ্চিকিরিয়া এতং মঙ্গলম্ব্রমং।

তপস্যা, বন্ধচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মৃত্তিলাভের উপযুক্ত সংকার্য—এই উত্তম মঙ্গল।

> ফ্রট্ঠস্স লোকধন্মেহি চিত্তং বস্স ন কম্পতি অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও বার চিত্ত কম্পিত হয় না, বার শোক নেই, মলিনতা নেই, বার ভয় নেই—সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্বমপরাজিতা সব্বত্ব সোত্তি গছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুন্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে তারা সর্বান্ত অপরাজিত, তারা সর্বান্ত দ্বস্থি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বোদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শ্নোতা?

যদি শ্ন্যতাই হত তবে প্র্ণ ভার দ্বারা তাতে গিয়ে প্রেণছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশ্ন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাং, তাতে একটা কোনো ভালো উন্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সূত্র্য হয় বা সূযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা: সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দৈওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ— তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপর্ণ করে তোলবার জন্যে বৃদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্রিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে : সব্বে সত্তা স্থিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, স্থী অন্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।

সকল প্রাণী স্বাথিত হোক, শত্রহীন হোক, অহিংসিত হোক, স্থী আত্মা হয়ে কালহরণ কর্ক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বণিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈগ্রীভাবনা সত্য হয় না, এইজন্য শীল-গ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু, শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বান্ত মৈগ্রীকে দ্য়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এ তো শ্নাতার পদ্থা নয়।

তা যে নয় তা বৃদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

> করণীয় মখ কুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ সক্ষো উজ্ চ স্হ্ৰুড্চ স্বচো চস্স মৃদ্য অনতিমানী।

শাস্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সভাষী, মৃদ্ধ, নম্ন এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্সকো চ সন্তরো চ, অপ্পাকিচো চ সম্লহন্কবন্তি সন্তিন্দিয়ো চ নিপকো চ অপ্পাব্ভো কুলেসন্ অননন্গিছো।

তিনি সন্তুষ্ঠ্যন্ত্র হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে; তিনি নির্দ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুন্দং সমাচরে কিণ্ডি যেন বিঞ্ঞাসুরে উপবদেষ্যাং। স্থিনো বা খেমিনো বা সুষ্পের সন্তা ভবস্তু স্থিতত্তা।

এমন ক্ষরে অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, স্কুষ্ হোক।

যে কেচি পাণভূতিখি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহস্তা বা
মন্থিমা রস্সকা অণ্কথ্লা।
দিট্ঠা বা ষে চ অদিট্ঠা
ষে চ দ্রে বসন্তি অবিদ্রে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সন্থে সন্তা ভবস্থু সুন্খিততা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দ্বলি, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হুস্ব, কী স্ক্রের কী স্থল, কী দৃত্ত কী অদৃত্ত, যারা দ্বের বাস করছে বা ষারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই স্থী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্জেথ কন্থাচ ন কণ্ডি ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্জা নঞ্ঞ মঞ্ঞস্স দ্বক্খামচ্ছেষ্য।

পরস্পরকে বণ্ডনা কোরো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কারে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা ষথা নিষং প্রতং আর্সা একপ্তমন্রক্থে এবন্পি সম্বভূতেস্ব মানসং ভাবরে অপরিমাণং।

মা যেমন একটিমাত্র পত্তেকে নিজের আরু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই-প্রকার অপারিমিত মানস রক্ষা করবে।

> মেত্রণ্ড সম্বলোকিক্সাং মানসং ভাবম্বে অপরিমাণং।

tor . . . . .

### উদ্ধং অধ্যে চ তিরিষণ্ড অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

উধের্ব অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শুরুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিল্লো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো এতং সতিং অধিট্ঠেয়ং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধ্যাহ্না

যথন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শ্রে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার ক্ষ্যিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈন্ত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়— মা তাঁর একটিমান্ত প্রেক যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

রক্ষের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্ব এই রয়েছে, এক প্রেরে প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্ব । তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো রক্ষাবিহার হল না।

কথাটা খ্ব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষং বলেছেন: ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার র পটা কী সে তো স্পষ্ট করে, পরিষ্কার করে সম্ম থে ধরতে হবে। ভগবান্ বৃদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে স্ম্পষ্ট করে ধরেছেন; তাকে ছোটো করে, ঝাপসা করে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈগ্রীকে সর্বত্ত প্রসারিত করে দিলে রক্ষের বিহারক্ষেত্রে রক্ষের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু, এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ ব্রুঝতে পারব আমরা কতদ্রে অগ্রসর হল্ম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সন্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্ত্বতা ক্ষর হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা-কোনো নির্দিণ্ট সাধনার স্কৃপণ্ট পথ পাবার জন্যে মান্বের একটা ব্যাকৃপতা আছে। বৃদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন থব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খ্ব নির্দিণ্ট করে দিরেছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খ্ব স্পণ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে ম্কু করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈগ্রভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, আছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো বে, ক্রমণ সকল বিরোধ কেটে গিয়ের আমার আত্মা স্বর্ণ্ডতে প্রসাব্ধিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বর্ণ্ডলাভ হচ্ছে। এই

পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শ্ন্যতালাভের পদ্ধতি বলা বার না। এই তো নিখিললাবের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

१३ देख [ २०२६ ]

# বৌদ্ধমে ভক্তিবাদ

ভাক্তার রিচার্ড দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃস্টান মিশনরি। তিনি লিখিতেছেন, একবার তিনি কার্যবিশত ন্যান্কিং শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ-সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে-সকল গ্রন্থ নন্ট হইয়াছে তাহাই প্রনর্কার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম রাঙ্বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অন্তর্রপে দীর্ঘাকাল রুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্ফুসীয়

শাদ্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ-উপাধি-ধারী।

ভান্তার রিচার্ড্ তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কন্ফ্রসীয় উপাধি লইয়া কী করিয়া বৌদ্ধ হইলেন', তিনি উত্তর করিলেন, 'আপনি 'মিশনরি' হইয়া আমাকে এমন প্রশন করিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি তো জানেন, কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্ফ্রসীয় ধর্মের লক্ষ্য— যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দুটি নাই।' রিচার্ড্ সাহেব কহিলেন, 'যাহা সংসারের অতিবতী', তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশন, বৌদ্ধধর্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?' তিনি কহিলেন, 'হাঁ।' পাদ্রসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় তাহা পাওয়া যায়?' বেন্ হ্রই উত্তর করিলেন, 'ভিক্তিউদ্বোধন-নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই প্রস্তুক পড়িয়াই কন্ফ্রসীয় ধর্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্মে দাক্ষিত হইয়াছি।'

ভাক্তার রিচার্ড এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর-একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ আমি আশ্চর্য একটি খুস্টান বই পড়িতেছি।'

ডাক্তার রিচার্ড যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্ব-ঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে।

বৌদ্ধধর্ম জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে ধর্মের আর-সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া।

ু 'গ্রাকোংপাদশান্ত' বা 'মহাবানগ্রকোংপাদশান্ত'। এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পর্যন্ত পাওয়া বার নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ Asvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna, translated for the first time from the Chinese version by Teitaro Suzuki, Chicago, 1900.

পাদটীকা শান্তিনিকেতন চীন-ভবনের শ্রীসংক্ষিতকুমার মংখোপাধ্যারের সৌজন্য।

কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই; সেখানে নির্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্বাসিত।

আমরা তো বোদ্ধধর্মকে এইভাবে দেখি, অথচ দেখিতে পাইতেছি—বোদ্ধশাস্ত্র হইতে খ্স্টান এমন-কিছ্ লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্ফ্নুসীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, 'হাঁ, চরিত্রনীতির উপদেশে খৃস্টান-ধর্মের সঙ্গে বোদ্ধর্মের মিল আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে।' কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিসটা মনোরম নহে; তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছন্টিয়া লোক জড়ো হয় না, বরণ্ড উল্টাই হয়। বৌদ্ধর্মের মধ্যে যদি এমন-কিছন থাকে যাহা আমাদের হদয়কে টানে এবং পরিত্প্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মাট, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ভাক্তার রিচার্ড অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছ্ব দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতার, প্রতার; যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনু-ঠানের পদ্ধতিমান্ত নহে। সেই জিনিসটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংলন্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বোদ্ধ আচার্যের ধর্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বোদ্ধ আচার্যের নাম সোয়েন শাকু; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেন্ফোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন---

'আমরা বন্ধুমাতের সীমাবদ্ধ বিশেষ সন্তা মানিয়া থাকি। সকল বন্ধুই দেশে কালে বন্ধ হইয়া কার্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শ্ন্য নহে; এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ধ নহে। আমরা বোদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি যাহা সর্বশিক্তমান সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বন্ধুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মন্থ্যে নহে, পশ্ব ও জড় বন্ধুতেও আদিকারণের দিব্য স্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

'ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খ্রিজতে যাওয়া দ্রম। তাহা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে, জগতের সমস্ত পদার্থসমন্দিকৈ অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, এই বিষয়য়াজ্য অসত্য নহে, ইহার ম্লুল কারণ জ্ঞানন্দ্রর্প এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।'

উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্মের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদারের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈকা হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম এইর্প পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম বিলয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বিলব— আর, যাহা মান্যের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাং করিয়া আপন জীবনকে

পরিপ্র্নট প্রশন্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে রৌদ্ধর্ম বলিব না—এই বদি পশ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে বাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষজ্ঞানুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃশ্টান-ধর্মে রোমান ক্যাথালকদের সঙ্গে ক্যাল্ভিন-পন্থাদৈর অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্মের মূল এক জারগায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গ্রন্তর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা বদি কেবলমাত্র ক্যাল্ভিন-পন্থীদের মত হইতে খুশ্টান-ধর্মকে বিচার করি, তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইর্প। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীন্যান এবং মহাযান এই দৃই শাখার বিভক্ত হইরা গিরাছে। এই দৃই শাখার মধ্যে প্রভেদ গ্রুতর। আমরা সাধারণত হীন্যান্মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশ্বদ্ধ বৌদ্ধ্যম বিলয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধাদগকে ভারতবর্বে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পশ্তিতগণ বৌদ্ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগর্মল পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। প্রাতত্ত্বআলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিস্তু তাহার
প্রণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম সম্বদ্ধে
বিচার করেন, তখন দেখিতে পাই, তাহারা কেবলমাত্র বই পাড়য়া বা সাময়িক
বিক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদেশীর ধর্ম সম্বদ্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা
নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খ্রিয়া লইয়া, ট্রকরা জ্ঞোড়া দিয়া, ধর্মকে
চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা
শক্ত এবং ধরিলেও তাহাকে পরিক্ষেন্ট করিয়া নিদেশি করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃষ্টান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত স্বিধা এই যে, খৃষ্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃষ্টান-ধর্মের কথা শ্বনিতে পান, এইজন্য তাহার ভিতরকার স্বরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পেশছার। যদি কেবল প্রাচীন শাষ্দ্র পড়িয়া, বচন জোড়া দিয়া, তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত ব্লাইয়া র্প নির্ণর করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত। অর্থাৎ, মোটাম্বিট একটা আকৃতির ধারণা হইত, কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্বোচ্চ ধারণা নহে। রুপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে-সকল অনির্বচনীয় প্রকাশ আছে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বোদ্ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পর্ণথ-পড়া বিদেশী প্রাতত্ত্বিং পশ্চিতদের গ্রন্থের শ্বক্ষপন্ত হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচর গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় সেই পশ্চিতদের চিত্ত শুরে শুরের অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর-এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থার তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষরহীন, স্পশ্গত অনুভব মান্ত।

এইজন্য এইর্প শাস্ত-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না

ষাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষ্মার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি অনেক কাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন ব্রিঝয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম হইতে কেহ রস পার নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্র করিয়াছে। দ্বাদশ-রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বোদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া বে ভক্তির বন্যা দেশকে প্রাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদাশুস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছের বোদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অস্তত এ কথা ব্রুঝা যায় যে, বোদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা ব্রুদ্ধের পদচিক্ত বলিয়া প্র্জিত হইত তাহাই বিষ্কৃপদিচিক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধর্ণের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপর্ব্ব। সংসারপাশে আবদ্ধ মান্ত্রকে ম্বিন্তদান করিবার জন্য পরমদ্যা যে মানবর্পে মর্ত্যলোকে আবিস্থৃত— এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি 'হিবার্ট্ জর্নালে' খৃস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন ষে, এই দুই ধর্মধারার মুলে আমরা একটি জিনিস দেখিতে পাই—উভয় স্থানেই সত্য মানবর্গ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সন্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বর্প একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।

বস্তুত বৌদ্ধমেই সর্বপ্রথমে কোনো-একজন মান্বকে মান্বের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মান্বের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিষ্ঠাত ইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন প্রয় তাহা মহে— তিনি যেন মৃতি মান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীমকর্ণা। তিনি মৃক্ত হইয়াও ক্ষেক্স স্পীরকে দৃঃখ হইতে লাম ক্ষিবের জনাই বন্ধন স্বাক্ষ্য করিয়াছেন— কো তাঁহার ক্রম্ফলের অনিবার্থ বন্ধন নহে: সে তাঁহার প্রেমের শ্বারা, দয়ার শ্বারা চ্বেচ্ছার্রচিত বন্ধন

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীমাকরিয়া দেখা বৌদ্ধর্থনৈ প্রদর্শত হইয়াছিল এবং বিশেক্ত রাগকতা অবতার্রকুপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধা স্বতার্ব করা হাই আই আই আই কান্ত করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পাহিব লা। বৈদ্ধিবর্শের এই অবভারবাদ, এই ভাক্তবাদের দিকটাই বৈক্তব্যাহি প্রবৃদ্ধানা ভারতে বেজিন্দ্রিক্তান্তর্ব বিশ্বাসাল করিবাজে করিভেছে এইব্রুপে আনার তবিশ্বাসাল বিশ্বাসাল করিভেছে এইব্রুপে আনার তবিশ্বাসাল বিশ্বাসাল

ব্যাদেশ শতাব্দীতে সাধ্ হোনেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সন্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্মের মর্মাগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বৃদ্ধের দয়াতেই জাবৈর মৃত্তি। এই অমিত স্খাবতী-নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইনি সর্বশক্তিমান, কর্ণাময়, মৃত্তিদাতা। যে-কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বৃদ্ধকে মনশ্চক্ষৃতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্মদমভলী-সহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃট্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়্র প্রাণ মৃত্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বৃদ্ধ যেখানেই মান্যের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৈদ্ধিধর্মের তিনটি মুখ— বৃদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বৃদ্ধে ভক্তি আগ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপ্রণ সম্মিলনই বৌদ্ধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তব্ দেশ কাল পারের প্রকৃতি -অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তথন ইহার কোনো-একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীন্যান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীন্যানের দিকে যথন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধর্মের্ম প্রজাভক্তি বৃঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহংসন্তাকে বৌদ্ধর্ম ব্রঝি একেবারেই অস্বীকার করে— আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্রাসে বৌদ্ধর্মর্ম নানা বিচিত্র রূপে রস স্ভিট করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধরংস করিয়া নির্বাণমন্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একট্র চিন্তা করিয়া দেখিলেই ব্রঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শ্ন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং প্র্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিল্ল হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনো-মতেই শ্রদ্ধের নহে।

এক দিকে দ্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে দ্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলম্পু করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই ষেখানে প্রবল মাত্রায়় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুনিরতেই হইবে, শ্ন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো-এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগুলের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গোণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মান্যের মন বিশেষ করিরা আকৃষ্ট হইরাছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দ্ঃখ মান্য মাথার করিরা লইরাছে। এক-দল তার্কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইরাছে, অতএব সমস্ত ফসল নত্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের

তাংপর্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উল্দেশ্য সে কথা ব্যঝিতে বাকি থাকে না যখন শ্রনিতে পাই 'প্রেমের বাজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে'। এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহ্মল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীয়ুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশার দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেব শ্ন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, ইতিব্তুকং -নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগ্বান ব্রহ্ম নিশ্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

যস্স রাগো চ দোসো চ অবিশ্জা চ বিরাজিতা তম্ ভাবিতন্তঞ্ঞতরম্ ব্রহ্মভূতম্ তথাগতম্ ব্রম্ বেরভয়াতীতম্ আহ্ সৰ্বপহায়িননিত।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত ইইয়াছে তাঁহাকে ধর্মে স্প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বৃদ্ধ বলা হয়।

ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশবাব, যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির ষে-সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগম্লক। কিন্তু বৌদ্ধর্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বন্ধুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষস্থই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমার জ্ঞানের ধর্মা, ধ্যানের ধর্মানহে। বৃদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘাকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন। কারণ, তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মালাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বৃদ্ধদেব বৃদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্মো প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্মাবিশাদ্ধ কর্মা, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই; তাহা স্বার্থবিদ্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্মা, প্রেমের কর্মা।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসন্তি ও রিপরে আকর্ষণ দ্র হইয়া ষায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপ্রে হইয়া উঠে। সেই পরিপ্রেতাই রক্ষের স্বর্প। অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রক্ষের স্বর্পে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের প্র্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এইজন্যই রক্ষাবিহার কাহাকে বলে বৃদ্ধ তংসন্বন্ধে বলিয়াছেন—
মাতা যথা নিষং পৃত্তং আয়ৃত্বসা একপৃত্তমন্বক্থে
এবিদ্পি সন্বভূতেস্ মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সন্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধাে চ তিরিষ্ঠ অসন্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্ঠপ্তবং নিসিল্লো বা সয়ানাে বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয়ং রক্ষামেতং বিহারমিধমাহ্ন।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের প্রেকে রক্ষা করেন সেইর্প সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উধর্বদিকে অধোদিকে চতুদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশন্য হিংসাশ্ন্য শুরুতাশ্ন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ক্ষী দাঁড়াইতে ক্ষী চলিতে, কী বসিতে কী শ্রহতে, যাবং নিদ্রিত না হইবে এই মৈষ্টেটাৰে ক্ষািক্ষতি অধিকৰে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

ে এইর্প বিশ্বদ্যাপার প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বৃদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বৃদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বর্প বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম ছাহার কাছে শ্লাভা নহে।

্ত এই প্রেমকেই বিদি সর্বাধ্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেমবে মাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন?

কর্ণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সভ্যতা নাই।

মহাযান-সম্প্রদার্মীরা শু সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিষ।

বিনি নিজে বৌদ্ধার্মানেলকনী অথচ যিনি আধ্নিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মন্ত সক্ষেত্রকারে স্ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমস্ত্র এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

ভালালা বাদ্ধ পশ্চিত জাইতারো স্ক্রিকর নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বযোষের গ্রন্থের অন্বাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তিহিরে গ্রন্থকারি আমরা দেখিবার স্থোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার প্রেক অবলাকন করিয়া ইংরেজি Quest পরে সম্পাদক-মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ নিশিথরাছেন তাহা পাঠ করিছেল ইহা ব্রা যায় যে, যেমন বেদান্ডদর্শন সম্বন্ধে কেবলমার শাৎকর ভাষা পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্ডকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা ইইল মনে করা যায় না; সেইর্পে পালিগুলেথ বৌদ্ধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং বাহা অবলাকন করিয়া সাধারণত যুবোপীয় পশ্ভিতেরা অনেক দিন ধরিয়া সালোচনা করিছেন, বৌদ্ধর্মের মর্মাগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেণ্ট মতে।

এ কথা পশ্চই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে ব্রুদ্ধের একদেন ক্রিমের একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের ধারার একদিন পাথিবীর দেশ বিদেশ ভারিতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে ভারতবর্ষ দেশেন প্রোণে কোথাও বা নবীনর্পে, কোথাও বা প্রাতনকে শ্রত্র আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্বে এক ছালে আন্ডাস দিয়াছি, ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধ্যমির একটা সন্মিলন প্রটিমানিছল। বাস্তৃত বৌদ্ধর্ম বৈষ্ণবধ্যকে স্থিট করে নাই। তাহার প্র্থিটিসাধন করিয়াছে। গ্রাহ্রে দেকতা জ্ঞান করা এবং তাহার প্রসাদেই ম্কি এই কথা স্বাক্তির করা, আমাদের আধ্যানক পোরাণিক ধর্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস, এইর্প গ্রেব্রাদের উর্গান্তি বৌদ্ধর্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা পতা নাদ্ধর্ম, ভাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ব্রেমন মতিই হউক না কেন্দ্র, ভত্তির আল্লয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া ইতিক আধ্যানর একটা আল্লয় খাড়া করিয়া লাইলে তাহার উপদেশে স্পত্ত করিয়া ভক্তির কোনো চর্ল্ব আল্লয় নিক্তিন করেন্দ্রাই। এইজনা তাহার অনুবতী-

দের ভাক্তবৃত্তি তাঁহাকেই বেণ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বর্জাক্ত চর্মা গতি যে পরমপ্রেরে, ব্রন্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়ছে। এইর্পের বৌদ্ধর্মে মান্বেরে ভক্তি অগত্যা মান্বকেই আগ্রয় করিয়াছে ক্রেন্স কেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তবীর্ণ ইইবার চেণ্টা করিয়াছে। অশ্বর্থ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মালিরক্রে নিজের প্রয়োজন-অন্সারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানাখানা করিয়া টেমকে কেননা. যেখানে তাহার খাদ্য, যেমন করিয়া হউক, সেখানে তাহাকে শিক্ষ্ স্পাচাইডে হইবে। যৌদ্ধর্ম একদা দেবতাকে আছেয় করিয়া রাখিয়াছিল বিলয়াই এই খার্মে ভক্তি মান্যকে আগ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু মান্যের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই, এই কারণে সে বাঁকিয়া-চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আগ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিতা আগ্রয়ের মধ্যে ম্বিজলাভের চেণ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গ্রেবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মৃত্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বেষ জোর দেওয়া হইয়ছে। তাহার কারণও ছিল। তারতবর্ষে যে সময় বৃদ্ধের আবিশ্রণার সে সময়ে বাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহা ক্রিয়াকাশ্ডের দ্বারা মৃত্তি হইতে পারে এই কথার খ্ব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খাদি করিতে পারিলেই তাহামের অলোকিক শক্তি-দ্বারা মান্য সহজেই সদ্গতি লাভ করিবে এই প্রকার তথান বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বৃদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধ্ চিন্তা, সাধ্ বাকা, সাধ্ কর্মের দ্বারাই মৃত্তির পথ স্বগম হয়। মৃত্তির স্বধ্বারার বারাই সাধ্য, এখানে অলপমাত্রও ফাঁকি চলে না।

কিন্তু মান্ব জানে আত্মশক্তিই পর্যাপ্ত নহে। শুখু চোথ দিয়া আমর দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলে না। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক, আর-একটা দিক আছে নির্ভাৱের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিত্র করিয়া দিলে, এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিশ্বব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমান্ত প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধর্ম আত্মশক্তিতে মান্যকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে বত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন অমাসল বেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভবের আর সীমা রহিন্স না। হোনেন বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রম্ম করিয়া অনায়াসে সম্দু পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা -সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মম্ত্যুর সম্দু উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পন্টই বলেন, কথনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তর্গরক ক্ষমতান্তেই প্রালোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধ্ত বুদ্ধের শক্তি-প্রভাবে পরম্গতি লাভ করে।'

এই-যে কথা উঠিল, বৃদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমাদিগকে গ্রাণ করিতে পারে, এইখানেই মানবগ্রুর অলোকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য, মানবকে এখানে যেভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবছই থাকে না, সর্ব হই গ্রুর্বাদের সেই বিশেষত্ব; গ্রুর্ব মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় বাহা মান্বের শক্তি নহে।

স্ফিবর্মেও গ্রেবাদের এইর্প প্রবলতা দেখা যার। অঞ্চ বিশ্ব মুসলমান-ধর্ম এই প্রকার গ্রেবাদের বির্দ্ধ। আমার বিশ্বাস, এশিয়াখন্ডে মানবগ্রেক দৈবশাস্তিসম্পন্ন গ্রাণকর্তা বিলয়া প্রা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। স্কিধর্মের এই গ্রের্বাদ প্রন্শচ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদারের মধ্যে ন্তন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধর্ম হইতে জম্মলাভ করিয়া গ্রেব্বাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবির্তিভ হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। মান্বের মন একবার যখন এই অস্তৃত কল্পনার অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী-আবৃত্তিও আমরা মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বিলয়াছেন, যে-কেহ সর্বাস্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই প্রাজীবনলাভে বণ্ডিত হইবে না। যে-কোনো প্রাণী ব্রুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমান্ধীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুত ব্রুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাহার অবর্তমানে তাহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই, কিন্তু তাহার নাম আছে। মান্ধের অভাবে মান্ধের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কী?

বৌদ্ধমে একদিন ম্ক্তির পথ অত্যন্ত দ্বর্গম ছিল, সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম কর্বাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভিত্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মান্ব উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম-স্মরণে ও উচ্চারণেই ম্কিত হইতে পারে এই অধাষাস দিয়া মান্বের প্বণাচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাখ্যো নির্ভার এত দ্ব পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে শ্রমক্রমে নাম-উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে প্রেণ করিতে করিতে, যেখানে চা্টি আছে সংশোধন করিতে করিতে, ধর্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মান্বের উপায় নাই। এইজনাই কোনো বড়ো ধর্মকে কোনো এক কালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। এক দিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসামঞ্জন্য উদ্ধার করে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না— মধ্যপথকে আশ্রয় করিবার জনাই তাহার চেন্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাড়ুবি।

বৌদ্ধধর্ম যে কী, তাহা নির্ণায় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীন্যানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সন্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না— এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ভুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মান্ধের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধাম্ক্ত

করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমাথে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যন্থান যেখানে।

202R

#### ব্ৰুদেৰ-প্ৰসঙ্গ

ভারতবর্ষে বৃদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজের অবলম্বন হইতে মান্মকে মৃত্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মান্মের লক্ষ্য হইতে অপস্ত করিয়াছিলেন। তিনি মান্মের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি ম্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মান্মের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রন্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মান্ধের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যামকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মান্ধ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে. তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দরে চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বৃদ্ধদেব যে অপ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবৃদ্ধ হিন্দ্ব তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বোদ্ধধর্ম হিন্দ্বধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিম্বৃহত্তের স্ব্থদ্বঃথের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দ্বধ্যের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মান্বের ক্ষ্বে কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মান্বের ক্ষেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবতী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটোবড়োর ভেদ ঘ্রচিবার চেন্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘ্রাণত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত প্রোণগ্র্লিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

2020

₹

সন্তানের জন্য আমরা মান্বকে দ্বংসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সের্প দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মান্বকে দ্বর্হ চেন্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধ্মক্ষিকাকেও সের্প দেখিয়াছি। কিন্তু মান্বের কর্ম ষেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মন্ব্যুত্বের পূর্ণশক্তির

বিকাশে পরম গোরব লাভ করিয়াছি। বৃদ্ধদেবের কর্ণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশান্রাগও নহে— বংস যেমন গাভীমাতার প্রশন্তন হইতে দৃদ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইর্প ক্ষুদ্র অথবা মহং কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই কর্ণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নিবিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপ্রণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচ্য-বশতই আপনাকে নিবিশেষে নিয়তই বিশ্বর্পে দান করিতেছেন। মান্বের মধ্যেও যথন আমরা সেইর্প শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রত্ উৎসর্জন দেখিতে পাই, ত্থনই মান্বের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অন্ভব করি।

ব্ৰুদেব বিলয়াছেন—

মাতা যথা নিষং পদ্ধং আয়ুসা একপদ্ধমন্বক্থে এবন্পি সম্বভূতেস্ মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং। মেন্ত্রণ্ড সম্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং উন্ধং অধাে চ তিরিষণ্ড অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥ তিট্ঠণ্ডরং নিসিক্ষাে বা সয়ানাে বা যাবতস্স বিগতিমিদ্ধাে এতং সতিং অধিট্ঠেয়ং ব্লহ্মতং বিহারমিধ্যাহ্য॥

মাতা ষেমন প্রাণ দিয়াও নিজের প্রেকে রক্ষা করেন, এইর্প সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উধর্বিদকে অধ্যোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশ্ন্য হিংসাশ্ন্য শাত্রভাশ্ন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শ্রইতে, যাবং নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বৃদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মৃথের কথা নহে, ইহা অভ্যন্ত নীতিকথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গোরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত কর্ণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের-অতীত অহেতৃক অপরিমেয় মৈনীশক্তি, মান্যের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; এই শক্তি মন্যাছের ভান্ডারে চিরদিনের মতো সণ্ডিত হইয়া গেল। যে মান্যের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যর্পে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

2022

0

ব্দ্ধদেব যখন বেদনাপ্রণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খ্রুজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দৃঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেরে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেরেছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মৃত্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দৃঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগ্নলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মান্বকে শীল গ্রহণ

করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেন্টন করে ধরেছে সেইগর্নল প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগর্নল মোচন হলেই আত্মা আপনারঃ বিশহদ্ধ স্বর্পটি লাভ করবে।

সেই স্বর্পটি কী? শ্ন্যতা নয়, নৈত্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈটী, কর্মা, নিখলের প্রতি প্রেম। বৃদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বর্পকে পায়। স্থা যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

३ टेंच ४०५७

8

বৃদ্ধদেব যে দৃঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দৃঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দৃঃখ-স্বীকারের দ্বারা মান্য আপনাকে বড়ো করে জানে। খ্ব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খ্ব বড়ো রকম করে ব্ত -পালনের মাহাত্ম্য মান্যের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মান্যের মন তাতে ধাবিত হয়।

28 क्रंब [2026]

Ć

ব্দ্ধদেব শ্নাকে মানতেন কি প্র্ণিকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে।
কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মৃক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ম্বিক্তর সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা,
ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন
অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মৃক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে
নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই ম্বিক্ত। এই প্রেম
যা যেখানে আছে কিছ্ককেই ত্যাগ করে না; সমস্তকেই সত্যময় করে, প্র্ণতম করে
উপলব্ধি করে। নিজেকে প্রের্পর মধ্যে সম্প্রণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

৭ বৈশাখ [১৩১৬]

Ġ

বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিরেছিল তখন বৃদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিৎকার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে. স্বার্থত্যাগ করে. সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষর করে ফেললে তবেই মৃত্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে ন্নান করলে, বা অগ্নিতে আহ্বতি দিলে, বা মন্দ্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শ্বনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুরুকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।

৭ পোষ [১৩১৬]

9

বন্ধেদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দুল্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দুরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়— কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মতাদশ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য— আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বাথের দিকে টানে— বিশক্তে প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়— এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার 'প্রেণিমা' বলে চিত্রার একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতন্ত সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিবিয়ে দিল্লম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোটু একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি-বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য দ্যলোক ভলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেইরকম জিনিস—অত্যন্ত কাছে এই জিনিস্টা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আব্ত করে রেখেছে ষে অনন্ত-আকাশ-ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে—এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক ম.হ.তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বৃদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যথন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈন্ত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি—সে যে যেখানে যা-কিছ, আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যর পে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই ব্দ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন— নইলে মানুষ বিশক্ত্র আত্মহত্যার তত্ত্বথা শোনবার জন্য কথনোই তাঁর চার দিকে ভিড করে আসত না।

४ टेनाचे ५०५४

¥

বৌদ্ধর্মা বিষয়াসন্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তংপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সামাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মান্বের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মৃক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদাম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মান্বের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মান্বকে ধর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

2022

۵

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্থ-ভারতবর্ষ ও হিন্দ্র্ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের
মাঝখানকার বেড়াগ্র্লি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল—শুর্ব্ব তাই নয়, বাহিরের নানা
জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই
মিশ্রণকে ষথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া
আর্ব্যনিক হিন্দ্ব্যুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দ্ব্যুগের মধ্যে আচারে ও
প্জাতন্তে যে গ্রুতর পার্থাক্য আছে তাহার মাঝখানের সদ্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই
যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিম্পান্তির চেন্টা ইইতে
থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ স্কুণ্ণত রকমে রফা হইয়া
গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা
অন্তরে বাহিরে দ্বর্ল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই
বিচারবর্ণ্বিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়— যাহা-কিছ্ব আছে তাহাকে
ব্রান্ধর দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত
আশ্রম করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোর্প পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়ছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধর্মের যে সম্প্রদায়ের রুপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধর্মের তত্ত্জ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজনা মানব-ইতিহাসের স্ভিতৈ এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজনাই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল বাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র প্রাচর্না ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদম্ভের ঘরা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগর্বলকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের প্রোণগর্বেলর সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদ্দোর কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশ্বদ্ধ স্বর্পগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগৃর্বিল ন্তন নহে; ইহারাও অনেক কালের প্রোতন, মানবের শিশ্বকালের স্থিত। দিনের বেলার বেমন তারা দেখা বায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগ্বলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধর্গে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধর্গের শেষ ভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃত্থলা করিবার চেন্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ প্রাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দ্র্ব্গের ঐতিহাসিক সাধনা।

2026

20

একদিন বৃদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দৃঃখ দ্র করব। দৃঃখ তিনি সতাই দ্রে করতে পেরেছিলেন কি না সোট বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জঁন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তার তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দ্র করে দেওয়া চলে!

2002 BIB PC

.

ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্ষকে জানতে হলে সম্দুশ্পারে ভারতবর্ষের স্কৃরে দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধ্লিকলত্ব্যিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে ম্পণ্ট ও উম্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্য-কালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষার ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীরতার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীর অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশিক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি: এই যোগ উদ্যক্ত তর্বারির জ্বোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দ্বঃখ দিয়ে নয়, নিজে দ্বঃখ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীরতা স্বীকার করা সন্তব হয় সেই সত্যের জ্বোরেই চীদের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে স্কুর্র দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির স্কাভীর ধৈর্য, আত্মসংব্যা, তার

রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিক্ষিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শ্রনেছি যে, এই-সকল গ্রেণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বরং ভারতবর্ষ থেকে আজ ল্যুপ্তায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই ক্ল উপ্চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসগুয় আজও দ্রের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধ্নিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থান্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

প্রাবণ ১৩৩৪

#### 25

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে: এর মধ্যে শ্বন্ধ মানুবের নয়, অন্য জীবেরও, যথেণ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে: তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণিজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফ্রটিরে তুলছে: তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অলপ অলপ করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মৃক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান: সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালী-পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিল্ম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী রিম্ব চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে: দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বৃদ্ধই যে তাঁর কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেথকের একট্রও বাধত না। কেননা, গাভীর এই ল্লেহেরই শেষ গিয়ে পেণচৈছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এত বড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তৃচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মাল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেন্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

20

ব্রুদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশ্ন্য হিংসাশ্ন্য শুর্তাশ্ন্য মানসে অপরিমাণ মৈনী পোষণ করবে। দীড়াতে বসতে চলতে শ্তে যাবং নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।
এত বড়ো উপদেশ মান্মকেই দেওয়া চলে। কেননা, মান্থের মধ্যে গভীর
হয়ে আছে সোহহংতত্ত্ব। সে কথা বৃদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই
বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মান্য প্রকাশ
করে।

অথব'বেদ বলেন, তঙ্মাদ্ বৈ বিশ্বান্ প্র্র্থমিদং ব্রন্থেতি মন্যতে— যিনি বিশ্বান্ তিনি মান্যকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জ্ঞানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দ্ঃসাধ্য কর্ম'কে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে প্র্র্থে ব্রন্ধা বিদ্বস্থে বিদ্বঃ প্রমেষ্ঠিনম্— যাঁরা ভূমাকে জ্ঞানেন মান্যে, তাঁরা জ্ঞানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মান্যের মধ্যে জ্ঞানিছলেন বলেই বৃদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিষং পরতং আয়রুসা একপর্ত্তমন্রক্থে এবন্পি সম্বভূতেসর মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়া ক্রুয় করেই নিজের একমাত্র পাত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে। মাথা গনে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মান্বের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অন্ভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মান্বের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অস্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শ্বনিয়ে তিনি মান্বকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

[ 2002]

#### ব্দজদেশাংসব

হিংসায় উশ্মন্ত পৃথিনী, নিত্য নিঠ্র দ্বন্ধ, ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
ন্তন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অম্তবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপন্ম চিরমধন্নিষ্যান।
শাস্ত হে, মৃক্ত হে, হে অনন্তপন্ণা,
করন্থাঘন, ধরণীতল কর কলৎকশ্না।

এস দানবার, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা—
মহাভিক্ষা, লও সবার অহংকারভিক্ষা।
লোক লোক ভূলাক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ—
প্রাণ লভূক সকল ভূবন, নয়ন লভূক অন্ধ।
শাস্ত হে, মৃক্ত হে, হে অনন্তপ্যা,
কর্ণাঘন, ধরণীতল কর কলভকশ্না।

কন্দনময় নিখিলহাদয় তাপদহনদীপ্ত, বিষয়বিষবিকারজীণ খিল্ল অপরিত্পু। দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকল্মগ্লানি, তব মঙ্গলাশত্থ আন তব দক্ষিণ পাণি— তব শ্ভসংগীতরাগ, তব স্ন্দর ছন্দ। শাস্ত হে, মৃক্ত হে, হে অনস্তপ্না, কর্নাঘন, ধরণীতল কর কলতকশ্না।

২১ ফাল্গনে ১০০০

সংস্কৃত ছল্দের নিয়ম-অন্সারে পঠনীয়

#### সকলকল্বতামসহর

সকল কল্বতামস হর,
জয় হোক তব জয়।
আম্তবারি সিঞ্চন কর
নিখিলভূবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণা, মহাপ্রেম!

জ্ঞানস্থ -উদয়ভাতি ধবংস কর্ক তিমিররাতি, দ্বঃসহ দ্বঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয়। মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণা, মহাপ্রেম!

মোহমালন অতিদুর্দিন—

শব্দিকতাচিত পান্থ

জটিলগহনপথসংকট
সংশয়-উদ্ভান্ত।

কর্ণাময়, মাগি শরণ—

দুর্গতিভয় করহ হরণ,

দাও দুঃখবন্ধতরণ

মুক্তির পরিচয়।

মহাশান্তি, মহাক্ষেম,

মহাপুন্য, মহাপ্রেম!

বৈশাখী প্রণিমা ১০৩৮

## ব্ৰুদ্দেবের প্রতি

সারনাথে ম্লগন্ধকৃটিবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো ভূমি।
বোধিদুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থাক হোক, মৃক্ত হোক মোহ-আবরণ-বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়্,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্তে হেথাকার তন্দ্রালস বায়্
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষ্ক শংখধর্নি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কংঠ উঠ্ক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

দান্ধিলং ২৪ অক্টোবর ১৯৩১ [১৩৩৮]

#### বোরোব্দর

সেদিন প্রভাতে স্থা এইমত উঠেছে অম্বরে অরণ্যের বন্দনমর্মারে; নীলিম বাচ্পের স্পর্শ লভি শৈলগ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্লচ্ছবি।

নারিকেলবনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী ধ্যানক্ষ্য-আর্শিখ। উচ্চে উচ্ছন্ত্রীসর্জ প্রাণ অন্তহনীন আকাৎক্ষাতে, কী সাহসে চাহিল পাঠাতে আপন প্জার মন্য যুগ-যুগান্তরে। অপর্প অমৃত অক্ষরে লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা রচিল আপন মহাভাষা— সর্বকাল সর্বজ্ঞন আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে, সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে। সে লিপির বাণী সনাতন করেছে গ্রহণ প্রথম-উদিত সূর্যে শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদ্রে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোর
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদার কালোর
ছারানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি ষায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকার্চুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্যোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

প্রাণ যার দ্ব দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
'ব্বদ্ধের শর্ণ লইলাম'।

কত যাত্রী কত কাল ধরে
নম্মশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
প্রজার গন্তীর ভাষা খর্নজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপন্ন ইক্ষিতপুঞ্জ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনস্ত ধর্না 'ব্রদ্ধের শরণ লইলাম'।

অর্থ আজ্র হারায়েছে সে যুগের লিখা, নেমেছে বিস্মৃতিক্রেলিকা। অর্থাশ্ন্য কোত্হলে দেখে যায় দলে দলে আসি

স্তমণবিলাসী—
বোধশ্ন্য দৃষ্টি তার নিরথক দৃষ্য চলে গ্রাস।

চিত্ত আজি শাস্তিহীন লোভের বিকারে,
হদর নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন হরা,
কম্পন্নন ধরা।
বেগ শৃধ্ব বেড়ে চলে উধ্ব শ্বাসে মৃগ্য়া-উদ্দেশে—
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পেশছে না পরিশেষে।

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহ্বতি মাগিয়া
সর্বপ্রাসী ক্ষ্যানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মান্য ম্বিস্থান,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শ্বনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরন্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমের প্রেমের মন্দ্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বোরোব্দ্র। যবদ্বীপ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

#### সিয়াম

প্রথম দশনে

বিশরণ মহামন্ত ববে
বজ্তমন্তরবে
আকাশে ধর্নিতেছিল পশ্চিমে প্রবের,
মর্পারে, শৈলতটে, সমুদ্রের ক্লে উপক্লে,
দেশে দেশে চিত্তদার দিল মবে খ্লে
আনন্দম্খর উদ্বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দ্রংসাধ্য কীতিতি কমে চিত্তপটে মন্দিরে ম্তিতে,

আত্মদানসাধনস্ফৃতিতে,
উচ্ছনিসত উদার উক্তিতে,
স্বার্থাঘন দীনতার বন্ধনমন্তিতে—
সে মন্ত অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শৃভক্ষণে
দূরাগত পান্ধ সমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিল অস্থালিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্তারে—
শ্বুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম ম্বিজর সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগ্রুর শক্তিতে।

সে বাণীর স্থিচিকরা নাহি জানে শেষ,
নবয্গযাত্রাপথে দিবে নিত্য ন্তন উদ্দেশ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক স্তে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্বহার।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি স্মুমহং জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্তনার ধারা।

আমি সেথা হতে এন যেথা ভন্নস্ত্পে বৃদ্ধের বচন রৃদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মৃক শিলার্পে, ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি বহু যুগ ধরি বিস্মৃতিকুয়াশা ভক্তির-বিজয়স্তম্ভে-সমুংকীর্ণ অর্চনার ভাষা। সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব ম্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আদিয়াছে আপন-অঙ্গন-সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
দ্বিদ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজনে করি যাব দ্বান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের প্র্ণায্গ হতে—
যে য্গের গিরিশ্স্প-পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

ব্যা•কক ১১ অক্টোবর ১৯২৭ [১৩৩৪]

# খ্সট

## যিশ্বচরিত

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জারগাটাতে আমাদের একট্ব প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবৃদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণিডরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপ্র্রষ্থ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইর্প কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণিডর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বালিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশরে প্রতি আমরা অনেক দিন এইর্প একটা বিদেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খ্লের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খ্লটান মিশনরিদের নিকট হইতে। খ্লটকে তাঁহারা খ্লটানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যস্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেণ্টা করিয়াছেন। স্তরাং আত্মরক্ষার চেণ্টায় আমরা লড়াই করিবার জনাই প্রস্তৃত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মান্ত্র বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃস্টানকৈ আঘাত করিবেত গিয়া খৃস্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু বাঁহারা জগতের মহাপ্রত্ব্য, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে থর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তথন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে প্রজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশ্বর খেলামার—এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না—এই বিশ্বাসে তথন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লক্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইর্পে হিন্দ্র সমাজের ক্ল যখন ছাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধাসয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রন্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগ্রকে দুর্বল করিয়া

তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃস্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনও আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দ্রে হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দ্বের্থাগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উম্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম সাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘ্রচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগ্র্লি অন্তুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-র্পে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নিভরে সকল ধর্মের মহাপার্ব্বদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্রাদান করিতে পারি।

কিন্তু দ্বর্গতির দিনে মান্ব যখন দ্বর্ণল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয়ে হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয়াে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মান্বের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনও ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নিচে নামিতে থাকে তখনও সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টাদিকে উল্মন্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মৃতিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শস্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। প্রে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগৃর্বাকিক প্রজীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছ্ আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধ্লামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব —এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নিজীবতাই যেখানে যাহা-কিছ্ আছে সমস্তকেই সমান ম্লো রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দণ্ড তেমন, ভূলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের ম্ল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে ষধার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত থাইরা আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিরাছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থার আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি বাবহারে তাহার উল্টাকরি। ইহাতে ক্রমে যখন আর্থায়্ঞারের স্ত্রপাত হইল তখন নিজের বুজির সঙ্গে বাবহারের সাম্প্রস্য-সাধনের অতি সহজ্ঞ উপার বাহির করিবার চেট্টার প্রবৃত্ত হইরাছি। আমাদের যাহা-কিছ্ব আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছ্বই বর্জনীয় নহে. ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খ্রিলয়া দিতেছি না— সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে উদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার বে অপরাধ সে আরও গ্রহতর। লোকভরে এবং অভ্যাসের আলস্যে সভ্যকে

আমরা যদি শ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লচ্চ্ছিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যাক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের প্রাতন জ্ঞালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুন্ঠিত হইতেছি না।

এই চেন্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদাত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস প্জাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দৃঃথে অভিভূত করিয়া ফোলিডেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, বার্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পণ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণর্প দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বৃদ্ধির চোখে স্ক্রের ব্যাখ্যার খুলা ছড়াইয়া নিশেচণ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবৃদ্ধি চরিত্রবল যথন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃণ্টিকে প্রবল পোরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দৃঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পণ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হদয়হীন ভাব্বতার স্ক্রে কার্বতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন ব্ঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মন্যাত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নিভাকি পোর্বের সহিত প্রশিক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দ্র্গতির দিনে সেই মহাপ্র্বেষরই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত প্থিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কৃত্রিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেণ্টন হইতে চিন্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব ঘাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমন্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নৃত্ন পন্থা, কোনো বাহা প্রণালী, কোনো অন্তুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহন্ধ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাকাটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে প্রতীকৃত করিবার চেন্টা করা বিড়ন্ত্রনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দ্ভিকৈ সরল করিয়া সন্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপর্পে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দলিগ্ত নেতের দৃণ্ডিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দ্বর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-ব্নানির মধ্য হইতে আমরা লক্ষিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মান্ষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যম্তি সম্মুখে দেখি। মান্ষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভূলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, প্রজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসন্বচিত্ব ধ্লায় ফোলায়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অম্তের প্রত বলিয়া সগোরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মান্বের কাছে মান্বকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মন্জি দেওরা। মন্জি স্বর্গ নহে, সম্থ নহে। মন্জি অধিকারবিস্তার, মন্জি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মৃত্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইরাছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তুমি আমাদের কেহ নও' বালয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তুমি আমাদের জাতির নও' বালয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিল্ল করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভাক্তিনয় চিত্তে প্রণাম করো, বলো— 'তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপ্রেষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবিভাবের অনুক্ল সময় বিলয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সন্বাম্বে আমাদের ভুল ব্বিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগ্র্লিকে আমরা অনুক্ল বিলয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিক্ল বিলয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেন্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিক্ল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যথন অত্যন্ত ক্রির হয় তথনই ঝড়কে আমরা আসয় বিলয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি—প্রতিক্লতা যেমন আনুক্ল্য করে এমন আর কিছ্বতেই নহে। যিশ্র জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যির প্রমাণ পাইব।

মান্ধের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কির্প প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পণ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মান্ধ এই ঐশ্বর্ষের প্রলোভনে আকৃণ্ট হইয়া কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ বা দাসাবৃত্তি, কেহ বা দাসাবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়—এক মুহুত্ত অবকাশ পায় না।

ষিশ্ব যথন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথন রোম-সামাজ্যের প্রতাপ অপ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সামাজ্যেরই গৌরবচ্ডা সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত: ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিস্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাব্দ্ধি বাহ্বল ও রাশ্বীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপ্লে সামাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সামাজ্যের এক প্রাস্তে দরিদ্র ইহ্দি মাতার গতে এই শিশ্ব জন্মগ্রহণ করিলেন।

তথন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল ম্তি, ইহ্দি-সমাজে লোকাচার ও শাদ্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহ্বদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণিডবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষ-ভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইর্প তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগ্রিল সত্যে বন্ধ, এই সত্যগ্রিল বিধির্পে তাহাদের সংহিতার লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গশ্ভির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবৃদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিম্পেষিত চিত্তে নৃতন প্রাণ সন্ধার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন খ্যি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাহাদের অভ্যুদয়। তাহারা স্মৃতিশান্তের মৃতপত্ত-মর্মারকে আচ্ছল্ল করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেয়ায়া প্রভৃতি ইহুদি খ্যিষণা পরমদ্বর্গতির দিনে আলোক জনালাইয়াছেন, তাহাদের তীর জনালাময় বাক্যের বক্সবর্ষণে স্বজাতির বন্ধ জীবনের বহুদিনসন্তিত কল্বয়রাশি দক্ষ করিয়াছেন।

শাদ্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহ্বদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। বদিচ তাহারা সাহিসক যোদ্ধা ছিল, তব্ রাষ্ট্রক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পট্নত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দ্বর্গতিলাভ করিয়াছিল।

ষিশার জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুনিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদর বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবর্দ্ধ করিয়া, প্রাতনকে চিরস্থারী করিবার চেন্টায় তখন সকলে নিষ্কুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্মদ্ শাস্তে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বৃদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়বের চাপ যতই কঠোর হউক মন্যাবের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাদ্বা যখন পাঁড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছবিসত হইয়া উঠে— সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহ্দিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্যে প্নরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশ্বরের বরপত্র ইহ্দি জাতির সত্যব্য প্রবায়র আসল হইয়াছে।

এই আসম শুভ মৃহ্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভার্বিত জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মর্স্থলীতে বসিয়া অভিষেক্দাতা যোহন্ যখন ইহ্নিদিগকে অন্তাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্নান করিলেন তখন দলে দলে প্র্ণাকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহ্নিদরা ঈশ্বরকে প্রসম্ম করিয়া প্রথিবীতে আপনাদের অপমান ঘ্রচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠিস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে বিশাও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য বিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বা ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিরা? একবার কি মর্ম্মুলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশ্র মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপাঁঠের উপরে ধর্মাসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মৢয় করিতে উদ্যত ইইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়া হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বিলয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তথন রাজগোঁরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহৢবিদ জাতি রাজ্বীয় স্বাধীনতার স্থম্বপ্রে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অস্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্বের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে স্কৃপণ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দ্পু প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্রের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অভূত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নমু প্থিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের খাষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অভূত একটা কথা বলিয়াছেন: যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান. তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকৈ এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেও সম্পদ কেহ নন্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উল্লত হয়, যে পশ্চাদ্বতী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দাদাশন্তপ্রতাপ সম্লাটের রাজদন্ত অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে কুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য ঘাঁহার অনুবতী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র ঘাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গোরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধনা; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্ম তাহারা ধনা; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।'

এইর্পে স্বর্গরাজ্ঞাকে যিশ্ব মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশ্বদ্ধ গোরব থব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেশাইয়াছেন, মান্বের মন্বাদ্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মান্বের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরেক তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে প্রের যে সম্বন্ধ তাহা আশ্বন্ধীয়তার নিকটেতম সম্বন্ধ— আত্মা বৈ জায়তে প্রেঃ। তাহা আদেশ-

পালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্রর পে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজার পে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যথন তাঁহাকে বলিল 'তুয়ি রাজা' তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মান্ধের পরিরাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নির্থাক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই ষে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহ-বশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মন্যান্থকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। ষে আত্মশক্তিকে বাধাম্ক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিরাণের আশা। মান্ম যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবন্যাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মান্ষকে এই মানবপ্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মান্ষকে যন্তর্পে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মান্ষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মান্ষকে পবিত্র করে না। বাহিরের হপর্শ বাহিরের খাদ্য মান্ষকে দ্বিত্ত করিতে পারে না; কারণ, মান্বের মন্যাত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংপ্রবে মান্য পতিত হয় তাহারা মান্যকে ছোটো করিয়া দেয়। এইর্পে মান্য যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; তাহার শক্তি হাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘ্ররেয়ামরে। এই জনাই মানবপ্রত আচার ও শাস্তকে মান্বের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের ছারা ইশ্বরের প্রভা নহে, অন্তরের ভক্তির ছারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অম্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্যাণের পথে আহ্বন করিলেন।

শুধ্ তাই নয়, সমন্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহনান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বন্দ্রহীনকে যে বন্দ্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরুপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টাস্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মার নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বন্দ্র দিয়া, ম্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মার এবং এইর্প খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যম্বের অবমাননা। যিশুরে উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মার প্রজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের প্রজা, আতি কঠিন তাঁহাদের বত। তাঁহারা আরামের শস্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দ্রে দেশ-দেশাস্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার আবির্তাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া স্কৃপট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, তাঁহার আবির্তাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া স্কৃপট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ,

এই মহাপ্রেম্ব সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য ষেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাহাকে তাহার শিষোরা দ্বংখের মান্য বলেন। দ্বংখ-দ্বীকারকে তিনি মহং করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মান্যকে বড়ো করিয়াছেন। দ্বংখের উপরেও মান্য যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মান্য আপনার সেই বিশন্ধ মন্যাদকে প্রচার করে যাহা আগানে পোড়ে না যাহা অস্ক্রাঘাতে ছিল্ল হর না।

সমস্ত মান্বের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মান্বের দৃঃখভার স্বেচ্ছাপ্র্বিক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছার দৃঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দৃর্বলের নিজীবি প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অগ্রভলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দৃঃখ্যবীকারের দ্বারা গোরব লাভ করে। সে গোরব অহংকারের গোরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মন্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশাক— তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমুতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথার পে কোনো-একটি শান্তের প্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দূর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাব্তকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু সে নম্ম হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে. দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে. যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছ ই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপত্র প্রথিবীকে, সকল মান্ত্রকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দরে করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের শ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯১০

## अ अदिश्रदा

সম্প্রদার এই বলে অহংকার করে যে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রম করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহার পকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যম্বের গোরুষ তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বন্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃদ্টান খৃদ্টধর্মকে নিয়ে ধখনই অহংকার করে তখনই বৃন্ধতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে বা তার ধর্ম নয়, বা তার আপনি। এই জন্যে বেখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষাকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লঙ্গা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে—এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এই জন্যেই মান্ধকে সাম্প্রদায়িক খৃস্টানের হাত থেকে খ্স্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাক্ষের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদারের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃস্টধর্মের মর্মাকথা গ্রহণ করবার চেণ্টা করব— খ্স্টানের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ': অর্থাং, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, স্থিতি তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শ্নো সেই তাঁর নিরস্তর আনন্দধারা।

বন্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘ্রেমাচ্ছে, দ্বিত বাজ্পে ঘর ভরা— তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বন্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে করা যায় তা হলে সমস্ত সন্ধিত তাপ এবং প্লানি তখনি দ্রে হয়ে যায়। তেমনি আপনার বন্ধ চিন্তকে ভূলোক ভূবলোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্জয় সহজেই বিলীন হয়— এই ম্বিক্তর সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন রক্ষের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি করে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষ-ভাবে আপন অনুভৃতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খুস্টধর্মের লক্ষ্য।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মান, যের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দৃঃখ পার, কিন্তু এই বিরোধ হতে মান্ধের অকল্যাণ। দৃঃখ পশ্বও পার, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মান্ধের। যে অংশে মান্ধ পশ্ব সে অংশে অভাবের দৃঃখ তাকে কণ্ট দের, যে অংশে মান্ধ মান্ধ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য সকল আঘাতের চেরে বেশি। তাই মান্ধের পশ্ব- অংশ বলে, 'সণ্ণয় করে করে আমি অভাবের দৃঃখ দ্র করব'; মান্বের মান্বঅংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছায় উৎসর্গ করব—
বাসনাকে দদ্ধ করে প্রেমে সম্ভ্রেল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরমইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দ্বংখের চেরে বড়ো দ্বংখ মান্বের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কল্ব।

অন্নবন্দের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কন্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে? মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন? কিসের খেদে উন্মন্ত হয়ে মানুষ আপন শতবংসরের প্রাতন ব্যবস্থাকে ধ্লিসাং করে দিয়ে আবার ন্তন স্থিতিত প্রবৃত্ত হয়? তার কায়া এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চরই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো ন্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যারা মহামানুষ তারা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দৃঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদার্ণ স্পণ্টর্পে দেখতে না পেতৃম তা হলে ক্ষ্দু মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে?

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দৃঃখ জন্মাক্ষে সেই দৃঃখ পান করছেন কে? সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে? চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে? যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে থৈযের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়? যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুম্পুর্বৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া: কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃস্টধর্ম জানাছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষ্মন্ত করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশ্যুখলে বে'ধে মারবার চেন্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে ষিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দ্বংশ পেরে আসছেন, তিনি বলছেন, জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে? মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল? বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।

সেই বড়ো বিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই বদি চরম সত্য হত তা হলে কি রক্ষা ছিল? বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে? সে কি তিলমাত্র কিছ্ ছাড়তে পারে? কেন পারে না? তার আছে কী যে পারবে? তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়?

আমরা তো ভারে ভারে কল্ব এনে জমাছি। যে বড়ো সে ক্রমাণত তাই ক্ষালন করছে— আপন রক্ত দিয়ে, দৃঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কে'দে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না— তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে খ্লো দিয়েছি— অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসল্ম তোমার আসনে, তোমার দৃঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও। তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শান্তি নেন তখন সেই শান্তির দার্ণ দৃঃখ আর সহাহর না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদন্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীন্ত্রী দিয়ে, মান্বেরর প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মৃদ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কার্ব রচনা করেছে, কমী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মান্বের সকল রচনা এই বলেছে—'তোমার মতো এমন স্বন্দর আর দেখল্ম না। ক্ষ্ম্ধা লোভ কাম লোধ এ-যে সব কালো— কিন্তু তুমি কী স্বন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মান্বের মধ্যে মান্বের এই-যে বড়োর আবিভাবি, যিনি মান্বের হাতের সমস্ত আঘাত সহা করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মান্বের পাপের একেবারে ম্লে গিয়ে বাজছে—এই আবিভাবি তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মান্বের দেবতা মান্বের অস্তরেই—তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই মান্বের পাপে, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মান্বের পাপের নিব্ভি। মান্বের সেই বড়ো, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে মান্বের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

র্পকের আকারে এই সতা খৃস্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪

## খ্যুম্টোৎসব

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমার নইলে, ত্রিভূবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দ্বইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ স্থিতির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দ্বইকে মানতে চায় নি। কারণ, দ্বইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে প্র্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থ-ভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে স্থির লীলা। উপরের সঙ্গে নিচের যে মিলন,

বিশ্বকমার কর্মের সঙ্গে ক্ষ্রুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরস্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড র্পকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপ্রেষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের কিয়া নিত্য চলেছে। মান্বের মনের দ্বার উম্ঘাটিত যদি না'ও হয় তব্ এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফ্র্ট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মান্য জান্ক বা নাই জান্ক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফ্র্ট কু'ড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপ্রেষ্ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অদ্রচ্নিত আলোকমালার প্রাসাদ স্থিট করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভর নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে প্থিবী ঘ্র্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড— তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; এই-সকলের অন্তর্থামী-নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের ম্লে এই পরম সম্বন্ধ যা শ্নাকে প্র্তি দান করছে, ম্ত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধ্র সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অন্তব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই, স্র্তিন্দ্রের মধ্যে আমার অথন্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাডেঃ বাণী যাঁরা প্রিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমস্থা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতার্পে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্তের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বর্পকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে এক দিন মহাত্মা যিশ্ব লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ষোদ্ধবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহ্বলের পরিচয় দেন নি— তিনি ছিল্লচীর পরে পথে পথে ঘ্রেছিলেন। তিনি সম্পদবান্ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ষে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজ্মরি পান নি, কিস্তু তিনি পিতার আশীবাদি বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিণ্ডন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় বিনি তিনি বিশ্বকে প্র্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল প্রণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম-আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে ব্রেক করে নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ

করেছে। এই মহাপ্রর্ষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপচ্ছিত হয়ে মান্ব্রের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মৃক্ত করবার জন্য এক দিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মান্ব তাঁর অন্গমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম ব্রুবতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল—কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যিশ্র বাণীর প্রেরণা অন্তব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধ্র রসে তাদের অন্তর আপ্র্ত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছ্ব নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গবিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাস্থার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিন্দের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে—তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার কুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃস্টান নাস্ত্রিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিল্ল করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খ্স্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশ্বুক্ষ হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেভিলেন যে 'পিতা নোহসি'— তুমি আমাদের পিতা।

মান্য জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোথ নেই বলে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভূল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে থিন্ডত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যারা মুক্তিলাভ করে অমৃতকে সর্বা দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্ত্যালোকেই অমরাবতী সূজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন প্রথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাগ্রিতে স্থা অন্তমিত হলে মৃত্ যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উন্তাসিত হয়ে উঠেছে— মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধর্নিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখন্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতর্প পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পণ্ট আকারে দেখতে পাই।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩

#### মানবসম্বদ্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে. আমরা বিধানের বন্ধনে আবন্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অন্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দঢ়ভাবে নিয়ন্তিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে. নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কৈননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুইে পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূতেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাডা নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সন্তার নিয়ম নয়, সন্তার আনন্দ। এই-যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে? অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সতাটা তা হলে কোন্খানে? সতাকে আমরা একের মধ্যে খাজি। হাত থেকে लाठि भए एतन, गाह एथरक कल भएन, भाशाएउत छेभत एथरक वेतना निए तिस्य এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বে মধ্যে দেখতে পেলে অর্মান মান্যের মন বললে 'সতাকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগ্রাল আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নির্থাক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথাগুলি বহু, কিন্তু তারা সতা হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐকো।

এই তো গেল বস্থুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই?

আমরা আনন্দ পাই বন্ধতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগর্নল ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই? এ প্রশেনর উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না. দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্, আমি ষে এ'কে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ—তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ। নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধ জনিতা', কে সেই বন্ধ, কে সেই পিতা? যিনি সত্যদ্রন্টা তিনি 'হাদা মনীযা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রদেনর যেটকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশেনর উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশ খুস্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পত্র, পত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।' প্রের সঙ্গে পিতার শ্ব্র কার্যকারণের যোগ নয়, প্রের পিতারই আত্মস্বর্পের প্রকাশ। থৃস্ট বলেছেন 'আমাতে তিনিই আছেন', প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশ্বন্ধ, সেথানেই এমন কথা বলতে পারা যায়: সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা।' এ কথাটি নৃতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরও অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খুস্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই

প্রকাশ।' এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রকনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পেণছিয় ততক্ষণ সে কথা বদ্ধা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃস্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভূ', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দ্ছিট রাখি তবে বলতে হয় যে, খ্লেটর জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফর্ল ফর্টেছে স্কর, তার মাধ্র্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপরে প্রাবল্য খৃস্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মান্বেরর প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খ্স্টীয় সমাজের সাফল্য দেখিয়েছে— এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খ্স্টানের ধর্মবিদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মান্বের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরম্রের অন্তর্থালিতে, বন্দ্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খ্স্টধর্মের বড়ো কথা। খ্স্টানরা বিশ্বাস করেন—খ্স্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে প'রতাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন প্রত্রের অন্নপ্রাশনে দেবর্মান্দরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হদয়ে পেণছির নি যে, যেখানে স্থেরি তেজ সেখানে দীপশিখা আনা ম্ট্তা, যেখানে গভীর সম্দু সেখানে জলগণ্ড্য দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পণ্ট, অতি তীর: সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগানদেয়।

প্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত করে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেণ্টায় মান্য তাঁকে দ্বিগ্ল অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাশ্ডার দ্বই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পেণ্টাছবার প্রা মাশ্ল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মান্যের প্রতি দ্ণিউই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধ্ব আান্ দ্বুংজের চিঠি পেল্বম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিক্ল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দৃঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দৃঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসস্তমারীতে বহু ভারতীয় প্রীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বিণক্দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে? মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খুস্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীরর্পে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মান্বের জন্য প্রাণান্তকর দৃঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্ বৃক্ষে ফলল? কে এতে রসসন্তার করে? এ প্রশেনর উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খুস্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইন্টরেস্ট্ অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎস্ক্যে বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে ষেমন জাগর্ক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্ব ই মান্মকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণর্পে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মান্ম, তুমি কী কর, তূমি কী ভাব?' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কোত্হল, না আছে শ্রন্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুর্হেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়? মান্মকে যথোচিত ম্ল্যা দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃস্ট বাঁচিয়েছেন প্রথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মান্মের উদাসীন্য থেকে মান্মকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাকৈ অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূলা, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেরেছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃস্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগর্ক করেছে আমরা যেন নির্রাভমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬

## বড়োদিন

যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য-প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনই সে নৃতন, কিন্তু তব্ সে চিরপ্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্বিদ্ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পে'ছিয় তার বহু যুগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সত্যের দ্তকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়—সত্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ প্জা-অন্তান করে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো স্লভে ম্লা চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার করে তিন-শত-পশ্মর্ষাট্ট-তম দিনে তাঁর শুব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সাল্পনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি করে মান্ম নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দ্বর্হ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে ষায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, শুবের মধ্যে সহজ্ব নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের ম্বিক্ত দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রনরাব্তির মধ্যে।

আজ আমি লঙ্জা বোধ করেছি এমন করে এক দিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধা করবার কাজে আহতে হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নির্বাতশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়? যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন—যে তারিখেই আসাক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাং আসে, কিন্তু ক্রশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গিজায় গিজায় তাঁর স্তবধননি উঠছে, যিনি প্রমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে— আর সেই গিজার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে প্রথিবী ভ্রাতহত্যায়। দেবালয়ে স্থবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদার ণ, দুর্বলৈর অন্নগ্রাস আজ ল ুিঠত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খুস্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ প্জাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশ্লবিদ্ধ সেই কার্নুণিকের জয়ধর্নন করছে অভ্যন্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ? কেমন করে জানব খৃস্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে? আনন্দ করব কী নিয়ে? এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর-এক দিকে প্রনর জ্জীবন প্রচার করব শুধু মাত্র কথায়? আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহুতে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মান্বকে পরমিপতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলে-ছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসতার বেদীতে। চিরদিনের জনো এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপাল আয়োজন।

বেদমন্তে আছে তিনি আমাদের পিতা : পিতা নোহসি। সেইসঙ্গে প্রার্থনা আছে : পিতা নো বােধি। তিনি যে পিতা এই বােধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বােধ যিনি দান করতে এসেছিলেন তিনি বার্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের দারের বাইরে— সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব করে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মান্বের লজ্জা সমস্ত প্থিবী ব্যাপ্ত করে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধ্লায় নত হােক, চােখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়ােদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নয় করবার দিন।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

#### थ्य

আমাদের এই ভূলোককে বেণ্টন করে আছে ভূবলোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়, সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভূবলোক আছে বলেই আমাদের প্রথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সংগীতসম্পদে সমন্ধ --- প্রিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবলোকের দান। এক সময় প্রিথবী ষ্থন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চার দিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্য কিরণ এই আচ্ছাদন ভালো করে ভেদ করতে পারত না। ভূগভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জল-म्हलदक महस्र करत जुरलिছल। क्रमम এই তাপ माख হয়ে গেলে আকাশ निर्मल राय जन, रमप्राप्त रेन कौन, मृर्यिकतन भाषियौत ननाएँ आगौरीमिंग भीताय দেবার অবকাশ পেল। ভুবলোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত राल প्रियी राम प्रमुख, क्षीयक्कु राम आर्गामा प्रानियान प्रानिया और পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নিম্ক্তে করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে रखिष्ट मु: भन्दीकारतंत्र कांग्रां भारत। जत्मक ममत्र एम रहेणात्र मान्य जुल করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পূথিবী যখন তার স্থিট-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভকম্প, অগ্নি-উচ্ছবাস, বায়্ম ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থ পরতা, হিংস্রতা, লাব্বলি দে, বলিকে পীড়ন আজও চলছে: আদিম কালে রিপার অন্ধবেগের পথে শাভবাদির বাধা আরও অলপ ছিল। এই-যে বিষনিশ্বাসে মানুষের ভুবলোক আবিল মেঘাচ্ছন, এই-যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্মাল করবার চেণ্টায় কত সমাজতল্য ধর্ম তল্য মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেণ্টা শুধু নিয়ম-শাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হতে পারে না। নিয়মের বল্গায় প্রমন্ত রিপার উচ্ছ তথলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে: কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিরম মানে ভরে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলিতা। ভরদ্বারা চালিত সমাজে বা সামাজ্যে মানুষকে পশ্র তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মান্বের অন্তরের বার্মণ্ডল মলিনতাম্ক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মান্বের অন্তরলোকের মোহাবরণ ম্কু করবার জন্যে বৃ্গে বৃ্গে মহৎ প্রাণের অন্ত্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, য়েখানে তার সোনার্পার র্থান, য়েখানে মান্বের অশনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্কুল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্কুল ম্তিকাভাণ্ডারই তো প্থিবীর মাহাত্মাভাণ্ডার নয়। য়েখানে তার আলোক বিচ্ছ্রিত, য়েখানে নিশ্বসিত তার প্রাণ, য়েখানে প্রসারিত তার ম্বিঙ্ক, সেই উর্ধ্বলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌলর্ষ। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্কুলতা, য়েখানে তার বিষয়বৃদ্ধি, য়েখানে তার অর্জন এবং সঞ্চয়; তারই প্রতি আসাক্তিই বদি কোনো মৃঢ়ভায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শাভি থাকে না, সমাজ বিষবান্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জবৃড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মান্বে মান্বে হিংপ্রবৃদ্ধির

আগন্ন জনালিরে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপন্র্বদের ধাঁরা মান্বকে সোনার্পার ভাশ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দর্বলের ব্কের উপর দিয়ে প্রবলের ইম্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা ধাঁরা নন--মান্বের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মৃতিক সেই মৃত্তি দান করা ঘাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপ্রেষ নিশ্চয়ই প্থিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনও ষাঁরা এই প্থিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে স্কুশর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়। তেমনি মান্বেষর চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উল্গার করছে নিয়ত তা নির্মাল হচ্ছে পবিব্রজীবনের সংস্পর্শো। এই শ্বভ চেন্টা মানবলাকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যন্তদ্রং তম্ব আস্বর এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধ্দের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই—যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা প্থিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যিশ্ব নিকটেই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপ্র্ণ কল্যাণর্প দেখতে পেরেছি কয়েক জনের মধ্যে। এই কল্যাণের দতে আমাদের ইতিহাসে অম্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মান্ত্র্যকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন रस आभार्मत প্রত্যক্ষ रस आस्मिन তবে সে आभार्मत मन्न मृत्याग। किनना শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বির্দ্ধতা শন্ত্তার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠ্রর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই-যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপামান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এ'কে উপলব্ধি করা সহজ: শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের ষাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বৃদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাদ্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই ষথার্থ মাজি। খুস্টকৈ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা শাধু একা বসে রিপ, দমন করেন নি, তাঁরা দৃঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দ্রান্তরে, পর্বত সম্দ্র পোরয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপ্রে, ষেরা এইরকম আপন জীবনের প্রদীপ জনালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মান্বরূপে আপনাকে।

খ্লেটর প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জনালিয়েছে.
অনাথ-পীড়িতদের দৃঃখ দ্র করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে
দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চার দিকে, কলনুষে প্থিবী আছেয়— তব্ বলতে
হবে : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য হায়তে মহতো ভয়াং। এই বিরাট কলনুর্বানবিড়তার
মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের প্র্ণাের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই

আছেন—নইলে প্থিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য স্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।

শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬

## थ्रष्ठ-श्रमक

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর মানবগ্হে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দ্বংথের কণ্টকিকরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মান্ব্রের সকলপ্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূলাই সেই দ্বঃখ। মান্বের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দ্বঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দ্বঃখসংগমে মান্বের সঙ্গে মিলিয়াছেন, দ্বঃখকে অপরিসীম ম্বিক্ততে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন— ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

[১১ মাঘ] ১০১৪

ŧ

ষিশ্ব কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্-এক পশ্বরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন
— কোনো পশ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী
রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপ্র্ণাক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা
অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহ্বিদ যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল— যেদিন তাঁকে
রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই কুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি
জগতের ইতিহাসে যে চির্রাদন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সোদন কোথাও প্রকাশ
পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে কয়লে সমস্তই চুকেব্রক গেল, এই অতি ক্ষ্রুর
স্ফ্রিলঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু, কার সাধ্য নেবায়!
ভগবান যিশ্ব তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—
সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীন
ভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বংসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

১১ कालान [১०১৫]

0

আর-এক মহাপ্রেম যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন তিনি বলেছেন, 'তোমার পিতা যেরকম সম্পর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।'

এ কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষ্রুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেণ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে?

এই সম্পূর্ণতার যে-একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো: বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পেশছতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশ্ব বলেছেন, শ্রন্তেও প্রীতি করবে। শ্রন্তেক ক্ষমা করবে বলে ভয়ে-ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শ্রন্তে প্রীতি করবে বলে তিনি রক্ষাবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়েনেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগর্বল একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু, ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাট্রকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু, যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে, সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন, তাঁরা তো সংসারী লোকের দ্বর্ণল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যস্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দর্ন তাঁরা আমাদের একটা মন্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মন্ব্যত্বের গতি এত দ্র পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

**३२ केंग्र [ ३०५७ ]** 

8

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা-কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইর্প একটি মন্ত হচ্ছে : পিতা নোহসি।

এই স্বরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পরে এইটেই ম্বিত ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পরে।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি, কাজ করছি, বিশ্রাম করিছ, এই পর্যন্তই। কিন্তু, অনস্ত কালে অনস্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্দ্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে দ্বপনে ওই মন্দ্রটি বারন্বার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ : পিতা নোহসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জান্ক, কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশ্ব ওই স্বাটিকে প্থিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মূরণান্তিক যন্তুণার দ্বঃসহু আঘাতেও সেই তার

লেশমাত্র বেসার বলে নি, সে কেবলই বলেছে : পিতা নোহসি।

সেই-ষে স্বরের আদশটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত ষত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে স্বথে দঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে : পিতা নোহসি।

२१ केंग्र [ २०२७ ]

¢

ইহ্বিদদের মধ্যে ফ্যারিসি-সম্প্রদায়ের অন্শাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপদথীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একতে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন ইহ্বিদর ধর্মান্তান ইহ্বিদজাতিরই নিজম্ব স্বতক সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশ্ব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে,—ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপ্রণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয়: সকল মান্যই ঈশ্বরের সন্তান, মান্যের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপ্রণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়: বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে 'হাঁ', কিন্তু তব্তু এই কথাটিকেই সকল দেশেই মান্য এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশ্বকে মর্প্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং কুশের উপরে অপ্রমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

৭ পোষ ১০১৬

G

মান, ষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মান,য় সকলকে ঠেলে- ঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজনোই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষং তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শাস্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই নান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্স্টের উপদেশবাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন.

স্কির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে ম্বক্তি-লাভও তেমনি দঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই ষে, ধন বলো, মান বলো, যা কিছ্ আমরা জমিরে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হরে উঠি; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নন্দ্র হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দ্বের ঠেকিয়ে রাখি। সপ্তর যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেন্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো; আরও বেশি, আরও বেশি। এর্মান করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নন্দ্র হয়। উট যেমন স্টের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তের্মান কেবলই স্থুল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না; সে আপনার 'বড়ো'দ্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্তন্বর্পকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

[ 5056 ]

9

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মৃতি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মান্দ্রকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট ষে প্রেম-ভক্তিরসের বন্যাকে মৃক্ত করে দিলেন তা ইহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বাথের শৃত্থলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেট্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মান্ধের সঙ্গে মান্ধকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

[ 5056 ]

¥

মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে স্বৃশ্ব করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপ্র-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দ্রের এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া ষায় সেই মহাপ্র্র্মদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর প্র্যাচরিত আজ কত ভক্তের কপ্তে, কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে—তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মৃদ্ধ হয়ে যাছে। কী তার দীস্তি, কী তার সোন্দর্য, কী তার পবিত্রতা! কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দ্বঃসহ! কত দ্বংখের দার্ণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দ্বংখর্লিকে স্বতন্দ্র করে বদি প্রশ্বীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠ্রের দ্শো মান্বের মন একেবারে বিমৃথ হয়ে যেত। কিন্তু, সমন্ত দ্বঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার

আদিতে ও অস্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পণ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সন্দের, মান্য একে এত আদরে অস্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কত স্কুদর! শৃধ্য তাই নয়, তাঁর চারি দিকে মান্ধের সমস্ত নিষ্ঠ্রতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চারিতম্তির উপকরণ; পুর্কুকে পুর্কুজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবিভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচন্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শাস্ত স্কুদর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপ্রবৃষদের জীবনেও মহদ্দ্বংথের ভীষণ লীলাকে সেই-রকম বৃহৎ করে স্কুদর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দ্বংখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দ্বংখর্পে দেখি নে, আনন্দর্পেই দেখি।

२५ क्रंब २०२५

۵

খ্নেটর জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ৢরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেটি কী? সেটি দঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

দ্বগের দয়া যে মান্টের প্রেমে মান্টের সমন্ত দ্বংখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহুশত বংসর ধরিয়া নানা মল্রে অন্থানে সংগীতে য়ৢরোপ শ্বনিয়া আসিতেছে। শ্বনিতে শ্বনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবতী অতিচেতনার দেশ— সেইখানকার গোপন নিস্তর্জতার মধ্য হইতে মান্টের সমস্ত বীজ অন্ক্রিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মান্টের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বাদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খৃস্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনই বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সৃথের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বিলয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে বাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেণ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃস্টান তাহা নহে, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তর গ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া? কোনো জাতির মধ্যে বাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজন্য সেই জাতির পনেরো-আনা মৃত্ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধ্লা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বিশ্বিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মান্ব্রের ছোটো বড়ো সমস্ত দ্বংখ নিজে বহন করিবার শক্তিও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা ষতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের ষথেণ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দ্বংখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাণ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্ষের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দ্বংখ-পাঁড়িত মান্বের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিরাছি, প্রেমের দ্বংখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দ্বংখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দ্বংখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চরের যে দ্বংখ ভোগ করে, পারলোকিক সদ্গতির লোভে প্রণাকামী যে দ্বংখরত গ্রহণ করে, মর্ক্তিলোল্প মর্ক্তির জন্য যে দ্বংখসাধন করে, এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দ্বংখবেক বরণ করে, তাহা কোনোমতেই পরিপর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই, দৈন্যকেই প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দ্বংখ তাহাই ষথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্থ; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উধ্বর্ধ মহীয়ান করিয়া তলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যুই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখ স্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।...

মান্যকে এইর্প সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদ্ণিট, অর্থাং, প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র: সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবং করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরমশক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতংপর প্রেম না হলে আর কিছ্বতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মান্তর মধ্যে লাভ করেন।

র্বরাপের ধর্ম র্বরাপকে সেই দ্বঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মান্বের সক্ষে মান্বের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দ্বঃখ-তপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহ্বিতর যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দ্বঃসহ যজ্ঞহ্বতাশন হইতে যে অম্তের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাজ্মনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যল্ফে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্যার সৃষ্টি এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মান্বের আধ্যাত্মিক শক্তি, মান্বের ধর্মবল।

50

আজ খুস্টু মাসু। এইমান্ন ভোরের বেলা আমরা আমাদের খুস্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি। আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করল ম-কিছ, অভাব বোধ হল না-উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে কোনো আয়োজনের মুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ আমরা প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করেছি যদভূদং তম্ন আসুব। আমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে নিঃশেষে পরাস্ত করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে জয়ী করুন, জীবন একেবারে পরিপূর্ণের পে সত্য হোক। সেজন্য যত ত্যাগ যত দঃখদাহ সমস্তই যেন মাথা নত करत स्वीकात करत निरू भाति। এই ইচ্ছা তাঁকে জানিয়েছি-এই ইচ্ছার মধ্যে কিছুমার মিথ্যা যেন না থাকে এই কামনা কর্রাছ— যদি মিথ্যা থাকে তবে তা চ্পবিচ্প হোক, বজ্রাগ্নিতে দদ্ধ হয়ে যাক! এই সত্যের পথে যাবার পক্ষে মান্বই মান্বের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো বাধা, তেমনি মান্বই মান্বের পক্ষে পরম সহায়— সেই মান্বিটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ কর্ন- নিষ্কলঙ্ক শুদ্র শিশ্বটি হয়ে, একেবারে নির্পায় পিতার সম্ভানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিশ্বন হয়ে। মনুষ্যুত্বের প্রম অধিকার **मा**छ करवार প্रार्थना অনেকদিন জানিয়েছি— দুর্যোগের মুখে, বিঘার মুখে, মোহান্ধতার মুখে এই আমার প্রার্থনা—এ প্রার্থনা ব্যর্থ হতেই পারে না— বিপলে ইন্ধনের তলায় যখন আগন্ধন ধরে তখন সে কি চোখে পড়ে? সে নিতান্তই ছোটো. কিন্তু তার শক্তি কি কম? আজ সকালে তাঁর দরবারে আর-একবার দাঁডিয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন: Thy Kingdom come! আমাদের খবিরাও এই কথাই আর-এক ভাষায় বলেছেন আবিরাবীর্ম এধি! সমস্ত মানুষের সেই অন্তর্গুত্ম প্রার্থনাকে নিজের জীবনের মধ্যে সত্য করে তোলবার চেন্টায় যদি বিরত হই তা হলে আমাদের প্রতিদিনের অম চরি করে খাওয়া হবে—তা হলে আমাদের মানবজন্মটা একটা অপরিশোধিত ঋণের স্বরূপ হয়ে আমাদের চির্দায়িক করে রেখে দেবে।

Urbana : Illinois ১০ পোৰ ১৩১১

22

খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রুপটি পেরেছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে প্রেরোনা ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘে'ষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা 'বিশ্বাস করি' বলে মান্বকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মান্বের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুল্লিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ

ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মান্য আশ্রয় পাবে কেমন করে? তাতে কিছ্বদিনের মতো মান্য প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিস্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মান্যের অস্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নান্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগ্রালকে ঝেণ্টিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়, নাস্ত্রিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষণম্য প্রমাণের অন্সন্ধান করছে— যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগন্লো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে. ওই-সব প্রমাণ সংগ্রীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে।...একজন ইংরাজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে, মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে— যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদূর্ণিটর দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়— তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম সা প্রভাত দেখিয়েছেন যে, মিস্টিক বলে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধমবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন, তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে বাক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

৭ পৌষ ১৩২০

#### 25

খ্দটধর্ম মান্বকে শ্রদ্ধা করেছে. কেননা তাঁদের যিনি প্জেনীয় তিনি মানবের র্পে মানবের ভাগা স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খ্দটান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তব্ এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তও এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আর্থানবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধাযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মব্রদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্মা দেখেছি মানবিকতা সেখানে সম্কুজ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের উধের্ব একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

১১ মাঘ ১৩৪৭

#### মানৰপত্ৰ

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুখীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহ্ত অনাহ্তের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহুশত বংসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিতাধাম থেকে মর্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সে কালেও মান্য ক্ষতিবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধৃত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে কুর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্হিস্ শব্দে স্ফ্রলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধ্মকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দার্ণতম যে মৃত্যুবাণ নৃতন তৈরি হল,
ঝক্ ঝক্ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
প্জারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্য নথে আঁচড় দিয়ে।
খ্স্ট বৃকে হাত চেপে ধরলেন—
বৃঝলেন, শেষ হয়় নি তাঁর নিরবচ্ছিল্ল মৃত্যুর মৃহ্ত্,
নৃতন শ্ল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিশ্বছে তাঁর প্রন্থিতে প্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধ্মামন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নৃতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধ্মান্দিরের বেদির সামনে থেকে
প্জামন্টের স্ব্রে ডাকছে ঘাতক সৈনাকে—
বলছে, 'মারো! মারো!'

মানবপত্রে বন্দ্রণায় বলে উঠলেন উধের্ব চেয়ে;

'হে ঈশ্বর, হে মান্বের ঈশ্বর,

কেন আমাকে ত্যাগ করলে!'

প্রাবণ ১০৩১

# वर्षाभिन

একদিন ধারা মেরেছিল তাঁরে সিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ মুগে তারাই জন্ম নিরেছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জানে মিশে প্জামন্তের স্বর—
মানবপ্ত তাঁর ব্যথার কহেন, 'হে ঈশ্বর!
এ পানপাত নিদার্ণ বিষে ভরা
দুরে ফেলে দাও, দুরে ফেলে দাও ম্বরা।

বড়োদিন ১৯৩৯

# প্জালয়ের অন্তরে ও বাহিরে

গিজাঘরের ভিতরটি ল্লিম. সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা. রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো। এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে. মুখগ্রীতে বিষাদ-দঃখ বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত। তিনি যেন বলছেন. "তোমরা যারা চলে যাচ্ছ, তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়? তাকাও দেখি, বলো দেখি, কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃথের তুলা?" পুণ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হল। মনে জাগল তাঁর প্রেমের গোরব, তাঁর আশ্বাসবাণী— "এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্রিষ্ট. এসো যারা ভারাক্রান্ত, আমি তোমাদের বিরাম দেব।" এই বাক্যে শাস্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে, ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেল্ম তাঁর স্বর্গলোকে। শ্বনল্ম, "উধের তোলো তোমার হৃদয়কে।" উত্তর দিল্মে. "প্রভ. আমরা হৃদয় তলে ধরেছি তোমারই দিকে।"

চলে এল্ম বাইরে। গিজাঘর থেকে ফেরবার পথে দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী। তারা দেহকে পীড়ন করে চলেছে ক্লান্ত আক্রান্ত গ্রের্ডারে, তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে উধের্ব উদ্বাহন, ঈশ্বরের সন্দর স্থিতে নেই তাদের রোমাণ্ডিত আনন্দ, নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম। কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন ক্ষুধিত তুষার্ত তারা, ছিল্ল বসন, জীর্ণ আবাস, পরিপোষণহীন দেহ। এ দিকে তাঁর বিষয় দুঃখাভিভূত মুখ্শ্রী, উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত। গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— "আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা সে আমারই প্রতি।"

মংপ্র। দাজিলিং ২২ এপ্রিল ১৯৪০

# শিক্ষা

# শিক্ষা



অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ



অধ্যাপনারত সিলভা লেডি

## শিক্ষার হেরফের

যতট্কু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারার্দ্ধ হইয়া থাকা মানবজ্ঞবিনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ংপরিমাণে আবশ্যক-শৃত্থেলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ংপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিস্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকথানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতট্কু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশ্বদিগকে একান্ত নিবন্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মান্য হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও ব্দির্ক্বিত্ত সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই বায়।

কিন্তু দন্তাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছন্মাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশ্বকাল হইতে উধর্বশ্বাসে, দ্রত বেগে, দক্ষিণে বামে দ্ক্পাত না করিয়া, পড়া মন্থস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছন্র সময় পাওয়া যায় না। সন্তরাং ছেলেদের হাতে কোনো শথের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শথের বই জন্টিবেই বা কোথা হইতে? বাংলায় সের্প গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না ষাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বিসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার, দন্তাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত, শিশন্পাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এর্প খাস ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প, ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি.এ. এম.এ.-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর-কিছ্ই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোশ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষ্ব চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তথন ইস্কুলের বেণ্ডির উপর কোঁচা-সমেত দ্বৈখানি শীর্ণ থব চরণ দোদ্বামান করিয়া শ্রেমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কট্ব গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোর্প মশলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আদসে।
যথেষ্ট খেলাধন্লা এবং উপযন্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা ষেমন অপন্ট থাকিয়া যায় মানসিক পাকযক্টাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা ষতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, ব্দ্ধিব্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ষ হইতেছে না। তেমন ম্ঠা করিয়া কিছ্ব ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপাস্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জােরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতাে নহে। সেইজন্য আমরা অত্যক্তি আড়ম্বর এবং আম্ফালনের দ্বারা আমাদের মান্ত্রিক দৈন্য ঢািকবার চেণ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপ্রতকে রীতিমত হজম করিতে আনেকগ্রিল পাঠ্যপ্রকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তা-শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমান্তায় বিজ্ঞাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার 'পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, স্বৃতরাং ধারণা জন্মিবার প্রেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশ্পাঠ্য রীভারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে; ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কির্প বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কোতৃকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগন্লা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোর্প স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নিচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রেন্স্ পাস. কেহ বা এন্ট্রেন্স্ ফেল; ইংরাজি ভাষা ভাব আচার বাবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই স্পরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা স্বিধা এই যে, শিশ্বদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভূলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না — Horse is a noble animal: বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উচ্চরের জানোয়ায়, ঘোড়া জন্তুটা খ্ব ভালো—কথাটা কিছ্বতেই তেমন মনঃপ্ত-রকম হয় না: এমন শুলে গোঁজামিলন দেওয়াই স্বিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইর্প কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত, অলপ বয়সে আমরা যে ইংরাজিট্বকু শিখি তাহা এত যংসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো প্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়, কেহ

তাহা প্রত্যাশাও করে না; মাস্টারও বলে ছাত্তও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া ব্রনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জোটে।' সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শধ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে—

#### অর্থমনর্থং ভাবর নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকৈ অনর্থ বিলয়া জানিয়ো, তাহাতে সূখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত: যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত- গাছে চডিয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছি'ডিয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দোরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পর্নিট, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সতারাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না. সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্জয় করে—যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফল্লেতা সর্বাদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার চেণ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশ্বদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্থলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্লেহসঞ্চার করিয়াছেন. জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তব্ব সমস্ত গ্রের সমস্ত শ্ন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেন্ট স্থান পায় না. তাহা-দিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বাসবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুক্ত কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পর্লিট, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বৃদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে. নিজের স্বাভাবিক তেজে মন্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখন্ত করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে দ্রুমণ পরিণত হইয়া উঠে, এ কথা ন্তন করিয়া বলাই বাহ্লা। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অর্মান যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থা নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহায়া কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখন্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিস্তার্শাক্ত এবং কল্পনার্শক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাং, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া বাইবে না. এ কথা অতি প্রোতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার র্দ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শৃদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপ্ত থাকিতে হয়। প্রেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অলপাকিত যে, ভাষার সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়পরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেণ্টভাবে থাকে। এন্ট্রেন্স্ এবং ফার্স্ট্রেন্স্ এবং ফার্স্ট্রেন্স্ পর্যন্ত করেল চলনসই রক্মের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসাবি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পর্মাথ এবং গ্রুব্তর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়; তখন সেগ্লা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই—সবগ্লা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন ষেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না ইহার অর্থ এই ষে স্থাপ উচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ই'ট স্বরিক কড়ি বরগা বালি চুন যথন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হ্কুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তুপের শিখরে চড়িয়া দ্বই বংসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়্ব এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে? ইহার মধ্যে মন্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে? ইহা কি আমাদিগকে বহিঃ-সংসারের প্রথর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে? ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং স্তুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালকা-নির্মাণের উপষ্কৃত্ত এত ই'ট-পাটকেল প্রের্ব আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভূল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রক্ষের হয়।

অর্থাৎ, সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জ্ঞানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আগ্রয়ন্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মান্য এক দিকে বাড়িতেছে, আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে; খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাক্ষন্ম আর-এক দিকে আপনার জারক রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে — আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব, ছেলে র্যাদ মান্য করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মান্য হইবে না। শিশ্কাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ভ ভর না দিয়া, সঙ্গে সংস্প্র বথা-পরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কম্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চায এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা,

কেবলই ঠেঙালাঠি মুখস্থ এবং এক্জামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দূর্লাভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধালির সঙ্গে. এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃণ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সফল ফলে না। বয়েবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক. ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খবে এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণা দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়া কুরগালি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপল্ল প্থিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নৃতন পরিচয় হইতেছে— যখন নবীন বিক্ষয়, নবীন প্রীতি, নবীন কোত্তল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে—তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ত করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও— যুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও--সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়।
আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল
কতকগ্নলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সামাজ্যে কেবলমার মজনুরি করিয়া
মরি; প্রতের মের্দন্ড বাঁকিয়া যায় এবং মন্ম্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না।
যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ
অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি-বা ভাবগ্নলা একর্পে ব্রিঝতে
পারি, কিন্তু সেগ্লাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বস্তুতায় এবং
লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইর্পে বিশ-বাইশ বংসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারী একটা অন্তুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগর্নল কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালদ্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অন্ভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থোর উল্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছয় করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইর্প গায়ের উপর লেপিয়া দন্তভবে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অলপই যোগ থাকে। অসভা রাজারা যেমন কতকগ্লা সন্তা বিলাতি কাচবন্ধ প্রত্তি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেথানে ঝ্লাইয়া রাথে এবং বিলাতি সাজসক্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, ব্রিকতেও পারে না কাজটা কির্প অন্তুত এবং হাস্যজনক ইইতেন্তে, আমরাও সেইর্প কতকগ্লা সন্তা চক্চকে বিলাতি কথা

লইয়া ঝল্মল্ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগর্লি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অষথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি; আমরা নিজেও ব্রিঝতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপ্রে প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তংক্ষণাং রুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনবাত্তা নির্মাত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মান্বের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যথন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুসাতিক নহে, আমরা যে গ্রেহ আমুতা-काम वाम करित रम गुरुद्र উन्नज िंह आमार्गित भागिर हुएक नाहे. य ममार्ख्य মধ্যে আমাদিণকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নতেনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা— আমাদের স্ক্রং বন্ধু-- আমাদের দ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং প্রথিবী-- আমাদের নির্মাল প্রভাত এবং সন্দের সন্ধ্যা--আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশসক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধর্নিত হয় না, তখন ব্রবিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই: উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে: আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশাক অভাবের প্রেণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিক্ত যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার ব্রন্থিধারা বিষিতি হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পেণীছতেছে সেট্কু আমাদের জীবনের শহুকতা দ্ব করিবার পক্ষে বথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিরা রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপোরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগ্রণে অবশাস্তাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছার্চাদগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগং এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যথন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শান্তে স্পান্ডত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগর্নিকে স্বত্নে পোষণ করিতেছেন— এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র ল্ডাভন্তপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহুতে আচ্ছন ও দ্ব'ল করিয়া ফেলিতেছেন- এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতদ্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জ্বীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরতে করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই বাস্ত্ৰ— তখন আর আন্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দ,ভেণ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো স,সংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পান্ন না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরের বাম হইতে থাকে। ঝোমাদের শিক্ষিত বিদ্যা আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অগ্রন্ধা জান্মতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভৄয়া এবং সমস্ত য়ৢরেরাপীয় সভ্যতা ঐ ভূয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যে দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সে দিকে সভ্যতা-নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্বাজ্ঞা। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিম্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা ক্রির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিম্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইর্পে আমাদের শিক্ষাকে আমরা বতই অগ্রন্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চিরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এইর্পে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মৃহ্রে পরসম্পর পরম্পরকে স্বতীর পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসার্যাত্রা দৃই সঙ্বের প্রসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইর্পে জীবনের একত্তীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বণ্ডিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব?

 আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জসাসাধনই এখনকার দিনের সর্ব-প্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁডাইয়াছে।

কিস্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বিষ্ক্রমবাব্রর বঙ্গদর্শন একটি নতেন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জাগং কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নৃতন তত্ত্ব, নৃতন আবিৎকার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবতী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসন্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গ্রের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতাদন মথ্রায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-প'চিশ বংসর কাল দারীর সাধাসাধন করিয়া তাঁহার স্মৃত্র সাক্ষাংলাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গ্রে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নতেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেরেকে স্র্মান্থী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি প্রায়কে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষ্রুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই-ষে এক অনুপম নৃত্যন আনন্দের আম্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এট্যুকু ব্যক্তিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আম্বরা

শৈশবাবিধ এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছ্ব তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘানঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছনাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবস্তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবস্তাহার কোশচেন্টায় উর্ভেজিত করে, যে-সকল বিশেষ মাধ্বর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেন্টায় উর্ভেজিত করে, যে-সকল সংস্কার প্রর্যান্ত্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মৃক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যথনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্ত হায় অভিমানিনী ভাষা সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর ম.হ.তের আহ্বানে অর্মান তংক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সোন্দর্য, তাহার সমস্ত গোরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গবেশিত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে স্পিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই স্কুমারী স্কোমলা তর্ণী ভাষার यथार्थ भर्यामा जान? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অগ্রুম্লান কর্না, যে প্রথর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে শ্লেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম কি কখনো ব্রিঝয়াছ? হদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, 'আমি যখন মিল-স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রন্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বাস্থ্য লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ আশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাতে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সোভাগ্য কী হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবিষ্ঠ দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয় তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো, আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি! আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকর্নাম সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল, শনের নিয়ম কির্পে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটুনোটে নানা ভাষার দুরুহে গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দুন্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্ প্রতক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না— কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণে ভাষা আদেশমাত অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না: আমি ওকালতি করিব: ডেপ্রটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব: ইংরাজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব: তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ন্তা নাই।'

বঙ্গদেশের পরমদ্যভাগানুমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলার চিঠিও লেখে না, বন্ধদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপরে নির্বাসিত कीत्रया (मयः। ইহাকে বলে, लघः भाभ গরে দশ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে: যখন ভাব জাটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজনাই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতভাষাকে দুঢ়-সম্বন্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পণ্টরপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে। প্রকৃত কথা, আঙ্করে আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের নধ্যকার সামঞ্জস্য দরে হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিল্ল হইয়া নিম্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁডাইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অলপ অলপ ডিক্ষা সম্ভয় করিয়া যখন শীতবৃদ্ধ কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘ্বস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি: দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, 'আমি আর কিছু, চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি-যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীন্মের সময় শীতবন্দ্র এবং শীতের সময় গ্রীম্মবন্দ্র লাভ করি, এইটে যদি একট্র সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘ্রচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবৃদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবৃদ্ধ, কেবল একর করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈনা: নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষ্যাের সহিত অম, শীতের সহিত বন্দ্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একচ করিয়া দাও। আমরা আছি ষেন—

পানীমে মীন পিয়াসী

শ্বনত শ্বনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া প্রথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্র আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

পোৰ ১২৯৯

### ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পঞ্চাশ বংসর প্রে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছ্বিট ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাং পশ্চাং চলিয়া আসিত। বদ্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বস্তুতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছ্বিট পাইয়া থাকি, তখন সেই ছ্বিটর সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অস্তঃপ্রের নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে কিকেটথলাতেও নাহয় রণজিং হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গ্রহাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? বিদ পড়ে তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গোরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষেসোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হউক-না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দ্বংখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদিগকে ষেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দ্রে, তাহা চিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সক্ষ্যা-বেলাকার মাটির প্রদীপটিই জর্লিতেছে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজনাই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্য আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হুইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভান্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন স্কুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিষ্কৃত্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা ষাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে প্রথির গশ্ভির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গর্নল যেখানে প্রতাহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে — বাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গর্নলকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গেদ দিউর শক্তি, মননের উদ্যম, স্কৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় প্রশ্বিগত বিদ্যার

অসহ্য জ্বল্ম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেট্কু লাভ করা যায় তাহারই মধ্যে একান্ত-ভাবে বন্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও প্রথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে প্রথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একট্র বিশেষভাবে চিস্তা ও একট্র বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গায়-সাহিত্যপরিষদ্কে অন্বরোধ করিতেছি — আমার অন্নয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন, যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও ব্রন্ধির কর্তৃত্ব অন্ভব করিয়া চিত্তব্তিকে স্ফ্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছ্ব আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অন্সন্ধান ও আলোচনার বিষয় । দেশের এই-সমস্ত ব্তান্ত জানিবার ঔংস্কা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশ্কাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপত্ত্বক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি । ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অপ্পণ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যস্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই; সেইজন্য র্যাদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে স্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইর্পে স্বদেশকে মুখাভাবে সম্প্রণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ন্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞার্নাশক্ষা নিকট হইতে দ্রে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা ঘদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্প্রার্থে যথার্থভাবে আয়ন্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গ্রব্রা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, 'এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।'

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সতা হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বন্ধুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আপ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি: কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রন্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উল্জাল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখন্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি; কিন্তু আমাদের নিজের মান্তভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা র পান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে স্কুপ্রণ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের

ষেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্তা আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্তা আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে ষেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দ্রদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া মাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অম্পণ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্ত্রবিক অন্তুত আকার ধারণ করে। এই-জন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ন্ত করিতে পারি নাই, কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব কালপনিকতাকে বিজ্ঞান বিলয়া চালাইয়া থাকি, ধর্ম সমাজ এমন-কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমন্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্ত্রবিকতাবিবন্ধিত হইলে আমাদের মনই বলো, হৃদয়ই বলো, কল্পনাই বলো, কুশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতেযা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্রো জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নণ্ট হইতেছে – ইহার প্রতিকারের জন্য यारात्रा किन्द्रमात निक्कत क्रिको श्रद्धांश कतित्व श्रव्य रस ना ठाराता विक्रमी সাহিত্য-ইতিহাসের পর্থিগত প্যাট্রিয়টিজ্ম নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা 'লাভ করিয়াছি' বলিয়া কল্পনা করে। এইজনাই, এত কাল গেল, তথাপি এই প্যাষ্ট্রিরটিজ ম আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল ना। य प्राधिर्विष्क्रिक् अवाख्य नरह, भर्भिथशण अन्यक्रत्य-म् नरह, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে: আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না. সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কির্প তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোগিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাদ্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচি ড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল দ্রমণ করিয়া বেডাইয়াছেন। এইর পে দেশকে তম তম করিরা জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন ; শেষ দশায় তাঁহাকে দেশের কাব্দে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বান্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বান্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিত্যা প্রতিষ্ঠিত হয় তথনই তাহা মাটিতে বন্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নিজীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেণ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম — ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বন্ধীয়-সাহিত্যপরিষদ্ আপনার আলোচা বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মনন-শক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চচা নিজের দেশকে বথার্থভাবে প্রীতির চচার অক্ষ।

वाश्नारम्य अपन किला नारे स्थान श्रेर् किल्मिकालाय क्षात्रमाश्रम ना श्रेयार ।

দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে ই'হাদের যদি সহায়তা পাওয়া বায় তবে সাহিত্য-পরিষদ্ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কির্প এবং তাহার কত দ্রে প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দুষ্টান্ত দেওয়া ষাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দ্বর্হ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগর্নলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগ্রনিল সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নতেন ন্তন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগালির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না প্রকান্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য-গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে; নতন কালের নতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন পথে চলিতেছে, कान त्भ धात्रभ कित्र कार्य कार्य ना कानितन प्रभाक काना रंग ना। भार य দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না। ষেখানেই হউক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সাথাকতা আছে, পাথি ছাড়িয়া সজীব মানাবকে প্রতাক্ষ পড়িবার চেন্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে : তাহাতে শুধ্ব জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মান,ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দর্ন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র উৎস্কা জন্মে না তখনই ব্বিথতে পারি, পর্থি সম্বদ্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পর্থিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পর্থি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই ভূচ্ছ বিলয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের উৎস্কোর সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এইসকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিয়ক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের প্রস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের রতপার্বণগৃলি বাংলার এক অংশে ষের্প অন্য অংশে সের্প নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেন্সে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বন্ধুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্তব্য নির্পণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বর্পে আকর্ষণ করিবার জন্য

আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বালিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তর্নাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তর্বাবন্থা বলিলে যে অত্যন্ত সন্দ্র কালের কথা বোঝায় এত বড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদ্রবতী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়দের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একট্ব বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সে কালের সঙ্গে তুলনা করিয়া এ কালকে খোঁটা দিতে বসেন তাহার একটা কারণ, সে কালে তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং এ কালটা তাঁহাদের হিসাব ব্রিথবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, এ কালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা-চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমান্ষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ তাহার দৃই পক্ষেই বিলবার কথা আছে, কিন্তু ছেলেমান্ষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল য়ে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে য়ে চাহিতাম— কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকলেপ বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত ত্লিকায় চিত্রত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সে কালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবর্য়সি ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অলপ ছিল তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে প্রবীণে মিলিয়া ভয় লঙ্জা নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম তাহা আজও তলিতে পারিব না।

সে দিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি. কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হন্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্খানে উড়াইয়া প্রড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বিসয়া আছি?

অপরিমিত আশা উৎসাহ আমাদের অলপ বয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে বাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাত্মাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহ মাত আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভূলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশ্বা শ্বীরা শ্বীরাই হাত পা ছ্রাড়িতে থাকে, তাহাদের সেই শরীর-সঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইর্প আনিদিশ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেন্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবেঞ

আমাদেরও অলপ বরসের উদ্যমগ্রনি প্রথমে কেবলমার নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উন্দামভাবে চারি দিকে সন্ধালিত হইতেছিল; তথনকার পক্ষে তাহা অভূত ছিল না, তাহা বিদ্রুপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসন্ধালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দ্বশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগ্রনি ব্হদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কথনো স্পণ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দ্রে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যস্ত কথনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাণ্ট্রিয়টিজ্মের ভাবরসসম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যের প খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতেষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার স্খ-দ্রঃখকে নিজের জীবনযালা হইতে বহু দ্রে রাখিয়াও আমরা দেশহিতেষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমান্ত লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতেষিতার একমান্ত কার্যক্ষেত্র বালয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধ্রলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

'আইডিয়া' যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিণ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লব্দ্যন করিলে চলিবে না। দ্রকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দ্রে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দ্রগম চ্ড়ার উপরে শিলাসনে বিসয়া কেবলই কর্ণ স্রের বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পত্কশেষ পানাপ্রক্রের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্রীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শ্লা ভাশ্ডারের দিকে হতাশ দ্রিটতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিতের তপোবনে শমীব্দ্মন্লে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজাড়ে প্রণাম করিলেই যথেন্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগরির বিভশ্বনার মধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের

পাকশালে রাধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্-ব্যাপ্কের খাতা খালিলাম। কারণ যে ভারতমাতা যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধন,বান্পে রচিত, যাহা পরান,সরণের মূর্গতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটকে যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহররটা যে ঢের বেশি স্নিদি দট। এবং ভারতমাতার অশ্রহারা বিশ্বিটখান্বাজ রাগিণীতে ষতই মর্ম ভেদী হউক-না, ডেপ্রটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণ ঝংকারমধরে বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্রনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মান্যে একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মন্তরি দ্বার্থ পর হইয়া বার্থভাবে দিনশেষ করে: একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাং দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নি**র্ণ**য় করিতে পারে না. কেবল সংকল্পকল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতপ্ত করে. সে একদিন এমন কঠিনহাদয় হইয়া উঠে যে উপবাসী স্বদেশকে যদি সদেৱে পথে দেখে তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমান্ত ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজনাই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পর্বিথ হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসন্তোগ বা অহংকারকৃত্তির উপায়স্বর্প করিয়া রসালস জড়ত্বের মধ্যে উপাস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রতাক্ষতার ম্তি, বাস্তাবিকতার গ্রহ্ম দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শ্ব্র্ব্ব বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শ্বর্ব করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তার গোর মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাক্ষা আদর্শ যে কী তাহা দপত্টর পে অন্তব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব : কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের দ্যাতিট্রকৃও তো ভদ্মাব্ত অগ্নিকণার মতো পক্কেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই দ্যাতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতছি যে, মহৎ আকাক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিরা উঠে তোমাদের অন্তরের সেই স্ক্রা, সেই তীক্ষা, সেই প্রভাতস্থার শিমনির্মাত তন্তর নাায় উক্জন্ল তন্ত্রীগর্লতে এখনো অবাবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই : উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মান্বের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও স্বগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্র্রুর বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই : আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির নাায় তোমাদের হাদয় উদ্দিশিপ্ত ইইয়া উঠে; নিজের বাবসারের সংকার্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেন্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই, দেশের অভাব ও অগোরব যে কেমন করিয়া দ্রে হইতে পারে সেই চিন্তা

নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভত অবকাশকে আক্রমণ করে: আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রত বে-সকল মহাপ্রের দেশহিতের জনা. লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দঃখকেশকে অমর মহিমার সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন তাঁহাদের দুন্টাস্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রুপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাতপুল্প অখন্ডপুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্কাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষাদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অদ্রভেদী নহে; কিন্তু গোরবের বিষয় এই যে. এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত লইয়া নহে। গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়। এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহত্তান করিয়া এপর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাংপদ হও নাই. প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ। আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা বার্থ হইবে— দেশের কাব্যে গানে ছডায়. প্রাচীন মন্দিরের ভন্নাবশেষে, কীটদণ্ট পর্নথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথার, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিষ্ময়দ, ছিল্পাত করে না. সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সম্দ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না. সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই - কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্মাত্রকে র্যাদ রাজমহিষীর ভোজ্যাবশৈষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভূত অন্তঃপ্রবচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্দ্বে আসিয়া দশ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরুষ্কারে, খ্যাতিবিহুনি কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু ব্রিঝবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেন টের কোনো আইন-পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকার-ভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধে দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাতি যাপন করা অত্যাবশাক নহে।

আমার আশব্দা ইইতেছে, অদ্যকার বস্তুব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শক্ষমাত্র এই ষে, দেশা ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইর্প অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায়

যে, দেশের জন্য বস্তুতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয় 'দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহন্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো' তবে দেখিয়াছি, অর্থ ব্যবিতে লোকের বিশেষ কণ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে র্বাদ অসামান্য বাকাব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকাল বেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই. এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না: সূর্যে সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাণকা করিব না: অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড কজ ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ-যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে, সূর্যরিশ্মির ছটা খরধার কুপাণের মতো আমাদের দুণ্টির আবরণ তিন চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে, আর ভয় নাই, গ্হদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলন্দে পরিস্ফুটর্পে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তখন দিগ্রিদিক্ সম্বন্ধে দশজন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতন্ডা করিতে হইবে না-- তখন সকলে আপন-আপন শক্তি-অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পর্নথির রুদ্ধকক্ষ হুইতে বাহির হুইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূরে মনে হুইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শ্বভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেইজনা, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে করো, তবু আমি ক্ষুদ্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এত দিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষ দ্ণিটতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননী, সময় নিকটবতী হইয়াছে, ইম্কুলের ছু,টি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষরিত সন্তানদের পদধর্নন ঐ শুনা যাইতেছে- এখন বাজাও তোমার শৃত্য, জনলো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অপ্রাগদ গদ আশীর্বচনের দারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।

বৈশাশ ১৩১২

### শিক্ষাসংস্কার

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলন্ডে ফ্রান্সে শিক্ষা সম্বন্ধে খ্ব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে প্পীকার-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্তে আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

राद्रारायत रा यागरक अक्षकात याग वरण, यथन वर्वात-आक्रमरावत वराष्ट्र राह्रास्त्रत

বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ৄরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়লনিডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ৄরোপের ছাত্রগণ আয়লনিডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যাথী এখানে আসিয়া জন্টিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা প্রথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

র্রোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃস্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উল্জব্ব করিয়া। তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্ল্মান অন্টম শতাব্দীতে পারিস মুনিভার্সাটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পশ্চিত ক্রেমন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এর্প আরো অনেক দৃণ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তব্ব সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুত্রাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যথন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়লন্ড্ আদ্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগন্ন লাগাইয়া বিপন্লসন্ধিত পর্থিপত্র জন্নলাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়লন্ডের য়ে ফেছান এই-সকল উৎপাত হইতে দরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল তখন আয়লন্ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নণ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইর্পে আয়লন্ড্বাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বণ্ডিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রণালীর স্ত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাস্ব আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগর্নিল বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক, ট্রয়মের আর্চ্বিশপ জন ম্যাক্তেল, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেণ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পর্বরতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছার্ন্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শ্রনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহাযে। তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা বাবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শ্ব্ব ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূব্তান্তও

প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র. এমন মান্ষ তৈরির বিধান অনার্প। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহ্লা। ইংলন্ডের যখন স্ক্রিদন ছিল তখন ইংলন্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে— এইজনাই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশ-ভক্তদের বিরোধ অবশাদ্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহাযো এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছ্তেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে ষেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট্-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন টের আমাদের কাছে জবার্বাদহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবার্বাদহি থাকা চাই। আমরা গবমেন টের সম্মতির অধীনে যখন বাহাস্বাতন্ত্যের একটা বিভদ্বনা লাভ করি তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্যের মল্যে যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গ্রমেন টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের! অতএব চাকরির অধিকার নহে মনুষ্যুত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্য-চেণ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশ্বকাল হইতে মান্য করি-বার সদপোয় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, আমে মরিব, দ্বাস্থ্যে মরিব, ব্যদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বন্ধুত আমরা প্রতাহই মরিতেছি, অথচ তাহার প্রতি-কারের উপযুক্ত চেণ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থারেপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড মোহাব্ত নির্দাম ও চরিত্রবিকার-বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়নুরোপে গ্রহ্র আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্স্ট্র রনুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।—

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishments which it controls: schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is

enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on that struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

আষাঢ় ১০১০

#### শিকাসমস্যা

জাতীর শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েক জন শ্রন্ধের স্কৃত্ব-বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার ম্লে কোনু ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্তে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ, বস্তুপন্ঞাের আকিমিক সংঘটনই জন্মের হেতৃ নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গােড়া কাটা পড়িয়া জন্মযুত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমান বলা ষাইতে পারে, ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ার। যাদ ভাব না থাকে তবে নিরম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের শিক্ত কাটা প্রতিয়া তাহা শ্কোইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশন উদর হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষণটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না, এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীর শিক্ষাপরিষং শৃধ্ব যদি কার্বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে ব্রিথতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যথন দেখা ষাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষং দৃষ্টি রাখিতে চান তথন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন ভাবে এই শিক্ষাকার্য চিলিবে। কোন্নিয়মে চিলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে, সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তবে প্রশন উঠিবে, শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী ব্ঝায়? 'জাতীয়' শব্দটার কোনো সীমানিদেশি হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্টা জাতীয় এবং কোন্টা জাতীয় নহে, শিক্ষা স্বিধা ও সংস্কার-অন্সারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া

আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা এক মৃহত্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছ্ব অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছ্ব চার, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষ্বধানিব্তি করিতে একত্ত হইয়াছি এই কথাই সভা।

আমরা চাই, কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য-আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভার করে। যদি ভুল করি — যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যন্ত, জড়ত্বশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি, তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত, নিজের অভাব, ব্রিঝবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুনিবধা আছে— আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুস্মুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সাম্বনাস্থল 'পস্টারিটি' অর্থাং কোনো-একটা আন্দিশ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সম্পাত কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেন্টা করিব। কিন্তু তংপ্রে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সান্ত্রয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বৃঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মৃখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বদ্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মৃখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দৃই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা স্ববিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার স্ববিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তব্ মান্বের কাছ হইতে মান্ব যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জন্মলাইবার সাধ্য তাহার নাই।

র্রোপে মান্ব সমাজের ভিতরে থাকিয়া মান্ব হইতেছে, ইস্কুল তাহার কর্থাণ্ডং সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেথানকার মান্ব হইতে বিচ্ছিল্ল নহে; সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সন্ধার হইতেছে। লেখাপড়ার কথাবার্তারে কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইরা উঠিতেছে।

সেখানে জনসমাজ বাহা কালে কালে কানা ছটনার নানা লোকের দারায় লাভ করিরছে, সন্তর করিরছে এবং ভোগ করিতেছে, ভাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিরা বালকদিশ্বকে পরিবেষণের একটা উপায় করিরছে মাত্র।

এইজনা সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় ষেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই— যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া ভাহা শুক্ক, তাহা নিজাবি, তাহার কাছ হইতে ধাহা পাই তাহা কন্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো স্বিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখছ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মান্বের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরণ্ঠ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এজিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বন্ধু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বালতেছি, য়ৢরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেণ্ডি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গ্রন্থর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে—
মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয়— তখন আমাদের শিক্ষার বিষয়
এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের
সঙ্গে প্র্থির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া
আনিবার চেণ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা
হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বৃঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, ষাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পাঞ্বির শিক্ষাদান এবং হদরমনকে গড়িয়া তোলা দৃই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইর্পে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত হইয়া উঠিয়া বাস্ত্রবিকতাসম্পর্ক শ্না একটা অত্যন্ত গ্রুর্পাক আব্স্ট্রাস্ক্র্ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইম্কুল -আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইম্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়: তাহা বারিক, পাগ্লাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠী-ভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে; কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহু দিন মুদ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসস্ঞার হর কিসে, তাহা ভালো করিয়া ব্যঝিতে হইবে।

ব্রিবার বাধা বধেষ্ট আছে। আমরা ইংরেক্তি ইম্কুলে পড়িরাছি, যে দিকে

তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বন্ধাতির হৃদয়, অস্পন্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া বখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাধিয়া বিস তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নভিতে দেয় না।

আমাদের একটা মৃশকিল এই বে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গের সমাজকে, অর্থাং সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তাহার বথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালরের সহিত মিগ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতির্পটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী, ইহা লইয়া তকবিতকে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সন্বেশ্বে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ্র সংস্কার প্রবেশ করিরাছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে লোক ভাড়া করিরা তাহাকে দিয়া একটা মল্লেখা চাকা চালাইলেই প্রণালাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিরা কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেক দিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি; তাহার পরে বংসরে বংসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এর্প মনে করা ঘোর কলিয়নগের কলনিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে। তাহা হইলে যেট্কু আয়োজন করা যায় সেইট্কুই প্রা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভাসিটির ক্যালেশ্ডার খুনিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গ্রেন্গৃহ ছিল, এইর্প একটা প্রাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশা তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কির্প ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাহারা বাস করিতেন, তাহারা গাহা ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পর্নথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওরা বহিতেছে। গরের নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শরেষ, তাই নয়, সেখানে জীবনবাত্তা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছে জারতে পারে না, স্বতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও স্বিধা পায়। মুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উন্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যত দিন অধারনের কাল তত দিন ব্রন্ধচর্যপালন এবং গ্রেগ্রে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্যুসাধন ব্রুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে বাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশাকর্পে তাহাদিগকে চণ্ডল করিতে থাকে— যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি শ্রুণ অবশ্রায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে: ইহাতে কেবলই শক্তির অপবায় হয় এবং মন দ্ব্র্বল এবং লক্ষাশ্রন্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারদ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মন্ব্যত্বের নবোশ্গমের অবস্থাকে ব্লিদ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রস্মচর্য-পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে স্থের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাংকুরিত নির্মাল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্য পালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদৃ্রভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরান্দ, শিশ্বকে ভালো করিয়া ভূলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চিলয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেণ্টা বার্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সং কথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মন্য়াসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর-কিছ্ই নয়— অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশৃঞ্চা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনবাত্রায় হাজার রকমের অসতা ও বিকৃতি যেখানে প্রতি
মূহতে রুচি নন্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইম্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক
পর্বিথর বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে
কেবল ভূরি ভূরি ভানের স্থি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির
অধ্য, তাহা সূত্রিজির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নন্ট করিয়া দেয়।

রক্ষচর্যপালনের দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধে স্বর্গিচকে স্বাভাবিক করিয়া দেওরা হয়। উপদেশ দেওরা নহে, শক্তি দেওরা হয়। নীতিকথাকেই বাহা ভূষণের মতেন জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরতে ধর্মতে বিরশ্ব পক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওরা হয়। অত্তব জীবনের আরভে মনকে চরিত্তকে গাড়িয়া তুলিবার সময়, উপদেশ নহে, অনুক্ল অবস্থা এবং অনুক্ল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শাধ্য এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আন্কৃল্য থাকা চাই।
শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের
স্বাভাবিক আবাস নয়। ই'ট কাঠ পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ
হইব, বিধাতার এমন বিধাম ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের
কাছে প্রশাল্পর্যাব-চন্দ্রস্থের কোনো দাবি নাই—তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির
বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া
পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যন্ত এবং যাহারা কাজের নেশায়
বিহন্ত তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না— তাহারা স্বভাব হইতে
দ্রুষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংশ্রব হইতে প্রতি দিনই দ্রে চিলয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘ্রির মধ্যে ঘাড়ম্ড ভাঙিয়া পড়িবার প্রে. শিথিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মৃত্তু বায়্, নিমল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেণ্ডি এবং বাডে, পর্থি এবং প্রীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্ডভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজ বট্পণ এই মশ্য আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোহমো যোহপ্স, যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ য ওষধিষ, যো বনম্পতিষ, তদ্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভূবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অত্মি বায়ন জল ভূল বিশ্বকে বিশ্বাঝা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগংকে আমরা একটা যন্ত্র বিলয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের-লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজ্ম বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের স্পরিগতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিল্ল হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলভ্ল-আকাশবায়্র চিরন্তন ধালীলোড়ের মধ্যে ছলিময়াছি তাহার সঙ্গে রথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃন্তনাের মত্যে তাহার অম্তরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত গ্রহণ করি— তবেই সম্পূর্ণর পে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হদয় যখন নবীন আছে, কোত্হল বখন সজীব এবং সম্প্র ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেন্ব ও রোদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভ্রমার

আলিকন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। বিশ্ব নির্মাল প্রাতঃকালে সূর্যোদর তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতিম'র অঙ্গলের দ্বারা উল্বাটিত কর্ক এবং স্বোন্তদীপ্ত সোমা গভীর সায়াহ তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষরখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তর্মতার শাখাপল্লবিত নাটাশালায় ছয় অন্তেক ছয় ঋতর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে বটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইরা দেখুক, নবকর্বা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুরের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বন্ত্রমির উপরে আসম বর্ষপের ছারা ঘনাইরা তলিতেছে—এবং শরতে অলপুণ্য ধরিতীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত বাতাসে চণ্ডল নানা বর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাব্যন্তিকে যতই নিজীব, হুদুয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অস্তত লজ্জাতেও र्वालरमा ना रय. इंटान रकारना आयमाक नाई-राज्यात वालकिमगरक विमाल বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রতাক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্স্পেষ্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপৃতিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা কবিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে-নয়টা দশটার মধ্যে তাডাতাডি অল্ল গিলিয়া বিদ্যা-শিক্ষার 'হরিণবাডি'র মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সাস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের স্থি করা হইয়াছে! শিশ; ষে অ্যাল্জেরা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখন্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজনা সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাডিয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তব্য চেণ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠারতাপ্রেক নিরপরাধ শিশ্বদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশ্বদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল: সেই অভিপ্রায় আমরা বে পরিমাণে বার্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই বার্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাজ্গভেরি দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশ্বদের প্রতি সম্রম কারা-দশ্ভের বিধান করিয়ো না- তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গ্রেব্গহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গ্রেব্ আমাদের সহদর শিক্ষক। এই বনে এই গ্রেব্গহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইরা থাক, এই

শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত হ্রাস হয় নাই; কারণ এ নিয়ম মানকরিচের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতপ্রব, আদর্শ-বিদ্যালয় বাদ স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দুরে নির্জনে মৃক্ত আকাশ ও উদার প্রাস্তেরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেথানে অধ্যাপকগণ নিভূতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার বজ্ঞক্তের মধ্যেই বাভিয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সন্তব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুখ ঘি প্রভৃতির জন্য গোর্র থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খ্রিড্বে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইর্পে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুক্ল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তর্প্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষ্যপরিচয়ে, সংগীতচর্চার, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দক্তম্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্রানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দক্তমীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

র্যাদ অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পণ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক্ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাডিয়া লইবে না। চৌকি-টেবিলে সত্যসতাই ভমিতলকে কাডিয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলৈ সূখ পাই না, সূবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকান্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভ্যা এমন নয় যে আমরা নিচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহত্যা স্থিত করিয়া কণ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া ত্তীলব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ারোপের মতো আমাদের সম্বল নাই: তাহার পক্ষে বাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। कारना এकটा मश्करमंत्र अनुष्ठाम कतिएक श्रातन्त्रे शाकारक घत्रवाछि ও आमवाव-পত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দোরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমরা মাটির ঘরে কান্ধ আরম্ভ করিব, আমরা নিচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের मञ्जा पृत হয় না, আমাদের কম্পনা তপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যার, আসল জিনিসকে খোরাক জোশাইতে পারি না। যত দিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি তত দিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না: এখন বাজারে স্লেট পেল্পির প্রাদ্বর্ভাব হইরাছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশ্কিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যথন অলপ ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল: এখন আয়োজন বাডিয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে এক দিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না: কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভাতার ভাশ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাশ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্রাকে স্কুভদু করিয়া সমস্ত দেশকে স্কুস্থ লিগ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদশে মান্ত্র হইতে পারি তবে আর-কিছু না হউক ইহাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অলপ আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগালি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। স্কুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা: বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা : বস্তুত তাহা গলদ ঘর্ম অক্ষমতার স্থূপাকার জঞ্জাল। কতকগ্রলা জড়বস্তুর অভাবে মন্ট্রান্তের সম্ভ্রম যে নন্ট হয় না. বরণ্ড অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উল্জবল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশকোল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে— নিম্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাংভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে পা'কে. ঘরের মেঝেকে, মাটিকৈ অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে—আমাদের পিতা পিতামহকে ঘূণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকৈ যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে—সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই, জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গ্রুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গ্রুর তো ফর্মাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যক্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গ্রুর্মহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য খাষর আমদানি করা কাহারও আয়ন্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আটিবার জনাই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্থান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা ষায়—একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গ্রুণে কমে বাড়ে। আমরা ঘাঁহাকে ইম্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হদরমনের অতি অলপ অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যলের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জাড়িয়া দিলেই ইম্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গ্রার আসনে বসাইয়া দাও তবে ব্রভাবতই তাঁহার ফদরমনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি থাকিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লাজকের হইবে। এক পক্ষ হইতে ব্থার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্য পক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইম্কুলের শিক্ষকর্পে দেশের ষেট্রকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গ্রুর্রুপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি থাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্তের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্টের গরজ গরেকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার বিদ্যাদান তাঁহার বাবসায়। তিনি খরিন্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে ক্লেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কৈহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্ত বিক্রয় করেন— এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিক্রে অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাডাইয়া উঠেন, সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্মাগুলে। এই শিক্ষকই যদি জানেন ষে তিনি গ্রের আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্তের মধ্যে জীবন-সন্ধার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের রাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার ল্লেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গোরবলাভ করিতে পারেন: তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মুলোর অতীত: সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, দ্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তবাকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দুষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকাল্ক শিক্ষকর্ত্তির কল ককালিমা নিল জ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গরের আসনে থাকিতেন তবে পদগোরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাস-বশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন স্টেবল করিয়া নিজের বাবসায়কে এর পে ঘূণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছারগণকে কি আমবা বক্ষা কবিব না?

কিন্তু, এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দ্রে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বৃথি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা স্ববিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়োজোর একটা প্রাইডেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইর্প 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দ্বে পাঠানো উচিত নহে. এ কথা মানিতে পারি বদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি শিশিপাণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মান্য করে— তাহার কারণ, তাহারা ষেট্রু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ধরে রাখিয়াই ভালোর্পে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একট্র উমত হইলে ইম্কুলে পাঠাইতে হর— তথন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা গ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোল্প প্রথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাহ্মীণ মন্যাম্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইম্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কৈহ কা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছ্ন। ই'হাদের প্রত্যেকের ঘরের রক্ষসক্ষ আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ই'হাদের ঘরে ছেলেরা শিশ্বকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মান্বের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইর্পে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মান্য এক-একটা কোঠার বিভক্ত হইয়া যায়, কিস্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রের্ব অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষেকল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বিলয়া বিশেষ একটা-কিছ্ম হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পর্রাদন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল গোডায় সাধারণ মনুষাত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না. সে সম্প্র্রেপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার প্রেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দূর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদূর্ণ্টে বাদ পড়িয়া যায়. জীবনধারণের অনেক রসাম্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলপ্তে হয়। প্রথমেই তো বন্ধ-ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে, হাত পা সত্তেও একেবারে পঙ্গ, করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই: সামান্য বোঝাট্যকু বহিবার জा नार्टे, मुद्धे ठार्टे: निर्द्धत काक ठामारेवात रका नार्टे, ठाकत ठारे। मुद्द ख শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরপে ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সম্প্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লম্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে বে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বন্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইট্রকু লম্জা সে সহিতে পারে না: ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভाর টানিয়া বেড়াইতে হয়। সূখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সতাট্রকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেন্টার দ্বারা ভূলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসান, দাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামানা প্রয়োজনগারিকে সে এত বাডাইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগম্বীকার অসাধ্য হয়, কণ্টম্বীকার করা অসম্ভব হইয়া

উঠে। জগতে এত বড়ো বন্দী, এত বড়ো পঙ্গ আর-কেছ নাই। তব্ কি বলিতে হইবে— এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া প্থিবীর শস্যকেত্রগ্লিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী? যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপ্র্বাক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু শিশ্রের, যাহারা ধ্লামাটিকে ঘ্লা করে না, যাহারা রোদ্র্শিটবায়্কে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসক্তা করাইতে গেলে পাঁড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রির চালনা করিয়া জগণকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের স্থ— নিজের স্বভাবে ছিত্তি করিয়া যাহাদের লক্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই— তাহাদিগকে চেন্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সন্তব; সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করেয়।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভূলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুটে হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়— অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণা হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বডো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শানিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দরে হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপয় আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সন্বোধন করিয়া বলিয়াছে: Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! বড়ো হইয়া স্বাধীন বুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা কর কু কিন্তু তাহাদের শিশ - অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহ অপবায়ে ও বহু অপচেণ্টায় সন্তানিদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেন্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষাং দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দু, শ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটা কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভান্ত নন এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটাকু ব্যক্তিত পারে না, কেন সমস্ত ভবিষ্যং ভূলিয়া কেবল নিজের কতকগ্নলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে!

কিন্তু মনে রাখিবেন, বাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভান্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনো প্রকার অভ্যাস-দোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইট্রকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সন্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন—তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অস্ববিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ-দ্বেষ অন্যায়-পক্ষপাত বিবাদ-বিরোধ নিন্দা-মানি কু-অভ্যাস কুসংক্ষারের প্রাদৃ্রভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দ্রে

থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপ্তেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মান্ত্র হইরাছি তাহারই মধ্যে আর-কেহ মান্ত্র হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসেনা। কিন্তু মান্ত্র করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, ঘদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেন্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদর হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিরমে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রক্ষার্যপালনপূর্বক গ্রের সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মান্ত্র হইয়া উঠিতে পারে।

শ্রন্থকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারি দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুক্ল অন্তর্গলের মধ্যে আহার দিয়া বেণ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইর্প মানসিক দ্র্ণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেণ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিদ্রান্তি হইতে দ্রে গোপনে যাপন করিবে. ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুদিকি সমস্তই তাহাদের অন্ক্ল হওয়া চাই, বাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়— জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য-শোষণ, শক্তিসঞ্য এবং নিজের পর্নিষ্টসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুক্ল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুরভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপন্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গ্হী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জিশ্বে । কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে যথেছে মানুষ হইলে গ্হস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রক্ষাচর্যপালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ-আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্থাদার দারোগা ডেপর্টি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই স্তৃষ্ট থাকি; তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহ্লা বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহ্লা নয়। আমি কেবল হিন্দার তরফে বিলিতেছি না, কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহ্লা নয়। অন্য দেশে ঠিক এইর্প শিক্ষাপ্রণালী অবলন্বিত হয় নাই অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভূলিয়াছি। এ ভূল যে সভাস্থলে কোনো-একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশব্দা হয় আজ আমরা জাতীয়' শিক্ষাপরিষং রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সব্রই নজির খাজিয়া ছারিয়া ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইম্কুল তৈরি করিয়া বাসব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মান্বের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে ব্রিয়াছি, নীতিপাঠের কল

পাতিলেই মান্ত্র সাধ্য হইয়া উঠিবে এবং পর্বাথ পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মান্ত্রের ভূতীয় চক্ষ্য যে জ্ঞাননের তাহা আপনি উল্বাটিত হইয়া যাইবে চ

দক্তরমত একটা ইম্কল ফাদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়,রোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাডের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জসাস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নতেন ফল প্রসব করিতে থাকিবে. এর প আশা করিয়া নতেন আর-একটা নৈরাশোর মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যেখানে মুখলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যুত্ত টাকার কেনা যায় না: যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষা-কল্পলতা তাডাতাডি বাডিয়া উঠে তাহাও নহে-শক্ষেমাত নির্মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদা দান করে না। বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঞ্চ অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রতেন'। যেখানে নিভতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিথিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ্র যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শব্তিলাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় দ্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবিভাব যেখানে বাধাহীন. অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিক্ষিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সম্প্র এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল প্রতিথ ও মাস্টার, সেনেট ও সিন ভিকেট, ই'টের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির ত্ত্রতা।

আষাঢ় ১৩১৩

## জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোল, এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যান্তি দিয়া ব্যাইবার আর-কোনো প্রয়োজন আছে? ব্যক্তির অভাবে প্রিবীতে খ্ব অলপ জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা ব্যাইরা দিলেই যে প্রয়োজনিসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া বায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে অভাব আছে

এ কথা ব্র্ঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তব্য ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃণ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্টিক্সের তালিকা-যোগে লাভ স্নিবধা প্রয়োজনের কথা ব্রাপড়া করিতে করিতে
কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছ্ন গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে,
আর-কিছ্ন করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বলো, স্বাস্থ্য বলো, সম্পদ বলো, আমাদের উপরে-ষে কিছু নির্ভার করিতেছে এ কথা আমরা এক রকম ভূলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দৃই ই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্টের, অতএব আমাদের অভাব কী আছে না-আছে তাহা বোঝার দর্ন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পোর্বের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভার আরো বাডাইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি অন্যে অন্ত্রহপূর্বক ষতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেন্টার কঠোরতাকে ষতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বিশুত করিয়া কাপ্রবৃষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে ব্বিথব তখনই আর-আর কথা ব্রেথবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শ্নিনতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, য্বিক্ত যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু, আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, প্র্রুযোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না-করা সে অন্যের হাত, তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখান্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বৃঝিয়া, এতদিন আমরা কিছ্ই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কির্প অব্যর্থ আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত বড়ো অনুক্ল তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বৃঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা দপত দেখিতে পাইলাম ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত স্থিতির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, স্ব্বিধা-অস্বিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি সমস্ত বিধাসংশর বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড প্রাফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজহ্বতাশন জর্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিথা হইতে চর্ হাতে করিয়া আজ দিবাপ্রস্থ উঠিয়াছেল এবং সেই অগ্নিশিথা হইতে চর্ হাতে করিয়া আজ দিবাপ্রস্থ উঠিয়াছেল আমাদের বহুদিনের শ্না আলোচনার বন্ধাত্ব এইবার ব্রিথ ঘ্রিবে। বাহা চেণ্টা করিয়া, কন্ধ করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘ কালেও হইবার নহে, প্র্বতন সমস্ত হিসাবের থাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমান্তেই বাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্শীর্ব চালনা করিতেন, তাহা কন্ত সহজ্ঞে কন্ত অলপ সময়ে আজ সত্যরপ্তে আবির্ভুত হইল।

অনেক দিন পরে আজ বাঙালি যথার্থাভাবে একটা-কিছ্ পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল-যে একটা উপন্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই ব্বিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশন্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকৈ পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধর্নন তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভূলি। আমরা পাঁচ জনে যাক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সাবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই— আমাদের বঙ্গমাতার সাতিকাগ্রে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশেখ বাজিয়া উঠে; আজ যেন উপঢোকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কুপণতা না করি।

স্যোগ-স্বিধার কথা কালনেমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গোরব অন্ভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গোরবে সম্দয় হদয় পরিপ্র্ণ করিয়া স্বদেশের
বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো: তোমরা অন্ভব করো বাঙালি জাতির শক্তির একটি
সফলম্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে
যে পরিমাণে যথার্থার্পে তোমরা মানিবে তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন
এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয় শক্তির তেজ
ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিব্দি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গোরব অন্ভব কর তবেই ইহার গোরবব্দি হইবে। বড়ো বাড়ি,
মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গোরব নহে; তোমাদের শ্রন্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা,
বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গোরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার স্থিট, বাঙালির
নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গোরব এবং এই গোরবই আমাদের গোরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যস্ত গোরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অনোর সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অনা দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়: যেটকু মেলে সেইটকুতেই গর্ববোধ করি, যেটকু না মেলে সেইটকুত্তই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এর প তুলনা কেবল নিজাবি পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নিজাবি ব্যাপার নহে আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণস্থি করিয়াছি। স্তরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো ইইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে; ইহা বাড়িরে, ইহা চলিবে—ইহার মধ্যে বিপ্লে ভবিষাং রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইটকাঠের দরে ইহার ম্লানির্পণ করিবে না; সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চয়ম পরিণামের মহতী সম্পর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্ভটাকে এক করিয়া সজাবি সতোর সেই সমগ্রমাতির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসম্বর্গণ করিবে। তাই আজ আমি ছার্টাদেকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে

অনভেব করো, সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো-ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে নাস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্বতার সহিত তাহা ব্রবিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই विमानिय २ हेर्ट कार्ता मरक मार्विया यांना कित्रया हेरारक रहारो। रहेर्ट मिर्या না। বিপুল চেণ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের উধের্ব তুলিয়া ধরো, ইহার ক্রেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো: ইহাকে কেহ যেন লভ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে: সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জডত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা বে দূর্হতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা রতন্বরূপ, ধর্মন্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে দ্রুট হইবে না- কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিতের সম্মানকে নিয়ত সমরণে রাখিয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্র ক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতাশরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃণ্টিপাত বার্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে ব্লিটধারার অধিকাংশ ব্যবহার নন্ট হইতে থাকে 🗠 আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে: কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণে ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো বাবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হত্তুম মানিয়া চলেন তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রতাহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাব্হিট ঘটিয়াছে তাহা নহে-- দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য যে শক্তি আছে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অন্তেব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীন-তার অপবাদ দেয় তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদ্ররের তালিকা থ'জিয়া বেড়াইতে হয় নিতান্ত তচ্ছ সামিয়িক প্রতিপত্তির উঞ্চ খ্রিটায়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেণ্টা করিতে হয়: কিন্তু তাহাতে আমরা সান্তনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে ना।

এমন দর্দশার দিনে এই জাতীয় বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসগুয়ের একটি উপায়স্বর্পে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাশ্ডে, এই ভাশ্ডারে রক্ষিত ও বধিত হইতে থাকিবে। অতি অলপ কালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন প্রেজা ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমার আহনানেরই অভাবে, কেবলমার যজ্ঞক্ষেরেই অবর্তমানে ক্ষণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? এ কি আমাদের কম সোভাগা! দেশের গ্রের্জনেরা যেখানে স্বেজ্ঞাপ্র্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপব্রক্ত দাতাসকলে শ্রন্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপব্রক্ত গ্রহীতারাও শ্রন্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শ্রুযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও প্রশাহান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সতা হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তৃচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া, বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মুতি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না: চাঁদার থাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষ্রুর, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাক্ষের ডিপজিট ও চাকরির স্যোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না; কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমার, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। স্কুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষ্রকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিং দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তবাগ্র্লি এমন কৃপাপারর্পে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মৃতি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইর্প প্জার বিষয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছার্নাদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি প্জার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্তের দিকে লইয়া বাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব।

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু বদি এই কথাই সত্য হয় যে আমরা আমাদের অস্থ্যিকজার মধ্যে দাস্থত বহন করিয়া জ্বন্দ্রপ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না, তবেই আমরা স্বেচ্ছাপ্র্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিস্কৃ হইব; তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গোরববোধ করিব না; তবেই অন্যন্ত্র সামান্য স্থোগের জন্য আমাদের মন প্রলুক্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশ্ভ কলপনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ স্কৃদীর্ঘ এবং পথ দ্বর্গম; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপ্র করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অর্বচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই প্থিবীর সমস্ত সোভাগ্যবান জাতির মহদিনের প্রথম স্চনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুয় হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দ্বর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বিলয়া অন্ভব না করি। ইহা যেন প্রভাবে ব্রিকতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা প্রথিবীকে যাহা দিব তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অনোর উচ্ছিণ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহর্গণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরাও নানা দ্বংখের দাহে, নানা দ্বংসহ আঘাতের তাড়নায়, সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বির্গালত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দ্বর্গহ দুব্রু কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজু এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নৃতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সৃশিক্ষার। লক্ষণ এই যে, তাহা মান্যকে অভিভূত করে না. তাহা মান্যকে ম্বিন্তদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সতা বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা যে পোলিটিকাল ইকনমি মুখন্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকর্নাম। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভতের মতো পাইয়া বসিয়াছে: সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভাতা ছাডা সভাতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, যুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমারেরই সেই একমার সম্পতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নিচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলস্ত প্রিথ হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্ব্রক হইয়া ব্রক ফ্লাইয়া বেড়াইব. ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দ্ঘিতে দেখিতে সাহস করিলাম কৈ, আমরা পোলিটিকাল ইকর্নামকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ম্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কৈ? আমরা কেবল—

ভরে ভরে যাই, ভরে ভরে চাই, ভরে ভরে শুধু পুর্ণি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভূতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁডাইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে যুগ-যুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই ভাবের পণ্য বোঝাই হইরা উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবতী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেডাইব না: সময় আসিয়াছে যখন ভারতব্বের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিন্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথায়থ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে: সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নতেনদীপ্তি নতেনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভান্ডারে তাহা নতেন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। বন্ধ-বাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি. উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্চন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অম তলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে; নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণ তরর পে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পাণ্ডিতোর বিদেশী বেডি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে ভদ্রং কর্ণেভিঃ শূণুরাম দেবাঃ। হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া ষেন ভালো করিয়া শ্বনি, বই দিয়া না শ্বনি। ভদ্রং পশোমাক্ষভির্যজন্তাঃ। হে প্জোগণ, আমরা চোখ िम्या रचन **ভा**रला करिया प्राचित भरतत विकासिक निया ना प्राचित खाँ विमासिस আব্রিগত ভীর, বিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বৃদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্রোর সন্ধার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপদ্ভকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জনা আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার ষাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পার নাই। পরের শত শত ভল জডভাবে মুখন্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেণ্টা ভূল করায় সেই চেণ্টাই ভূলকে লণ্ডন করাইয়া লইয়া যায়। যায়াই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে প্রণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেক্চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হদয়ে লইয়া আমি আমাদের ন্তনপ্রতিন্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শ্রুমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রুমা, যেন নিন্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভ্য প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবজিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজেলাভ করিতে পারে; তাহারা যেন অভ্যিক করে: সর্বং পরবশং দ্বংখ সর্বমাত্ববং স্থম্। তাহাদের অভ্যরে যেন এই মহামন্ত সর্বদাই ধর্নিত হইতে থাকে: ভূমৈব স্থম্, নাল্পে স্থমন্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই স্থা; অলেপ স্থ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গ্রুর মৃক্তিকাম ছাত্রগণকে ধে মন্তে আহ্বান করিরাছিলেন সে মন্ত বহুদিন এ দেশে ধর্ননত হয় নাই। আজ্ব আমাদের বিদ্যালয় সেই গ্রুর স্থানে দন্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপত্র এবং ভাগীরধীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন : যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। জলসকল যেমন নিন্দদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আস্ক্রন—স্বাহা। সহ বীর্ষং করবাবহৈ। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্ষপ্রকাশ করি। তেজস্বি নাবধীতমন্ত্র। তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক। মা বিদ্বিষ্যবহৈ। আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিশ্বেষ না করি। ভদ্রহ্মো র্যাপ বাতয় মনঃ। হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সর্বেগ প্রেরণ করে।।

ভাদ ১৩১৩

## আবরণ

পারের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া প্থিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জ্তা পরিতে শ্রে করিলাম সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়েজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল; এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল, এখন থালি পারে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দ্বংখের কারণ হইয়া উঠে। শ্র্ম, তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিয্কু না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠান্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর; অবশেষে মোজা চটি গোড়তোলাজ্বতা ব্রট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রতাক্ষটির প্রজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষ্রে দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অন্যোগ।

এইর্পে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা স্বিধার প্রলোভনে অনেকগ্রলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইর্পে সংস্কার ও অভ্যাস-ক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গ্রলাকেই আমরা স্বিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগ্রলিকেই অস্বিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার স্ভ আমাদের এই আশ্চর্য স্ক্রম অনাব্ত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়-জ্বতাকে একটা অন্ধ সংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল। তাহার 'পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেক দিন পর্যন্ত কাপড় জ্বতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি স্কুন্দর ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশ্বদেহের জনাও লঙ্জা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্ব্যু বিলাত-ফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচ বোধ করেন এবং এইর্পে ছেলেটাকেও নিজের দেহ সম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লক্জার স্কৃতি হইতেছে। যে বয়স পর্যস্ত শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো কুপ্টা থাকা উচিত নয় সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না; এখন আজন্মকাল মান্য আমাদের পক্ষে লক্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লঞ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা প্থিবীতে দৃঃখ আনিতেছে। আমাদের লঞ্জার দায়ে শিশ্রা মিথ্যা কণ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জাের নাই, এক কাল্লা সম্বল। অভিভাবকদের লঞ্জানিবারণ ও গােরবব্দি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সােহাগ ও আলােকের চুম্বন হইতে বণিত হইয়া তাহারা চীংকারশন্দে বিধর বিচারকের কর্ণে শিশ্বজীবনের অভিযােগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপ-মায়ে এক্জিকুাটিভ ও জন্ডিশ্যাল একর হওয়তে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর, দুঃখ অভিভাবকের। অকাল লঙ্জার সৃণিট করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশ্বমাত, তাহাদিগকেও একেবারে শ্বর্ হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলক্ষতার একটা স্ববিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শব্দের মাত্রা, আড়ন্দ্বরের আয়োজন, রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশ্বর নবনীতকামল স্কুদর দেহ ধনাভিমানপ্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রভার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ ষোগ না থাকিলে শ্রীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীচ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে

ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহ্লা, আমি ম্যাণ্ডেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বিস নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বরস আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতি-সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশ্র সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশ্র আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশ্র সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাতন জ্ঞান আছে তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশ্র ফল্ননের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশ্র।

যেমন করিয়া হউক, সভাতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশ্বর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যুক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তথন যদি প্থিবী-মায়ের কোলে গড়াইয়া ধ্লা মাটি না মাখিয়া লইতে পারে তবে কবে তাহার সে সোভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায় তবে হতভাগা ভদ্নতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছ-পালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে, সব জারগা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায় তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবর্দ্ধ হইয়া তাহাকে ইচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থাকর হইত বদ্ধ হইয়া তাহাই দ্বিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দক্তির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছি'ড়িল, এই কাপড ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম--লক্ষ্মীছাডা কোথা হইতে তাহাতে কালী মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কান-মলার যোগে শিশ্বজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয় শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে কাপডের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন! বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে-কয়টা অবাধ সংখের আয়োজন এবং মনের মধ্যে অব্যাহত স্বখসন্তোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন অতি অকিঞিংকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারন্তের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘাসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জারগাতেই নিজের ক্ষ্মদ্র বৃদ্ধি ও তচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না! আমার ভালো লাগে, অতএব বেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদন্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দঃখ বিস্তার করিতে হইবে!

ষাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেট্বকু করিবার তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মান্বের সমস্ত ভালো কেবল আমরা ব্রিমানেরাই করিব এমন পশ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, শ্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজ দ্ভিতে দেখিতে পারি না। আমরা যাদ মান্বের স্কুদর শরীরকে নির্মাল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যন্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বন্ধমন্ল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জন্তামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিরাই ইহাদের স্থিট হইরাছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিরা তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কৃথিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়় এর্প যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই; কোনো কালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা বাবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খ্লিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিসটা যে নৈমিত্তিক, ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুষট্বকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লাজ্জত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বদ্ধে বিধাতার প্রসাদে য়্রোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ স্ব্বিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক র্যাত-লজ্জার ছারা নিজেকে ভারগ্রন্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলঙ্জা লঙ্জাকে নন্ট করে। কারণ, অতিলঙ্জাই বস্তুত লঙ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি'র বন্ধন মান্য যখন একবার ছি ড়িয়া ফেলে তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিস্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেণ্টভাবে ব্কপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া প্রব্যসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লঙ্জা করি না, কিস্তু লঙ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লক্ষ্যাতত্ত্ব সদ্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃতিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্য এই কৃতিম বাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইরা না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জাে করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকর কাছে অপরাধীর মতাে কৃত্তিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বৃলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে: এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি গা কিছুমান্ত লক্ষ্যার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা

ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা স্বাবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বিসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মান্টার বই হাতে করিয়া শিশ্বলাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখন্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসপ্তর করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শর্বানয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শ্বনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শ্বেধ্ কথা নহে, তাহা মুখের কথা; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কপ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত—ইহার দ্বারা কানে শ্বনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ কান দ্বেরেই সামগ্রী হইয়া উঠে। শ্বেধ্ তাই নয়, আমরা যদি জানি, মান্য্য তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মান্ত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সন্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রঙ্গের

কিন্তু দন্তাগাদ্রমে আমাদের মান্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া প্থিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যন্ত হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ কেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অন্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমল্ হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মূখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গলপ শর্নিয়াছি— জনুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বই-পড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টনুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রম পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইয়্প নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গোরবজনক হইয়া উঠে এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বিলয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছঃই না বই দিয়া ছঃই।

মান্বের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সণ্ডিত করিবার যে একটা প্রচুর স্বিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই স্বিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আছের করিয়া ফেলিলে ব্লিক্তে বাব্ করিয়া তোলা হয়। বাব্-নামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের স্বিধার অধীন। নিজের চেন্টাপ্রয়োগে যেট্রুক কন্ট, যেট্রুক কাঠিন্য আছে, সেইট্রুক্তেই যে আমাদের স্থাসত্য হয়়, আমাদের লাভ ম্ল্যবান হইয়া উঠে, বাব্ তাহা বাঝে না। বই-পড়া বাব্য়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়; স্তরাং সেই শক্তিচালনার স্থাটাও থাকে না, বরণ্ড চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কন্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইর পে বই-পড়ার আবরণে মন শিশ কাল হইতে আপাদমন্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড-পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিরাছে আমাদের মনেরও তেমান ঘটিয়াছে: সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভার্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া, আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, প্রিথবীর লোককে চিনি না: বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, প্রথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মূখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না. তখন ব্রাকতে হইবে, দৈবদ্বোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মান্বটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা, আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথার হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা কর্ম-রসের সার। কিন্তু সত্যকার মানুষ-যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত : এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকায়া অতান্ত পরলা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই স্বথের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেণ্টা করিলে তাহাতে মান ষের স্বাদ নভট হইয়া যায়।

চাণক্য বৃথি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে 'ন শোভন্তে'; তাঁহারা বই পড়ার মধ্যে মান্য, তাই মান্যের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়ান্তি নাই।

এর্প অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা স্থিছাড়া মানসিক ব্যাধি মুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বাপ্ত প্রকাশ পাইতেছে; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায় বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা স্থি করিয়া নিজেকে ভূলাইবার চেণ্টা চলিতেছে। এই অসম্থ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য কিছুই ব্রিঝবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে প্রবৃষ উভয়কেই পাইয়া ব্যিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দ্রে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম স্বিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগংছাড়া করিয়া দিয়াছে। প্র্থির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছেম হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানালাগ্রলকে অবর্দ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিতা, যাহা ম্লাহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা ম্লাবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গৈছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উন্তাবিত হইয়া দ্বই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দ্যিত করে তাহাই কেবল প্নঃপ্নঃ লক্ষ লক্ষ গ্লী ও মজ্বেরের চেন্টাকে সমস্ত সমাজ জ্বড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘ্রাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে. এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইরা দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে— এমনি করিয়া প্রথ ও কথার অরণ্য মান ষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগালি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল প্রথির স্থিত। এই-সকল বাস্তবতাবজিত ভাবগালা ভূতের মতো মানামকে পাইয়া বসে, তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহাকে অত্যক্তি এবং আতিশবোর দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া কুমাগতই একই ধুরা ধরিয়া কুত্রিম উৎসাহের দারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথাা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি পাাণ্টিয়টিজ্ম্-নামক পদার্থ, ইহার মধ্যে যেটকু সত্য ছিল প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধ্রনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে: এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেন্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কুত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সূষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবদ্রণ কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিদ্রান্ত হয়: সরল ও উদার, প্রশান্ত ও স্বন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাং করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে. এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেট্কু জানে তাহা মানে। সেট্কুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল: তাহার জন্য ত্যাগম্বীকার, কণ্টম্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগ্নিল কারণ আছে, কিস্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই: যতট্কু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততট্কুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সতার্পে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে: সেটাকে সে বাহাদের বলিয়া মনেই করে না।

সভাতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর শুর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অস্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না: কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে, কিন্তু হদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রামউৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মান্বের মন সত্য মতকেও অবিচলিতসত্যর্পে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজনা তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অন্যায়ী কোনো পল্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিশ্রাস্তভাবে দশের কথার প্রনরাবৃত্তি করিতে থাকে; অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া য়য়। সে মদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পডিয়া পর্ম্বির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া শ্রবলক্ষ্যশ্রফট হইয়া

কেবল বিশুর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বিলয়া মনে করে। সেজনা সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে। এই-সকল কথার একট্খানি এ দিক -ও দিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায় অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রন্ধের বিলয়া প্রচার করে।

মান্ব্যের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পর্বাথর অরণ্যে ব্লির বোল ধরিয়াছে ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চণ্ডল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই প্রাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চির্নাদন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা তাহা মান্য যতবার বলিয়াছে ততবারই ন্তন লাগিয়াছে। প্থিবীতে গুটিদ্ইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবংসরেও লান হয় নাই; নির্মাল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দ্রে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতি-সভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত প্রিথ ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মান্যের মনের মধ্যে, স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপ্রেষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসম্দ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো ম্ল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া, উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। যুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুংপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাশ্ড অসাগঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু মুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশ্কাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গোছ, যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিশ্ধননে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসতোর নিক্ষপাথরে ঘ্রিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই; তাহার বারো-আনা কেবল পর্নথির স্ভি, কেবল তাহারা মুখে-মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশ জনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বালতেছে বলিয়া আর-দশ জনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি যেন তাহার সত্য আমরা আবিক্কার করিয়াছি, যেন তাহা বিদেশী ইক্ল-মান্টারের আব্তির জড প্রতিধ্রনিমাত্ত নহে।

আবার, যাহারা ন্তন পড়া আওড়াইতেছে তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। স্মিক্তিত টিরাপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায় তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শ্বনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা ন্তন প্রবেশ করে তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জাে হয়, অথচ ষাহাদের অন্করণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মােহে কথার স্ভিক্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত

থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্-এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্বাশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপ্রণ সম্বন্ধে অতি প্রাতন বিলাতি ব্লি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমার 'শিক্ষা' নামের যোগ্য এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্বালাকের পক্ষে যে একমার প্রেয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দৃই পক্ষের তকের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্কুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমার উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পর্ন্থ হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পর্ন্থির শিক্ষা।

বুলি ও প্থির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হদ্যতা, কোথায় মেলা-মেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসমতা তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগ-বিহীন আত্মীয়তাশ্ন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশ্বকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অলপ। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মঙ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মৃখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভূলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে: সেই অহংকারের যেট্কু সৃখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগর্লি শিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্তত গর্নিটকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমন্ত স্বার্থকে থব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়াদের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ডেপর্টি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমন্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নির্থকতার মধ্যে চির্রদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে বাত্র, এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে খণের পঞ্চে ভ্বাইয়া মারাই তাহাদের একমাত্র শ্বায়ী কীতি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল জল্প কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপ্সবী কোথায়?

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গৈল। উপস্থিতমত আমার যেটকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জান্দিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাশ্ডার হইতেই যে বইয়ের সপ্তয় আহরিত হইয়ছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দোরাত্মা অত্যন্ত বেশি হইয়ছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি প্রাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে প্রথি বাবহার হয় নাই। তখনো গ্রহ্ম শিষ্যকে ম্থে-ম্থেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হুইতে আর-এক দীপশিখা জুর্লিত। এখন ঠিক এমনটি হুইতে

পারে না। কিন্ত যথাসম্ভব ছার্নাদগকে পর্নাথর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে, তাহারা গরের কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে: এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগলো আকাশ হইতে পড়া বেদবাকা। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খুস্ট-**क**त्मात प्र. हे हाजात वरमत भूति (वपत्राह्मा हहेसाएह) ७-मकन कथा आमता वहे হইতে পড়িয়াছি। বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকট-হীন নিবিকার, তাহারা শিশ্বরমসে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে: তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে. এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভার করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগালি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মূথে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমান-भांखित উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অন্পে-অন্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক: তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধ শাসন হইতে মাজিলাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদামের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মার্নাসক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভত হইবে না, বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্পমান্ত্র যেট্রকু শিথিবে তথনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না: শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাধিয়া দেন, নিদিপ্টি সময়ের মধ্যে নিদিপ্ট প্রণালীতে তাহার প্রীক্ষা লওয়া হয় — ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিস্টা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশ্যর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়: সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা: তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি প্রথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি যদি অভিভত হইয়া পডে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগালৈ চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন -বশত চিরকালের মতো হারায়— তব, ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটাকু ইতিহাসের অংশ, এতগ্রনি ভূগোলের পাতা, এতকটা অঙ্ক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ রে, সি-এল-এ কে! শিশ্বর মন যতট্কু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অলপ হইলেও সেইট্রকু শিক্ষাই শিক্ষা: আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মান্বের 'পরে মান্ব অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন: সেইজন্য গ্রেব্পাক অথাদ্য থাইয়া অজীর্ণে ভূগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশ্বকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাডনায় ও পীডনে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হর কী বিপ্লে মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পার, তাহা কেহ বা ব্যক্তন না; কেহ বা ব্ঝেন, স্বীকার করেন না; কেহ বা ব্ঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন ৮

ভার ১০১০

## তপোৰন

আধ্নিক সভাতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইণ্ট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগ্মিল একটি একটি করে খ্যুলে গিয়ে ক্রমশই চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-স্ক্রিকর জয়বাত্রাকে বস্ক্লরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মান্য বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত, এ ছাড়া অন্যরকম কলপনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মান্যের সন্মিলন সেখানে বিচিত্র বৃদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কাথেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমন্দ্রের মন্থন হতে থাকলে মান্যের নিগ্তু সারপদার্থ সকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মান্ধের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মান্ধের অনেকপ্রকার উদ্যম নানা স্থিকার্যে সর্বদাই সচেণ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মান্ব যখন খ্ব ভিড় করে এক জায়গায় শহর স্ছিট করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মনক্ষার জন্যে কোনো স্বক্ষিত স্বিধার জায়গায় মান্য একত হয়ে থাকবার প্রয়োজন অন্তব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত হবার একটা উপলক্ষ ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং ব্দিদ্ধ একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে, এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মান্বের সঙ্গে মান্য অত্যন্ত ঘে'বাঘে'ষি করে একেবারে পিশ্চ পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মান্বের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মান্যুও ছিল, ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরণ্ট তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মান্য অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা ব্নো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংশ্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মান্বধের ব্যক্ষিকে

অভিভূত করে নি, বরণ্ড তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাস-নিঃস্ত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যস্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিম্মী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার ধারা কাশ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সম্দ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মর্ভূমি যাদের অন্পন্তন্যদানে ক্ষ্বিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে— এমনি করে এক-একটি বিশেষ স্থোগে মান্ধের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণাভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বৃদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিৎকারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমনুতীরের নানা স্কার দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মান্যকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওর্যাধ-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাবে ও ঋততে ঋততে প্রতাক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধর্নিতে ও রূপবৈচিত্তো নিরস্তর নৃতন নৃতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে স্কুপণ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন : যদিদং কিণ্ড জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্তং। এই যা-কিছ্যু সমন্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বর্রচিত ইণ্ট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্ববাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফবল দিয়েছে, কুশ সমিধ্ জবুগিয়েছে: তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত্র কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতদিকিকে তাঁরা শুনা বলে, নিজীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূনা আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনস্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরে-ছিলেন: সেইজনোই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্ট তাঁরা শ্রন্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজনাই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা চেতনার দ্বারা, হদয়ের দারা, বোধের দারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা বাবে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভ্ত ছায়ার মধ্যে, নিগাত প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বডো রজে প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাতীর্পে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বৃদ্ধও কত আম্রবন কত বেণ্-বনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলার নি, বনই তাঁকে বৃকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্বাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে; দেশবিদেশের সঙ্গেল তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে; অয়লোল্প কৃষিক্ষেত্র অলেপ অলেপ ছায়ানভ্ত অরণ্যগর্নলকে দ্র হতে দ্রে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃশ্ব ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো-দিন লম্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী প্রাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপ্রমুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের প্রাণকথায় যা-কিছ্ মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছ্ শ্রেষ্ঠ এবং প্রজ্য, সমস্ত্র সেই প্রাচীন তপোবনস্ম্তির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জারনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন হুন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাস্কদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদর্গার্বিত ষ্গেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যার যে, তপোবন যখন আমাদের দ্ভির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জ্বড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে ম্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উন্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শাস্ত স্বন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিধ্ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অমি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগ্রলি খাষিপঙ্গীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। ম্নিকন্যারা গাছে জল দিছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শ্রের রোমন্থন করছে। আহ্বিতর স্গৃগন্ধধ্ম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্ম্য অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিছে।

তর্লতা পশ্পক্ষী সকলের সঙ্গে মান্যের মিলনের প্রতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠার রাজপ্রাসাদকে

ধিক্কার দিয়ে যে-একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল স্বরটি হচ্ছে ওই— চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মান্যের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধ্যে।

কাদন্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন— সেখানে বাতাসে লতাগর্বলি মাথা নত করে প্রণাম। করছে, গাছগর্বলি ফ্বল ছড়িয়ে প্রজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শ্বেকাবার জন্যে মেলে দেওরা আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বট্বদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শ্বেকরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যন্ত আহ্বতিমন্ত উচ্চারণ করছে, অরণ্যক্রুটেরা বৈশ্বদেবর্বালিপিন্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তর্লতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দ্বে করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই প্রানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভার্বাট প্রকাশ পেরেছে তা নয়। মান্যের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সন্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফার্ট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজনোই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগার্লি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বিশিত হয় না।

মান্যকে বেল্টন করে এই-যে জগংপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মান্যের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মান্যের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমণ কল্মিত ব্যাধিগ্রন্ত হয়ে নিজের অতলম্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মন্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মান্ত—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মান্যের সমন্ত স্থেদঃখের মধ্যে যে অনন্তের স্রাট মিলিয়ে রাখছে সেই স্রাটকৈ আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতৃসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তর্ণতর্ণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শ্রুর হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পেশছয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট স্করের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মৃক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযক্র-মুর্থারত নিদার্ঘদনান্তের চক্রকিরণ এর মধ্যে আপনার স্রট্কু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে-ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদন্দশাখা এর ছক্তে আক্রজালিত, আপক্রশালির, চিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবন্প্রধ্বনিকে এর তালে তালে

মন্দ্রিত করেছেন এবং বসস্তের দক্ষিণবায়,চণ্ডল কুসন্মিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যপ্রতা থাকে না; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমার মান্বের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যস্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্স্পিয়রের দ্বই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসন্তি তার বর্ণনীয় বিষয়; কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসন্তিই একেবারে একান্ত। তার চার দিকে আর-কিছ্বই স্থান নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গাঁতগদ্ববর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লক্ষা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেই-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মন্ততা অত্যন্ত দ্বঃসহর্পে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যোবনচাণ্ডল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উদ্মন্ততাকে একটি সংকীর্ণ
সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাঁচের ভিতর
দিয়ে একটি বিন্দুমাত্র সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগ্র্ন জরলে ওঠে;
কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ
দেয় বটে, কিন্তু দদ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্ব্যাপী যোবনলীলার
মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাণ্ডল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

অকালবসস্তসমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোকের গাছে গ
্বীড় থেকে একেবারে পল্লব পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফ্লল ফ্রটে উঠল, সহকারের শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে গেল, তখন মধ্কর তার প্রিয়ার সঙ্গে এক প্রভপারে মধ্পান করতে বসে গেল: কৃষ্ণার হরিণ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী ম্গার গায়ে শিঙ দিয়ে কন্ড্রন করে দিতে লাগল: তখন হন্তিনী পন্মরেণ্রান্ধি গন্ড্যজল হন্তাকৈ পান করিয়ে দিলে এবং চক্রবাক আধখানা ম্গাল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা চক্রবাকীকে খাইয়ে দিতে লাগল। এমনি করে, কালিদাস প্রভপধন্র জ্যানির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের স্বরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেস্বরো করে বাজান নি. যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এ'কেছেন সেটি তর্লতা-পশ্বপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পট-ভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে?

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা, প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নৃতন নৃতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দির্য়োছল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দ্রসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মস্খপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিলপকলার আলোচনার, ভারতবর্ষ সভাতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের স্কুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কার্কার্যের্থ খিচত হয়েছিল। এইরকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখাচত অন্তঃপর্রের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্যকার্নবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মর্ক্তিকামনা কর্মছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাজ্ফার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার ষ্কা তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মাল স্কার কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিত-গানে যে প্রবৃত্ত হর্মোছলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগতে হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশ্ভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘ্নর বংশ উচ্চতম চড়োয় আধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগ্নলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন: সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শ্বন্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমৃদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্থ গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা আগ্নতে আহুন্তি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রাথীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দন্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সন্তয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যোঁবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিব্রিত গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘ্বাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গ্র্ণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চণ্ডল করে তুলছে।

কিন্তু গণেকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চণ্ডল করে তুলেছে তা রঘ্বংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘ্বংশ যাঁর নামে গোরবলাভ করেছে তার জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভূদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহংফললাভের কোনো সন্তাবনা নেই। যে রঘ্ উত্তর দক্ষিণ পর্বে পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেক্তে পরাভূত করে পথিবীতে একচ্ছত্র রাজন্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবতী সম্লাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ্ঞ নামে ধন্য

করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলৎক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দক্ষ এবং দৃঃখের অগ্র্জলে সম্পর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘ্বংশ আরম্ভ হল রাজাচিত ঐশ্বর্যগোরবের বর্ণনার নয়। স্কৃদিক্ষণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসম্দ্র যাঁর অনন্যশাসনা প্থিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেন্র সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘ্বংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মন্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দদ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অভিক্ত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুলায় সঙ্গে যেন জ্বলম্ভ রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাষারী ঋষিবালকের মতো পবিচ, প্রভাত যেমন মুক্তাপান্ডুর সৌম্য আলোকে শিশির্রায়্বন্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদ্যবার্তায় জগংকে উদ্বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুস্মাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি ব্লিম্ব তেজে এবং সংষত বাণীতে মহোদয়শালী রঘুবংশের স্কোন করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহু আপনার অভ্যুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম-আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাকাহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলম্প্র হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিম্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছের আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যথন সম্মুখে ছিল অভূদেয় তথন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যথন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমানেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জন্বলে উঠে চারি দিকের চোথ ধাদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি স্কুপন্ট দেখা যায়। এই বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সন্মিলনেই শোর্যের উদ্ভব; সেই শোর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাং ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমন্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো-একটি সংকীর্ণ জারগার যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেণ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসন্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ। এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সূত্রকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেণ্টা বার্থ হল; অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ; কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের, সকল কালের—কামনাত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অন্দাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্ম কথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা— লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দৃঃখুস্বীকার, এই দৃ্টি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশান্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের স্থিটকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মান্ব্রের জীবনগঠনে দৃঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি: এর দ্বারা চিত্তের দৃ্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দৃঃখকে দৃঃখর্পেই নমুভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দ্বঃখদবীকারকেই উপনিষং লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দ্বঃখর্পে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগর্পেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষং যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই প্র্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ. ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সম্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষের নয়। যংকিণ্ড জগত্যাং জগং, অর্থাং যা-কিছ্ব-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজনেট তর্লতা-পশ্রপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়সন্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অভুত মনে হয়।

এইজনোই আমাদের দেশের কবিছে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভূত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সন্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারত্ম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মান্বের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবল-মাত্র অভ্যাসের জড়ম্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষর হয়ে গেলে যে ফিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

ত্রী আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শাস্তরসাদপদ। তপোবনের যে-একটি বিশেষ রস আছে সেটি শাস্তরস। শাস্তরস হচ্ছে পরিপ্রণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশিম মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয় তেমনি চিন্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শাস্তরসের উস্তব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে স্থা আন্ধ বার্জলম্বল আকাশ তর্লতা ম্গপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপ্রা যোগ। এখানে চতুদিকের কিছার সঙ্গেই মান্যের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর স্ভিট হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে-একটি স্বাভাবিক আকাজ্ফা আছে সেই আকাজ্ফাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন
প্থিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে
নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা খ্যাধকন্যারা প্রলাকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন
ম্গশিশুকে তারা নীবারম্ভি দিয়ে পালন করছেন, কুশস্চিতে তার মুখ বিদ্ধ
হলে ইস্কুদীতৈল মাখিয়ে শুশুষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শক্তলার
প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বস্কুরের সঙ্গে মিলিয়ে
নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পর্র্যপর্বত যে হেমক্ট, ষেখানে স্রাস্বগর্ব্ব মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমক্ট পিক্ষনীড়খচিত অরণাজটামন্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো স্থেরি দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশ্কে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দ্বস্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশ্র সেই দ্বংখ খ্যিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠৈ— সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদ্বংখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অম্তলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়়া-ভালো। এই যেমন-হওয়়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়়-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুস্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দ্বঃথের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রাম্ভে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই-ষে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ দ্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। দ্বগে যাবার সময় যাধিন্তির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যথন দ্বগে পেশিছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিয় হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপন্বী হেমক্টও তেমনি তপন্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রাথীর অভাব প্রেণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে

সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবিভূতি হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবিভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দৃঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শৃরের রাত্র কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্রেশ বোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উল্জবল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দ্বঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার প্রনর্ববিন্দ্রারা কীর্তান করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য থাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বান্ডাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই-সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিক লই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসন্তিত তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শাস্ত ছিল, এইজনোই তিনি অরণ্যে প্রবাসদৃঃখ ভোগ করেন নি; এইজনোই তর্লতা পশ্পক্ষী তাঁর হদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভূত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সন্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধ্ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গ্লেং লতাং বা প্রপশালিনীম্
অদৃষ্টর্পাং পশান্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুস্মোংকরান্
সীতাবচনসংরধর আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবাল্কাজলাং হংসসারসনাদিতাম্
রেমে জনকরাজস্য স্তা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

ষে-সকল তর্গ্কেম কিম্বা প্রজ্পালিনী লতা সীতা প্রে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে প্রজ্পমজরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রলাল্কজলা হংসসারসম্খরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দবোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রক্ট পর্বতে যখন আশ্রর গ্রহণ করলেন, তিনি-স্বম্যমাসাদ্য তূ চিত্রক্টং নদীণ্ড তাং মাল্যবতীং স্তীর্থাং ননন্দ হন্টো মৃগপক্ষিজ্বভাগৈ জহো চ দঃখং প্রবিপ্রবাসাং।

সেই স্রম্য চিত্রক্ট, সেই স্তীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই ম্গপক্ষিসেবিতা বন-ভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে প্রেবিপ্রবাসের দ্রুখকে ত্যাগ করে হুষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতন্তবিদ্ধন গিরো গিরিবনপ্রিয়ঃ

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে, একদিন সীতাকে চিত্রকটে-শিশর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যপ্রংশনং ভদ্রে ন স্কৃদ্ভিবিনাভবঃ মনো মে বাধতে দৃষ্ট্রা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যদ্রংশনও আমাকে দ্বঃখ দিচ্ছে না, সমুহাদ্গণের কাছ থেকে দুরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দন্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমন্ডলের মতো দ্বর্দার্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমন্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণাং সর্বভূতানাম্'। ইহা ব্রাহ্মী লক্ষ্মী-দ্বারা সমাব্ত। কুটিরগ্বলি স্মাজিত, চারি দিকে কত ম্গ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এর্মান করেই কেটেছিল, কোথাও বা রমণীয় বনে কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরন্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আছেয় করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগয়ক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদ-বেদনার সহচর পেরেছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নৃত্ন সম্পদ পেরেছিল. সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগন্তীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাণ্ডিত করে তুলোছল।

শেক্ স্পীয়রের As You Like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী—Tempeste তাই, Midsummer Night's Dreame অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মান্বের প্রভূত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত, অরণ্যের সঙ্গে সোহার্দ দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মান্বের চিন্তের সামঞ্জসাসাধন ঘটে নি; হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেন্টা সর্বদাই রয়েছে, হয় বিরোধ নয় বিরাগ নয় ঔদাসীন্য। মান্বের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠ্বলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদন্পতির ন্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মান্যের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সন্দর্মের বিরাট ও মধ্র হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসোদ্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মান্যায়ের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সন্দর্ম নেই। তারা মান্যের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সূন্ট, মান্য তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তর্লতা পদ্মপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কন্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই প্রগারণ্যের যে নিভ্ত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখনে—

Beast, bird, insect, or worm, durst enter none Such was their awe of Man....

অর্থাং, পশ্পক্ষী কীটপতক্ষ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভর সম্প্রম ছিল। এই-যে নিখিলের সঙ্গে মান্বের বিচ্ছেদ, এর মুলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ঈশা বাস্যামিদং সর্বাং যাং কিণ্ড জগত্যাং জগং, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাব্ত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চান্ত্য কাব্যে ঈশ্বরের স্থিতি ঈশ্বরের যশোকীর্তান করবার জন্যেই, ঈশ্বর স্বরাং দুরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মান্ধের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মান্ধের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মান্বের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুষ্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না; মান্বের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মান্বেষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মৃঢ়তার মিলন নয়; সে মিলন চিত্তের মিলন, স্বতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্ত দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে'; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের প্রেনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাছে।'

মেঘদ্তে যক্ষের বিরহ নিজের দৃঃথের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোপে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদ্বঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফল্পে প্থিবীর সমস্ত নদনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মান্ত্রের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এইজনোই প্রভূশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দৃঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঞ্চুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের শ্বপদে এমন করে বেধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়ব্,তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মান্য দৃই রকম করে নিজের মহত্ত উপলন্ধি করে—এক স্বাতন্দ্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে: এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজনাই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সোল্যর্য বা মহিমার আবিভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান: মানবচিন্তের সঙ্গে দিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ-সকল জারগায় মান্যের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই— এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না; এখানে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়: অন্তত সেই-সমস্তই এখানে মৃথ্য নয়, এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজনোই তা পূণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র ভারতবর্ষের বিদ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে

নদীগর্নল লোকালয়-সকলকে অক্ষয়ধারায় শুন্য দান করে আসছে তারা সকলেই প্রাসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষনীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, প্রুক্তর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যম্নার মিলন পবিত্র, সম্বদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মান্য পরিবেণ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষ্বকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভ্যেষক, যার অদ্রে তার জীবন, যার অদ্রভেদী রহস্যানকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দ্ত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মান্যের চৈতন্যকে নিত্যানয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিব্রিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ প্রজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা থর্ব করে নি; তাকে উদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দ্রে সরিয়ে রেখে দেয় নি: এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগর্মলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায়, কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যায়া দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পায়ায় জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পর্ম্বগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তায়া তীর্থে যায় বটে, কিন্তু যাওয়াকেই তায়া প্র্যা মনে করে, পাওয়াকে নয়। তায়া বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বন্তুগ্র্ণ আছে বলেই কল্পনা করে। এতে মান্যের লক্ষ্য ভ্রন্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বন্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নন্ত করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তপত্তি যতই মলিন হয়েছে এই নির্ম্বেক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দ্র্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো-একটি বিশেষ নদীর জলে দ্বান করলে নিজের অথবা গ্রিকোটি-সংখ্যক পূর্ব পূর্বের পারলোকিক সম্পতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সম্লক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রন্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন-দ্বানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির রারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থলে সংস্কার, একটা তার্মাসক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে— এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহাসংস্ত্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম্চৈতন্য তার চেতনাকে এক ভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা শ্বানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিছে।

অন্মি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনস্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মালন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে: যে লোক চেতন- ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহুর্ংসিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অমকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মৃঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রম হয় না। কারণ, এই-সমস্ত অভ্যন্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা; তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতনাের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মৃঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভূল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে, এ কথা বলাই বাহুলাঃ।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মংস্যমাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মান্বের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই-যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্ররতসাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রণালাভের জন্যে নয়: তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নন্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা থেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যর,পে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভান্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমান্ত প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং নিদার,ণ অহৈত্কী হিংসাকে জলে-স্থলে আকাশে গুহায়-গহনুরে দেশে-বিদেশে মান,য ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রুষ্টতা এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মান্বকে রক্ষা করবার জনো চেষ্টা করেছে।

মান্বের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দ্রে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মান্র বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বগ্রই নির্মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যস্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যস্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সাথ কতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিল্ল হয়ে বাস করছিল; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়েছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণ্যু হতে অণ্যুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ. আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। গীতা বলেছেন—

> ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহ বিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাব দ্বিশো ব ক্রেঃ পরতন্তু সঃ।

ইন্দ্রিরগণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বৃদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ, মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দ্বে হয় না। মনের চেয়ে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা

একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব, র্ষাদ আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়: স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা: বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধাম্ব্রু করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দ্রের আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নির্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক— তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপ্র বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, স্তরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা প্রেয় দেখি; সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি; সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মৃক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষৃদ্ধ এবং বিচারবর্জাকে সামঞ্জস্যদ্রুষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বর্দ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনষাত্রা সরল ও নির্মাল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধব্যদ্ধিকে দমন করবার চেণ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্য যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন, এ একটা ভাব্বতার উচ্ছ্বাস, কাশ্ডজ্ঞানবিহীনের দ্রাশা মার। কিন্তু, সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে।
বা সত্য তা বদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয়
তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেইজন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম
শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে, এই বিশ্বাস
যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন
করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়র্পে শ্রদ্ধা করেছিল তখন
সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি; তখন তপস্যা
আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব, প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগালি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষ-ভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমান্ত আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের উধের্ব জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ৢবরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বৃঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভূল হবে। আমাদের দেশের কতকগৃলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগৃলি লোকাচার, এইগৃলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যপ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পজাে করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সৃখং, নালেপ সৃখ্মন্তি, ভূমাদেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মার্নাসক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতল্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি: ঐশ্বর্যকে সণ্ডিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহুপ্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্যপিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে রুরোপীয় দল ঠিক তেমনি করেই ন্তন-আবিন্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূথন্ডসকলকে অনুবতী দের জন্যে অনুক্ল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্তা প্রভৃতি শ্বাষরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণাকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু, এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তব্ব একই সমন্দ্রে এসে পেশছয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের স্ছি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বায়া বিল্পু হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বায়া সার্থক হয়েছিল; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই শ্বায়র তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আগ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বায়া এই অরণ্যায়্লি প্রা ছান হয়ে ওঠে নি; মান্বের শ্রেণ্টতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয়

থেকে বঞ্চিত করেছে। নৃতন আর্মোরকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লাপ্পই করেছে, আপনার সঙ্গে বৃক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগালিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিরেছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নের নি। নগরনগরীই আর্মোরকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই নগরন্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার প্রাতন্দ্যের প্রতাপকে অলভেদী করে প্রচার করেছে। আর, তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শাস্ত স্মাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরণ্ড বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্রের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে. স্বৃতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মান্ধের ইতিহাস জীবধমা। সে নিগ্ত প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবতী মূড় খরিন্দারকে খ্রিশ করে দেবার দ্বাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাতোর লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকৃতিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষ ও হঠাং জবরদন্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দ্টের্পে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অন্করণঅন্সরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই
তোমারও র্যাদ ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয়
না। ভারতবর্ষ র্যাদ খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজ্বরিগিরি
করা ছাড়া প্রথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার
আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও
থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অর্বহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বিণগ্বন্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজ্ঞাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; ব্রহ্মদেব সেই সত্যকে প্থিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দ্বর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবতীর্শ মহাপ্রকৃষণণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অক্ষৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে ষে উদার তপস্যা গভারভাবে সন্ধিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দ্র

মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে
—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। বতদিন তা না ঘটবে
ততদিন আমাদের দৃঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে
আমাদের বারশ্বার ব্যর্থ হতে হবে। রক্ষাচর্য, প্রক্ষজ্ঞান, সর্বজ্ঞাবে দয়া, সর্বভূতে
আত্মোপলিন্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদ-র্পে ছিল
না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল।
সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে
সেই অনুশাসনের বদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে
আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সামায়ক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই
স্বাধীনতাকে বিলম্প্র করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জন্য নন্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখার বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে: এই যোগ অহংকারকে দ্র করে বিনম্ম হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দ্র্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়্র যে প্রবাহ নিত্য, শাস্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিকতে পারে না, এইজনাই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছ্বলালের জন্য ক্ষ্রক করে, আর শাস্ত বায়্বপ্রবাহ সমস্ত প্থিবীকে নিত্যকাল বেণ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্বতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃত্প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্বতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দ্র করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশ্ব্রলাছেন যে, যে বিনয় সেই প্রব্রীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

গোষ ১৩১৬

#### ধর্ম শিক্ষা

বালক-বালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্ম শিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এ তর্ক আজকাল খস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। রাহ্মসমাজে এই ধর্ম শিক্ষার কির্প আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধ্বাণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই বে, আমাদের একটা মোটামন্টি সংস্কার আছে বে ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয়, অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সতা হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে, কিন্তু বতদ্র সম্ভব সম্ভায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্বৃত্তটনুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেণ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে, তাহাদিগকে অন্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু মূলাবান জিনিস কী করিয়া বিনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেই জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বৃ্নিত ইইবে, সে ব্যক্তি সিশ্ব কাটিবার বা জাল করিবার পরামশ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহার্জান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষা সন্বন্ধে আমরা সতাই কির্পে পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একট্ব ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বিলয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা ষের্পে তাহার সিদ্ধিও সেইর্প হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি-কিছ্ই নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই প্র্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে-সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শর্ণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু, এমন অবস্থা আছে যখন ধর্ম শিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাস-গ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা, যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মান্ত্র্য বলে 'আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে' তখনই ব্রবিতে হইবে, ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেইর্প। সমাজে যথন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয় তথন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে; তথন ধর্মের জন্য মান্বের চেন্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে, তখন দেশের ধর্মামান্দর ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে, তখন ধর্মা যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের ব্ব্বাইবার জন্য কোনো-প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মাসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্সরণ করিলে এর্প সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বাসিয়া যতই মন্ত্রণা কর্ক-না কেন, ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরিপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

প্থিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধ্বনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বৃদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে, অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্চস্য যে কী নিদার্বণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না: বাহিরের দিকে ছ্বটিয়া চলিবার মন্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন-কি, আমাদের ধর্মসমাজ-সম্বন্ধীয় চেন্টাগ্রনিও নিরন্তর-বাস্ততা-ময় উত্তেজনাপরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একট্বও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম, তাহা গ্রীম্মকালের বাল্বকাবিস্থীর্ণ নদীর মতো—সেখানে অগভীর ধর্মবাধ আমাদের জীবন্যাত্রার নিতান্ত এক পাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবন্যাত্রার সরলতা নাই: আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও

অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন-কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্ম নিষ্ঠাকে চিত্তের দর্মেকাতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইর্পে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এক কোলে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেরেদের জন্য ধর্ম শিক্ষা কী করিয়া অলপমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরান্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিশ্ব হইয়া উঠি, তবে সেই উদ্বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তব্ব বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বন্তই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাণ্ট্রব্যক্ষার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি ইইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্তালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না, তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। স্বতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষাথীও ছিল অন্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বন্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যানা শিক্ষা অনায়াসে একত মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গন-সাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও স্থযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে; সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্ম-ষাজকগণের রেখাজ্কিত গশ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তব্ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও প্রাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যুনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, সমস্ত য়ুরোপখন্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুম্ল চেণ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না, কিন্তু তব্ বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচালত ধর্মশান্দের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শৃর্ধ যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশান্দের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মান্বের চারিকনীতিগত ন্তন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্যান্শাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্তকে নিজের দ্রান্তি কব্ল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতস্ত্র অবলম্বন করে; উভয়ের এক অস্ত্রে থাকা আর সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশ্বন্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার শিলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্মসম্প্রদার তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী থাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এর্মান বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মৃঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছ্বিদন মারিয়া কাটিয়া, বাঁধিয়া, প্রভাইয়া, একঘরে করিয়া, বিদার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার প্রাতন ব্বলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু, বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই স্ক্র্যাতিস্ক্র্যাব্যার দ্বারা আপনার ব্রলিকে বৈজ্ঞানিক ব্রলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেণ্টা শ্রুর্ করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বে, বর্তমান কালে য়্রোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চান্তাদেশে প্রায় সর্বতই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্ম-শিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়েজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মান্ব করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ, সে তর্ক কিছ্বতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরুহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা, বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পডিতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ, আমাদের দেশেও স্পিটতত্ত্ব ইতিহাস ভগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পূথক করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধ্বনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দারা পোরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বন্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চির্রাদন মকন্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সতাসতাই বরাহবিশেষ নহে, তাহা ভকম্প-শক্তির রূপকমাত্র, এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাদ্বীয় ভিত্তিকে কোনো-প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগর্নল নহে, শাস্মীয় সামাজিক অনুশাসনগর্নাকত আধ্যুনিক কালের বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব, বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে থাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-সারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতৈছেই। এইজন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় নৃতন যে-সকল উদ্যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিস্তা এই যে. বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওরা যায় কী করিয়া।

আধ্নিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মন্ষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন

ধর্ম শাস্তের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু, সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই, যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাষথরতে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে স্দৃঢ় করিয়া তোলা মন্যাঙ্গলাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এইর্প বাঁধা ধর্ম শাস্তের একটা স্বিধা আছে। ধর্ম সম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব, তাহা লইয়া বেশি-কিছ্ম ভাবিতে হয় না: তাহাদের ব্দ্ধি-বিচারকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন-কি না-করারই প্রয়োজন হয়: কতকগ্রিল নির্দিন্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বন্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ড হওয়া যায়।

বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মান্বের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপ্ত করিব কির্পে? তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টিবর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই, তেমনি কেবলমাত্র ধর্ম বক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একট্ব ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়—মধ্যাহের পিপাসায়, গ্রুদাহের দ্বির্পাকে তাহাকে খ্রিজয়া পাই না। তা ছাড়া, মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল এক দিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজে মান্বের মনকে নানা দিক দিয়া আণ্টেপ্তেঠ বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি, ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খাসিয়া থাসিয়া যাইতেছে। তথাপি এইপ্রকার অনির্দিণ্টিতার যে অস্ববিধা আছে তাহা আমাদিগকৈ স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতিনির্দিণ্টিতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিণ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরস্তনর্পে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব, একটি বিশেষ ফিলজফি, বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতট্টকু দ্বৈত, কতট্টকু অদ্বৈত, কতট্টকু দ্বৈতাদ্বৈত—ইহার মধ্যে শঙ্করের প্রভাব কতটা, কতটা কান্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের, তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা-কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রন্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বিলয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে উহা ধর্মই নহে, উহা একটা ফিলজফি মাত্র। ই'হারা সেই কলঙ্ককেই গোরব বিলয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পণ্টই প্রত্যক্ষ করিরাছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যানা বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভত্তের জীবনকে আগ্রয় করিরাই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্স্ট বৃক-কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেল হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবৃত করিয়া বাধাই হইয়া যার নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা ব্যাড়িবে, তাহা চালিরে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনিই, কিন্ত একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহসা আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বডো। এই রহস্যকে যদি অনিদিশ্টিতা বলিয়া নিন্দা কর তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষো-ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলো। কিন্ত, যিনি যাহাই বলুন, ব্ৰহ্মধৰ্ম কোনো-একটি বিশেষ নিদিশ্টি সন্প্ৰণালীবন্ধ তত্ত্বিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে र्फाथशािष्ट । जारा एजारा नरह, वाँधारना मरतावत्र नरह, जारा कारलत स्करत धारिक नमी; তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে। নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পার্থরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সে-সকল ঘাটকেও তাহা বহু, দূরে ছাড়াইয়া চলিবে: কোনো স্পর্ধিত তত্তজ্ঞানীকৈ সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত। কোনো দর্শনতত্ত এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? তাহা একটা মোটা কথা— তাহা অনন্তের ক্ষ্মধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকৈ বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যের প তত্ত্ব ব্যাখ্যা করন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ, এর প ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অস্ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে, রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষ্মধাবোধের আনন্দ প্রতাক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাদক্ষে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু, ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব-মোচনের জন্য নিয়ত যে গঢ়ে চেম্টা করিতেছে ব্রাহ্ম-সমাজের স্থিতির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মান্য যতবারই কৃতিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার স্কৃবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অভূত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সূবিধা করিতে গিয়া তাহার মুক্ডটা कांग्रिया नरेयाष्ट्रिन। रेरा न्वन्न वर्षे, किन्नु मान्य अमन कान कवित्रया थारक। আইডিয়াকে সহজ্ঞসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত क्रिया नय : ইহাতে মু-ডটাকে করতলনান্ত আমলকবং আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্ত প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরপে অবস্থায় भान, रखत भरता पुरे पल रहेशा পড়ে। এক पल আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে, আর-এক দল ইহাদের খেলার বিঘা না করিয়া অতিদূরে নিভূতে গিয়া আপনার সাধনার বিশক্ষতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

ি কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চির্রাদন চলে না। যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দার র.ম. সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যথন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিরাছে, বাধা যথন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রপে প্রতিকারের দতে কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা ব্রবিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না কেহ िहरम ना, সকলেই তাহাকে শত্র বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন ষখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনস্তের বোধকে আচ্চন্ন করিয়া ধরিয়াছিল. মান্বের জীবনবান্তাকে তৃচ্ছ ও সমাজকে শতখন্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মন্ব্যুত্বক যখন আমরা সংকীণ গ্রামাতার মধোই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের আমোঘ নিয়ম দেখি নাই কেবল দলের উৎপাতই কম্পনা করিতেছিলাম, উন্মন্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তি-স্বস্তায়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকল হইয়াছিলাম—এইর পে যখন চিন্তায় ভীর তা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মড়েতা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল---সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক মুহুতে ই নিদার্ণ বেদনার সহিত ব্যঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, কিসের এই জডতা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ। এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত: এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, 'ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।'

এই কারাই সমস্ত মানুষের কারা। প্থিবীর সর্বতই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা, সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে; কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও বা সে সিক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেণ্টা, ইহাই আমরা ব্যাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরন্তেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা-রুপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজনাই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষের সমস্ত মনুষায়। রাজ্মনীতি, সমাজনীতি, ধর্মানীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত প্র্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমার কর্মান্তির স্বাভাবিক প্রাচ্বই তাহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রক্ষের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া, এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন: সেইজনাই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেণ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো

মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মৃত্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তপ্তিবোধ করিয়াছেন।

রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যস্ত, এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনিতন্ত্র বা প্রজাপদ্ধতি যদি এই মৃক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেন্টা করে তবে তাহা রাহ্মধর্মের স্বভাববির্দ্ধ হইবে। আমরা মান্বের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতর্পে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনস্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনস্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মন্ব্যন্থের সর্বোচ্চ সিদ্ধি, ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার প্রের্ব, আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিব্দার করিয়া ব্রন্ধিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা দ্বির জানিতে হইবে বে, বাঁধা বচন মুখন্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব, ইহার যে অস্ক্রবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ স্বুযোগ আছে, এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ, সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ।

যাহা হউক, এ কথা নিশ্চত সত্য যে, স্বাচ্ছ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জর্ডিয়া আছে ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা-প্রসার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আন্ক্লোর দারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মান্ধের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে, তাহার এই ধর্মপ্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো স্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না, ইন্দেপস্থরের তদন্তজালে তাহার উর্লাতর পরিমাণ ধরা পড়ে না এবং পরীক্ষকের নীল পেল্সিলের মার্কা দারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অন্ক্ল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন, তাঁহাকে পাইবার পথ ন মেধয়া ন বহুনা শুরুতেন'। অর্থাৎ, এটা কোনোমতেই পঠনপাঠনের ব্যাপার নহে। কিস্কু, কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপ্রুষ আমাদিগকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন: বেদাহমেতং। আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন: য এতদ্বিদ্রুষম্তান্তে ভবস্তি। যাঁহারা ই'হাকে জানেন তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ই'হাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অস্তরতম যে তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরপ তক্তি থাকিত না।

অথচ, ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া প্র্ভাবে উদ্বোধিত করা যাইতে পারে, এর্প প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন, তাছাও দেখা গিয়াছে। এক দিকে যেমন এক দল মহাপ্রর্ম বলিয়াছেন, চিত্তকে শ্বন করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেন্টায় উদ্বোধিত করিয়া তোলো, অপর দিকে তেমনি আর-এক

দল বিশেষ বিশেষ বাহ্য প্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহ বা বলেন, যজ্ঞ করো: কেহ বা বলেন, বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মৃতিকে ধ্যান করো: এমন-কি কেহ বা বলেন, মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুত বেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেণ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনি প্রমাদের পথ খালিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা ষায় না, কল্পনাকে সংষত করা অসাধ্য হয়; তখনই মান্বের বিশ্বাসমা্র্রতা লা্র্র ইইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মান্য আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়, সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলা্প্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মা্ট্টায় একেবারে উদ্ভান্ত ইইয়া উঠে।

অথচ, যাঁহারা এইর্প উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধ্যু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভূল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর-এক জিনিস।

মনে করে, আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য: আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে 'তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনা দৃঃখে হজম করিতে পার' তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বিলয়া দিতে পারি যে, 'আহারের পর আমি দৃই খণ্ড কাঁচা স্পারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আন্ত চুর্ট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি, ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া য়য়।' আসলে আমি যে এতংসত্তেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না: এমন-কি যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কলপনা করিয়া লইয়াছি কোনোদিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, 'আজ বৃক্ষি পাক্যল্টা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।'

শুনা যায়, কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন' তবে তিনি আর-কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন-না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিষ্চচার উপায় সম্বন্ধে বেদবাকা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এমন কথা নাই। এর্প স্থলে তাঁহাকৈ যদি মুখের সামনে বলি 'তুমি কবিতাই লিখিতে পার, তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান' তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশুদ্ধা করা হয় না। বন্ধুত, স্বাভাবিক প্রতিভা-বশতই যাহারা কোনো-একটা জিনিস পায়, পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিল্প্র হইয়া থাকে।

ষেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে বাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই-সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সন্ধার করে ভাহা নহে; এমন-কি তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদ,বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপ্রেষ এইর্প দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত

করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগ্নণে এই-সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জারগায় গিয়া পে'ছিয়াছেন তাহা সকল সময় নিজেরাও ব্বেন না এবং কখনো বা মনে করেন, 'এখন আমার পক্ষে এই-সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহ্লা হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল।' ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগর্নাকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে 'আমরা সার্থকিতা লাভ করিয়াছি'; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্কৃ হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না—কারণ, তাহাদের কাছে এই-সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে-সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে. অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুক্ল্য আছে। ধর্মবাধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো-একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকিতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকর্বালিকাদের মনকে ধর্মবাধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশাক, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারি দিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুক্ল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাং, সেখানে যদি বৈধয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকলপ্রকার সামায়ক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিজিতে তৌল না করিয়া ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেট্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এর্প স্থোগ সকল ঘরে নাই, সে কথা বলাই বাহ্লা। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন, এ-সব দ্বর্লাভ জিনিস তো আবশাক ব্রিয়া ফর্মাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশাকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে: আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেণ্টা করিতেছি। আমরা যা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যর্থান বলিতেছি, 'রাক্ষসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দু, একটা যথার্থ আশ্রয়, যথার্থভাবে পাইতেছে না' তথনি সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত, ব্রহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মাল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি ষোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন

করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের প্জান্ষ্ঠান। এমন কি কোনোএকটি স্থান আমরা পাইব না ষেখানে 'শান্তং শিবমহৈতম্' বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং
মান্বকে, স্কুলরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও
পরিবেন্ডনৈ মান্বের হৃদরে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি
যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা প্রেই বলিয়াছি,
ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গ্ঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকলপ্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি, ষাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাজ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বিলবেন, 'এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যয়, গের monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যম্বকে পক্ষ্ম করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।'

অন্য কোনো-এক কালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি, সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধন্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভায়্গের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভায়া্গে যদি বা অনাদৃত হর, কিন্তু সেই যাদের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লাপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন যাগের যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব, যাদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উল্টা রকমের কিছ্ হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দাই পক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মান,ষের মনের যে ইচ্ছা প্রে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও, অনেকটা সেই প্র-আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বালয়া ইহার একটা স্বাতল্যাও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বালয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব, মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বালয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে, তেমনি সতোর ন্তন প্রকাশচেণ্টা তাহার প্রাতন চেণ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বালয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে বাস্ত হওয়াটাকে সংগত বালতে পারি না।

অথচ, আমরা অন্করণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন, তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে, সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজন্যই যদি বলা যায় 'আমরা যথাসন্তব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব' তবে আমাদের মনে মন্ত এই একটা সাম্ভুনা আসে যে, আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি: অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে-সকল ব্যবস্থা আমাদের ব্রদেশীর, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত, তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেন্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি, 'না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন্ নহে।' মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তথন সে

আধ্নিকতা-নামক অপর্প পদার্থকে গ্রে করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগ্লো বাঁধা মন্তকে কানে লয় এবং সতাকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না।
আপনারা সকলেই জানেন, আমার প্জনীয় পিতৃদেব মহিমি দেবেন্দ্রনাথ বোলপ্রের উন্মন্তে প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণছোয়াতলে মেখানে একদিন তাঁহার
নিভ্ত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন
করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি
ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি স্দৃঢ় শ্রন্ধা ছিল। যদিও স্দৃদীর্ঘকাল
পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শ্নাই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমার সংশয়
ছিল না যে, ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকিতা আছে। সেই সার্থকিতা তিনি
চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার প্র্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জ্ঞানিতেন,
ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে বাস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন প্রমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা বখন সন্তানকে অল্ল দেন তখন এক দিকে তাহা অল্ল, আর-এক দিকে তাহা তাঁহার হদয়। এই অল্লের সঙ্গে তাঁহার হদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অল্ল দিবে তাহা হোটেলের অল্ল ইম্কুলের বিদ্যা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস, একটি অমৃত্রস, অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপ্রুট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ-অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উত্ত প্রথধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, আনিল্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য কিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না, আমি এখানে কোনো অলোকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে, তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানা প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আছের করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম 'আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব' 'আমরাই তাহাদের উপকার করিব' ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিরাছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনো যন্ত্র গড়িঝার উৎসাহ আমাদের একেবারে বায় নাই, কেননা এখনো ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু, তব্ত যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শ্নাতাকে পূর্ণ করিতে হইবে, আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি, এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন, এখানে গ্রের্থ শিষ্য

সকলেই একই ইম্কুলে সেই মহাগ্রের ক্লাসে ভর্তি ইইয়াছি, তথন ইইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা-কিছু নিজ্ফলতা সে এখানেই। যেখানেই আমরা মনে করি 'আমরা দিব অন্যে নিবে' সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিরস্তা' সেখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না: সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা প্রেণ করিতে চেন্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষভাবে বিলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাকাই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশাক্ত দিব বিলয়া দশিপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উৰ্জ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে প্রভাবতই অন্যের দৃষ্টিকৈ সাহায্য করে। ধর্মপ্ত সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো। তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজনাই ধর্মশিক্ষার ইপ্কল নাই, তাহার আশ্রম আছে: যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গ-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই প্রভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজনা সকল শাস্তেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিস্টিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো-একটি বিশেষ অনুক্ল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে এই প্র্প্তাভৃত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইর্প বাবহারই ছিল: সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একর মিলিত হইয়াছিল বালিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অন্তিত হইতেছিল বালিয়াই, তপোবন হংপিন্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিল্ল হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রন্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাশক্ষা নাম দিয়া থাকি, অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খ্রুই উচ্চ হইয়া আছে: সকলের-চেয়ে-উচ্চ আকাশ্ফাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব, সেই আশ্রমের যে আহ্রান তাহা সেই শান্তম শিবমদ্বৈতম্ যিনি তাহারই আহ্রান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি-না কেন, তিনিই ত্যাকিতেছেন এবং সে ভাক এক ম্হুতের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গলশত্থ-ধনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না: তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার স্বুগভীর স্বর্ত্তরঙ্গ সেখানকার তর্গুগোরীর পল্লবে প্লবে স্পান্দত হইতেছে এবং

সেখানকার নির্মাল আকাশের রশ্বে রশ্বে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে প্রাকৃতি ও অক্ষকারকে নিস্তন্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গের্য়া পরিয়া মাধার তিলক কাঁচিরা আসিবেন না, তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমনবার্তা জানিতেও পারিব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ-যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেরে বড়ো সম্পদ: এই ভূমার আহ্বানের একেবারে মাঝখানেই আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে; সেই একাগ্র ধর্ননি যে তাহাদের বিম্থ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে; সে যে তাহাদের শৃষ্ক হদয়ের কঠিনতম শুরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধর কাছে শর্নিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দ্রে একটা নিভ্ত বেণ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে প্রাপর্নির সত্য নাই, সত্তরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই আধ্রনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই. কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সতাকার যোগ আছে কয়জন মান্বের? সে জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরিঙ্গত জনতাসম্বের মধ্যে বেণ্টিত হইয়া এক-একটি রবিন্সন্ কুসোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এত বড়ো জনময় নির্জনিতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো-দনুশো মান্যকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনো-মতেই নির্জানবাস বলা চলে না। এই-যে একশো-দনুশো মান্য ইহারা দ্রের মান্য নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রক্ষ করিলাম, এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো-দনুশো মান্বের দিনরাতির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত স্ব্যাল্যন্থ স্নবিধা-অস্বিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব ফাটাইয়া শোখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমাথিকিতার দ্বর্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধ হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু সংসারে যেখানে চারি দিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠাপড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সতাভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার স্যোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ, আর বারবার অতি যঙ্গে চোলাই করিয়া লওয়া সাধ্তার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধ্যতার এই নিজ্পত্তক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই ব্রিতে পারি। কাব্যে প্রাণে সর্বাহই তপোবনের আদশটি অত্যুক্তর্ব বর্ণনার বিরাজ করে, কিন্তু তব্ব সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহ্বতরো 'ম্নীনাণ্ড মতিভ্রম্ভ' ঘন ঘন উপক মারিতেছে। মানুষের আদশান্ত যেমন সত্য সেই আদশোর

ব্যাঘাতও তেমনি সত্য; যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে চোখ ব্যজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা বে আশ্রমের কথা বলিতেছি সেখানে লোকালরের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছম্মনেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলাকেরই মতো মাথা ছলিয়া দাতারাত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ুন্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহংপ্রবৃত্তের নানা উদ্ধৃত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া বার। সাধারণ লোকালরে বরগ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া মিলিয়াই থাকে; এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খ্র করিয়া দেখা দের।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালারের চেয়ে কম না হইয়া বরণ্ড বেশিই হয়, এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার, এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন, তবে সেইপ্রকার স্থানই যে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুক্ল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই-কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিরা যে একটা আকাশকুস,মর্খচিত আশ্রম গড়া যায় না, এ কথাটা আমাকে খবে স্পণ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে: কারণ, আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শর্মনলেই সেটাকে নির্বাতশয় ভাবকেতা বলিয়া গ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বিলতে আমি যে কোনো-একটা অন্তত অসম্ভব স্বপ্নসূলভ পদার্থের কম্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থালদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থাল দেহের ঐক্য আছে, এ কথা আমি বারম্বার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সক্ষা জারগাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্তা। সে স্বাতন্তা সেইখানেই যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ; তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি-বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তব্য ভুমার দিকে তাহার মুখ তলিয়াছে: সে আপনাকে যদি-বা ছাডিতে না পারিয়া সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দুলি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের উধের যে সাধনার শিখাটি জরলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সতা।

কিন্তু, কেনই-বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই-বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে, যে ভাবটি ভরিয়া উঠে, তাহা আমাদের সমস্ত হদরকে হরণ করে। তাহার কারণ শ্বন্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যাগের ধ্যানের ধন, সাধনার স্বিট; তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারী একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজনাই তাহাকে এমন সত্য, এমন স্বন্ধর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমা-লিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই: শীতের নিষ্ঠার পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাডনা করিয়া বন্ধ করে নাই: আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উম্মুক্ত করিরা দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পশা রাখিল না; স্যোদয় যে ভক্তির প্জাঞ্জালর মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যান্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়: কী উদার নদীর ধারা. কী নির্জান গছীর তাহার প্রসারিত তট: অবারিত মাঠ রুদ্রের বোগাসনের মতো স্থির হইয়া পাড়িয়া আছে, কিন্তু তব্ব সে যেন বিষ্কৃর বাহন মহাবিহস্তমের মতো তাহার দিগন্ত-জোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমানে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তর তল আমাদিগকে আতিথা করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহনান করে, আতপ্ত বায়, আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সতা, চিরকালের সতা। প্রথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সোভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল, তব্ আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহিষ্ঠারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই তো জগংপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইরা চিত্তের বোধকে সর্বান,ভু, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব সেইজনাই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজনাই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি স্গভীর দৃষ্টি আছে যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য রিদ্ধ শান্ত অচণ্ডল হইয়া রহিয়াছে: সেইজন্যই অনন্ডের বাঁশির সরে এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পেণছে যে সেই অনস্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছ:ইবার জন্য. তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে ল্লানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেণ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারত-বর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে, আমাদের কাব্যপরোণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে: সেইজনাই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পর্যোতি অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধ্যনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছু,টিয়া চলিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি প্রাতন দান আজ নতেন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মাল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুল্পে লাগাইয়া দিলেন? নাহয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষাপুত্র হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি, কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীণ শ্যামাণ্ডলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে, অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবজ্ঞিন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশুকা-সত্তেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম: কারণ. আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিরাও সত্যের পকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনরে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দতভার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহা প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বৃদ্ধি ও চারতের পক্ষে যিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে সাময়িক বন্ধতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মান্বের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তর্লতা-পশ্পক্ষীর সঙ্গে মান,বের আত্মীয়সন্বন্ধ প্রাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহ,ল্য নিতাই মানুষের মনকে ক্ষুদ্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকমে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীণ দেশকালপাতের দ্বারা কর্তব্যব্যদ্ধিকে থণিডত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি বাবহারে শ্রন্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপরে যদের চরিত শ্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মান্যবের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে. বেখানে সূর্যোদয় সূর্যান্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন বার্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসারে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে-তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তস্থগোরবের সহিত প্রতি দিনের জীবনচেন্টার দারা আশ্রমকে সন্টি করিয়া তলিতেছে, এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবন্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসম্ভ হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চির্রাদনের অম গ্রহণ করিতেছে।

মাঘ ১৩১৮

### শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল. এখানকার বিদ্যালয়গর্বলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া শর্বায়য় বর্বায়য়া লইব, শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছ্ দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছ্ কিছ্ আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উন্তাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা ষথাসম্ভব স্থাকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দ্বংথের ভাগ যথেগ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মান্য করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গ্রালিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া

লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা: আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ন্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত, এ दुन्द কোনোদিনই মিটিবে না, কেননা মানুমের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য- সূত্রও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়: শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই: এক দিকে তাহার পডিয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্তঃ এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পর্থাটকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ, জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না-অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না: অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থান-পরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা: এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ, আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শাস্তি আসে: কখনো ধন-সম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়: কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মান,ষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবল-ভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একট, ঠেলা খাইলেই কাং হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অন্সারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পণ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজনাই কোনোদিনই কোনো এক জন বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিণ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেণ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অণ্কিত হইতে থাকে। এইজনা সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মান্ম হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মান্মের পক্ষে তেমন দ্রগতির কারণ আর-কিছ্ই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? ষেমন, নদী সরিয়া ষাইতেছে, কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে: খেয়ানারর পথ একই জায়গায় নির্দিণ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। স্তরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নোকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থার আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বংসর পূর্বে-কালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তলিবার শক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্তার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মান যের কাহাকেও রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষরিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শদ্রে হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সতেরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে স্ভি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ স্ভির নিয়মই তাই: একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জ্রতিয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই; এখনো সে মান্বকে বলিতেছে, 'রাহ্মণ হও, শুদু হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সতাভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে. স্বতরাং মান্বস্ব তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুডাইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সত্তেধারণ আছে। তপসারে দ্বারা পরিত জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদ্ধুলিদানের বেলার সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা ব্রিভেদ একেবারেই ঘ্রাচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল-সমেত মানিতেই হইবে অথচ পাথিটা মরিয়া গেছে। দানাপাদি নিয়ত জোগাইতেছি, অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রন্থ হইরা আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সতারক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা ম.ল্যা দিডেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গ্রুরেকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গ্রুর শিষাকে গ্রুর্র দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে— শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রন্ধাও নাই সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সতাবন্ধুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এ ক্থা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লম্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি. এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে 'বাবহারত যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কব্ল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই'। এমনতরো মিথ্যাচার भान् तरक मारत शिष्टता अवनन्यन कतिरा इत। कातन, यथन राजभात शका अना পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জারগায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিখ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লক্ষাবোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প; অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দশ্ড যেখানে অসহারূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অন্তত ব্যাপার প্রতাহই দেখা যায়—মান্ত্রে একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া

স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেই মাহাতেই অক্সানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকৈ ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশ্যল কত অসাধার্পে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ শ্রেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামজস্যের পথ একেবারেই থোলা রাখে নাই, স্তরাং প্রাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বর,প হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া ভূলিতেছে, সেখানে মান্ধের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে— তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিধ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কল্বিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়।
সেও একটা প্রকাশ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে
শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেণ্টা। পাছে দেশ আপনার
স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উন্তাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়।
দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে,
ইহাই তাহার মতলব। স্বতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া
উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নর্বিড় কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া
তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গোরব কেবল বোঝাইরের
গোরব, তাহা প্রাণের গোরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পরোতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূডন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না. ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা ন্তন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক ক্ষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খ্রন্তি তখন একটা অসাধ্য সন্তা পথ খ্রাজ। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব প্রেণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেণ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলভ্যা সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। मान्द्रित मन ठननमीन এवर ठननमीन मनरे छाराक वृचिए भारत। এ দেশেও প্রোকাল হইতে আজ পর্যস্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার প্রণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দরে করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসন্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সম্ভারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড সন, ডেভিড হেয়ার, ই হারা শিক্ষক ছিলেন: শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না, তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপার ছিল: তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

বেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রক প্রাচীরমন্তর্ক করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পশ্যায় আমরা আমাদের চেল্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদামকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্থণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই দ্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তলিতে পারি না। যে শিক্ষা <del>প্রজাতির নানা লোকের নানা চেণ্টার দারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই</del> 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না: তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মান্ত্র মান্ত্রের কাছ হইতেই শিখিতে পারে: যেমন জলের দারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জর্মলয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সন্ধারিত হইয়া থাকে। মান্যকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মান্য থাকে না সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে: তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়: তর্থান সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গ্রের্-শিষ্যের পরিপ্রেণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শिक्षाकार्य मङ्गीव प्रत्येत स्थानिज्ञालं भएन ह्याहिन क्रिक्त भारत। कार्य শিশ্বদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্ত পিতামাতার সে যোগাতা অথবা স্কবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইরা ওঠে। এমন অবস্থায় গ্রেকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা ক্লেহ-প্রেম-ভক্তির দারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি: তাহাই মনুষ্যম্বের পাক্যন্তের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সন্দ্র্যালত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশাক হইয়াছে। শিশ্বরসে নিজীব শিক্ষার মতো ভরংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিযিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গ্রন্থেক খ্রিজতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন: আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গ্রেকে খ্রাজতেছি বিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। ষেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই: তাহার পরিবর্তে প্রণালীর र्विका शिमारेशा कारना कविद्राक आर्थामगरक बच्चा कविर्द्ध भाविर्द्धन ना চ্যাল ফোর্ড । ৩১ প্রাবণ ১৩১৯

# नका ও भिका

আমার কোনো-এক বন্ধ ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যে-সব মান্ষ বিশেষ কিছ্ই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খ্ব স্পণ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শৃভগ্রহ ও অশৃভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হ্বহ্ করিয়া দ্ই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে এ কথা বলিতে সময় লাগে না, কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘ্রিরতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা য়ায় না। যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষাংই বা কী? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশা-তাপমান্যন্দে দ্রাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা—
আমাদের জীবনে স্কুপণ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদ্রে আশা
করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই।
আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির
গ্রিণীপনায় শক্তির অপবায় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি
সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্তে বলে চক্ষ্ণমান প্রাণীরা যখন
দীর্ঘকাল গ্রহাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দ্ণিটশক্তি হারায়। আলোক
থাকিবে না অথচ দ্ণিট থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না
তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য
বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই পলায়নের শক্তিও তখন আড়ণ্ট হইয়া
পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মান্বের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পত্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জাের করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কােনাে সমাজ সকলের চেয়ে বড়াে জিনিস যাহা মান্বকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়াে আশা। সেই আশার প্র্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লােকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গােচরে এবং অগােচরে সেই আশার অভিম্বথে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকর শক্তি তাহার নিজের সাধাের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মন্ত কথা। লােকসংখাার কােনাে ম্লা নাই; কিন্তু সমাজে যতগ্রিল লােক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসন্তব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পাঁতা নাই, ইহাই সম্বিদ্ধ। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই এশ্বর্য।

এই পাশ্চান্তা দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শ্বনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধন্কবাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা ষাজ্ঞসেনীকে পাইবে এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ব্বিলতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিস্তা

করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মূধে স্পন্ট করিয়া নির্দিণ্ট নাই ।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশন শ্বনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিসনহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না; ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁয়ার কতকগ্রলা কৃত্রিম নিরথক নিয়ম-পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মর্থে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াট্রকুর মধ্যে আমরা যেট্রকু আশা করিতে পারি তাহা নিতাক্তই অকিণ্ডিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেট্রকু দেখিতে পাই তাহাও অতি বৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসূর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সন্বন্ধে যেট্রক চিন্তা করিতে যাই তাহা প্রিথগত চিন্তা, যেট্রক কাজ করিতে যাই সেট্রকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে. যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহুতের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উডিবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উডিতে শেখে না: উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে: সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দূর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দূর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই ना विषयारे अखदा अखदा निरक्षत मन्वत्त्व अक्रो मन्नर वन्नमूल रहेशा याय। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেণ্টা পর্যস্তও করিতে পারে না: অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘ্রিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সম্ভট্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতল্য কীর্তি করিয়াছি।'

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপর্টি ম্ন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যস্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্দ্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে ব্রিতে না পারার ম্টেতাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো ম্টতা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু যদি কেহ মনে করেন তবে বৃঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িরাছি, তবে তিনি ভূল ব্ঝিবেন। আমরা কোথার আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি তাহা স্কৃপন্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা ষতই অপ্রিয় হউক তব্ সেটা সর্বাহ্যে আবশ্যক। আমরা এপর্যন্ত বারবার নিজের দুংগতি সুন্বছে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইরা আরাম পাইবার চেষ্টা করিরাছি। এ কথা বলিরা কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্ব-সংসারের সকল সমাজের সেরা: এত বড়ো একটা অন্তত অত্যক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে তাহাকে আড্যুবর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেণ্টতার গায়েরজােরি কৈফিয়ত: যে লােক কােনােমতেই কিছু, করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লম্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিল্ল করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ায় চিকিৎসক যখন অস্তাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়: কিন্তু স্ত্রিকিংসক ফোডার সেই চেণ্টাকে আমল দেয় না বতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমূখ থুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাশ্ড বিষফোডা বিধাতার কাছ হইতে মন্ত একটা অস্তাঘাত পাইয়াছে: এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেণ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লাকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া প্রিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্ত যতবার সে **ঢাকিবে** চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথাা অভিমানকে বিদীণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন স্ক্রেণ্ড করিয়া স্বীকার করিতেই হ**ইবে**. ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়াদেওয়া আকিস্মক জিনিস নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে: নহিলে এমন সাংঘাতিক দূর্বলতা. এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মান্যকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মন্ব্যত্তকৈ পাঁড়িত করিয়াছে, ইহার বৃদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে: সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পন্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মাক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশাকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইম্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশান্ত ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদাই তৈরি হয় । মান্বের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদামশীল সেইখানেই ভাহার বিদ্যা ভাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বালয়াই আমাদের প্রথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদর হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথার? কারণ. জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই: পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্ব তই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভরে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিণ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিণ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকৃত্ব অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দের না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে বাহা দের তাহা ভাগ করিয়াই দেয়; এক দিকে বাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বডো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থার সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত करत. তाहाहै मर्वनारमत मृत्न। मान्य रायभारन कारना जिनिमरकरे भत्रथ कित्रहा লইতে দেয় না ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকলে হউক-ना रकन मन्याप्ररक भीर्ग इटेराउटे इटेरत। आमारमंत्र अवशात সংकीर्गा नाटेसा আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থত কী তাহা আমরা জানিই না: তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই। সেই পরখ করিরা দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভূলিয়া বিসয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় ना। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না. তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মান্বির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া প্রজা করা পরিত্যাগ না করিবে ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে ना ।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাম্মার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলক্ষেতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহা অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাডিয়া উঠিতে পারে না: এমন-কি সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্রাই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কঠিল গাছকে দ্রুত বেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না. এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লব্দন করে। কিন্তু সেই চারাটির মন্জার মধ্যে এই দর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, ব্যাডিতেই হইবে: আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খঞ্জিতে বাহির হইব: মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেণ্টা ছাড়িব না।' 'চেণ্টা করাই অপরাধ, ষেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মান্বের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না. এ বিশ্বাস আমার মনে দঢ়ে আছে। আমাদের জাতির মর্নিক্ত যদি পার্দের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মৃহুর্ত ভূলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি. এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বিলয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, কিস্তু উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ ইইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বালী আমাদিগকে কান পাতিয়া শ্রনিতে হইবে বাহা আমাদিগকে কোলের বাহির করে, বাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, বাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাট্রকুর মধ্যে আমাদের আকাম্কাকে বন্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সন্ধারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মৃহুতেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লক্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে স্ক্রনিদিশ্টি করিয়া দেখা যায় না : এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনও অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্ত আমি তো স্পণ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পেশীছয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে: সেই আমাদের দুর্জায় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটা ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনই আমাদিগকে আলোকের অভিমাথে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভূলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্রা যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পন্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বাপ্রতিহত চিত্তকে মাক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথষাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কপ্তে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্ম বোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই: ইহাই মুককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্ব ত লম্বন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেণ্টাকে চালাইবে: ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহু, দিনের বঞ্চিত জীবনকে গোরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পন্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাৎকার জাল ছিল্ল হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে भारित । क्षीवत्मत कात्मा नक्षा नारे खश्ह भिका आहि. रेरात कात्मा **अर्थरे** नारे । আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধ্রে কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জর্বলবে— এই গোরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অব্করিত পদ্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে। চ্যাল ফোর্ড। গ্রন্থবিশয়র। ১৯ অগন্ট ১৯১১

## न्दीभिका

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্থাশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার ষোগা। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্থানিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্থালোক শিক্ষিতা হইলে প্রেব্রের নানা বিষয়ে নানা অস্ত্রবিধা। শিক্ষিতা স্থা স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশ্না লইয়াই সেবাস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, দ্বাশিক্ষার প্রয়োজন খ্বই আছে, কেননা আমরা প্র্ব্বরা শিক্ষিত, আমরা ষাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাক্ষা ব্রিকতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক স্থের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্থাশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে প্রের্বের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সূষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের ষে সার্থ কতা আছে, তাহা স্থাশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিম্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মন্ব্যন্থলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে ব্যক্তিতে পারি না।

আবার, যাঁরা দ্বীলোককে তাঁহাদের নিজের জনাই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বাসিয়াছেন তাঁরা যেট্কু বিদ্যা দ্বীর জনা উচ্ছিণ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে দ্বীলোকের মন্যাম্বের যথোচিত প্রিণ্ট আশা করা বাতুলতা।

ষাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পর্বাষ্থ উভরকেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তৃত তাঁহারা সাধারণ প্রব্যের পঙ্জিতত পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, স্বতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেরে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মুক্তি। প্রুষ্থ যে স্বাশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা প্রুষ্থের খেলার যোগ্য প্রুক্ত গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্বে অবড়ীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ফীলোকের মড়ো গড়ান্গড়িক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে স্ব্রুথ বলে সেটাকে ডিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা ডাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকিতা নর। তিনি প্রের্বের আগ্রিতা, লম্জাভরে লীলাজিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দ্রুহ চিন্তার অংশী এবং স্থেম দুঃখে সহচরী হইরা সংসারপথে প্রকৃত সহযান্ত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা প্রেব্ধেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শৃথ্ কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জনাই।

মান্ব জানিতে চার, সেটা তার ধর্ম'; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইরা উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভূলাইয়া রাখি তবে তার মানব-প্রকৃতিকেই দ্বলি করি, এ কথা বলাই বাহ্বল্য।

কিন্তু, মান্যকে প্রা পরিমাণে মান্য করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীয়ই এ সন্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাব্র চাকর কবিতা লিখিতেছে কিন্বা নক্ষরলোকের নাড়িনক্ষর গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অন্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাব্ তাহাকে ধ্তি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সন্বন্ধেও সেই এক কথা য়ে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে য়ে ঝাঁটা বর্ণটি ও শিলনোড়া বাব্দের ভাসে পড়ে।

অথচ ই'হাদের তকের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই দ্বতক্য। কিন্তু তাই বাদ হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? প্রিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে প্রক্ষের পোর্য কমে না। তেমনি, বাস্ক্রির মাথার উপর প্রিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নন্ট হইবে এ কথা বাদি বলি তবে ব্রিকতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গভিয়া তালিয়াছি।

বিধাতা একদিন প্রব্রষকে প্রেষ্থ এবং মেয়েকে মেয়ে করিরা স্থিট করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্লীবতত্ত্বিং সকলেই স্বীকার করেন। জ্লীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেক্স্ট্ব্ক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সোল্দর্য-প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই বে, মেয়েরা যদি বা কাণ্ট্-হেগেল্ও পড়ে তব্ শিশ্বদের ক্লেহ করিবে এবং প্রের্মদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-প্রব্বে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশান্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশান্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-প্রব্বের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মান্য হইতে শিখাইবার জন্য বিশান্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোব কী?

মেরেদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি প্রব্যের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্যোহের ঝোঁকে এক দল মেরে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেরেদের ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রব্যের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পরেষ আপন

কমের পথ ধরিরা জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; কিন্তু মেয়েদের কর্ম বেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পরেন্বের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বিলয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, প্রব্ধ এতদিন কেবলমাত্ত গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁথের উপর এই আন্গতাটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্তই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বির্দ্ধে প্রব্যের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসম্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসম্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরণ্ট মরে তব্ এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে প্রথিবীর সেই অর্থেক মান্বের লঙ্জায় সমস্ত প্থিবী আজ মূখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিধ্যা।

আসল কথা এই, স্থা হওয়া, মা হওয়া, মেরেদের স্বভাব; দাসী হওয়া নর। ভালোবাসার অংশ মেরেদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সম্ভান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। শ্লেহ আছে বলিয়াই মা সম্ভানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই: প্রেম আছে বলিয়াই স্থামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন ক্ষেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্বা যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মান্যকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃণ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অন্সরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বদ্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বদ্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ওছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্বা ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার বাবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসার আচরণকে কিষয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কণ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কণ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্ম ই আত্মসমর্পণে, স্তরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আন্ত্রগত্য বিষয় হার যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেরেরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে।

র্যাদ কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে বাতে এই আত্মসমপূর্ণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে দ্রুট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীজা ও অবমাননা।

মেরেরা দ্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষার তাদের মনে বন্ধম্ল করিয়া দিয়াছে, এই স্বিধাট্কু ধরিয়া অনেক দ্বার্থপের প্রব্নুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে প্রব্নুষ বথার্থ পৌর্বের আদর্শ হইতে দ্রুষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বিশ্বত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না ষে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেচটি অধিকার করিয়াছে সেখানে দ্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পেশিছয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অলপ নহে, বরও বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাট্রনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অলপ লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্তে বাণিজ্যতন্তে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না. কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ প্ররুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। প্রব্বের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য প্রব্বের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীডিত হয় ও শক্তি দূর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিরাছে। কিন্তু সংস্কার যতদ্রে পর্যস্তই যাক্ সূষ্টির গোড়া পর্যস্ত গিয়া পেণছিবে না এবং শেষ পর্যস্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পরেষ পরেষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দরে হ চিন্তায় অংশী এবং সংখে দঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাতী হইবেন'।

ভাদ্ৰ-আশ্বিন ১৩২২

#### শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মান্যের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহ্বল্য। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চায়িকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হারভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শ্বনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু খানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলার চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু খানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা

আকাশের চেন্নে চোথের ঠুনিই বড়ো সহায়, এ কথা সহজেই মনে আসে। বে দেশে একই চক্রে খানি ঠেলাটা সব চেয়ে বড়ো কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্র মনে করিতে পারেন।

িকন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মান্বের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশ্না করিয়াছে তার সঙ্গে রুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মান্বের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুরোরের পাশের মূর্য প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই-যে জগণজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বিশ্বত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দরের দরের এবং কত মিট্মিট্ করিয়া জর্বলতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই ব্রিঝতে পারি, ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম বোগের পথ কত সংকীণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত প্রিথবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

ষাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছ্র কিছ্র হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের এক ধার দিয়া চলে, বৃণ্টি আকাশ জর্বিড়য়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধ্ব বৃণ্টি, নদী তার অনেক নিচে; শ্ব্দ্ব তাই নয়, এই বৃণ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বছু হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্রচক্ষর, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলার অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষর নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলার অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষর নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলার অন্তহাস্যের বিদ্যাং বিকাশ করিয়া বলেন, বাব্যুলার বিদ্যা একটা অন্তত জিনিস; তার খোসার কাছে তল্তল্ করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাব্যুসম্প্রদারের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাব্দের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ্ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেন্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার স্বর্যালোকের তাপ লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, 'পশ্চিম যথন পশ্চিমেই ছিল, প্রবিদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই, তথন তোমাদের টোলে চতুৎপাঠীতে যে তর্কশাদের প্যাঁচ ক্যা এবং ব্যাকরণস্ত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা।' এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো, পশ্চিমেও পেডান্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা, যে দেশ দ্রুপতিগ্রন্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কামদাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তব্ এ কথা মানিতে হইবে, তথনকার দিনের পাশ্ডিত্যটাই তর্কচণ্ড্র ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তথনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাবি কি অক্টাপ্রের স্থালোক, সকলেরই মন নানা উপারে এই বিদ্যার সেঠি পাইত।

স্তরাং, এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা বাই থাক্, ইহা নিজের মধ্যে স্সংগত ছিল।

কিন্তু, আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইম্কুলের জিনিস হইয়া সাইন্বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকথানি আমাদের নোট্ব্কেই আছে; সে কি চিন্তার কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধ্বনিক পশ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উল্জব্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জাের করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধানিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা-ফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শানিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শাভবাদির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেণ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মাথে চলিব, কেবল রাজীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব; আমাদের পা যে দিকে আমাদের ভানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জ্বটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘট্বক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম. সেদিন বৈহার-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে. যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অব্ঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা; ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মান্বের পক্ষে অমেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অম যেখানে যথেণ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একট্ব কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জর্ম্যা বিদ্যার অম্নসত্র খোলা হইরাছে তখন অমপ্রণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্তা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফ্বাকিয়া দিয়া টাকার থালা তৈরি করার মতো হইবে।

আছিনার মাদ্রর বিছাইরা আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতার আমাদের ধনীর বজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য ধাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ; এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে, এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

প্রদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদ্র পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের স্যাকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ-স্থাবের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাক্যশের পরে নয়, দেবতার পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই স্যোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের শ্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে: শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শ্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো 'অনাদ্রাতং প্রুপং কিশলয়মল্নং করর্হেঃ': অবশ্য, ইন্স্পেক্টরের করর্হ। মৈতেরী ষেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বিলয়ছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে. এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যার, উপকরণের একটা সীমা আছে ষেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দূর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না, সেটা তামসিক। কিন্ত অনাড্যবর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি— তাহা সাত্তিক। আমি সেই অনাডাবরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আডম্বরের অভাবমার নহে। সেই ভাবের যেদিন আবিভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কল্ম দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বিলয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মল্যে ও দুর্ভর হইতেছে: গান-বাজনা আহার-বিহার আমোদ-আহ্মাদ শিক্ষা-দীক্ষা রাজ্যশাসন আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জাড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক: এই বিপাল ভার-বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজনা বর্তমান সভাতাকে যে দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন. ইহা অপট্র দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো; তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে, সে জানেও না এত বেশি হাঁস্ফাঁস্ করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচন্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবিভূতি হইবে সেদিন পাশ্চান্ত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনা বাসন, হরিণের শিঙ, বাঘের চামড়া-- তার এ-কোণ ও-কোণ হইতে বিচিত্র নিরথ কতা— দঃম্বপ্লের মতো ছুটিয়া যাইবে: মেয়েদের মাথার টুর্নিপ্যুলো হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অভুত জ্ঞাল খসিয়া পড়িবে: তাদের সাজসম্জার অমিতাচার বর্বরতার প্রোতত্ত্বে স্থান পাইবে; ষে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুরি তলিয়া দাঁডাইয়াছে তারা লম্জার মাথা হে'ট করিবে: শিক্ষা বলো, কর্ম বলো, ভোগ বলো, সহজ চইয়া

ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচর বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মান্বের অস্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে: ঝেনাহং নাম্তা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সৈ কবে হইবে ঠিক জানি না। ততাদিন ঘাড় হে'ট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শ্নিতে হইবে ষে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ, মাটির তলাটাই মান্বের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ই'টের কোঠা বত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধ্রা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জন্ত্বির পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু, একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তর্তুলকে অপ্রদা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপত্তা, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। ষতই বলি-না কেন 'শিক্ষাটাকে ষতদ্র পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও' সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা. 'ঐ কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জনাই ঐ কায়দাটাকে ষথাসাধ্য দৃঃসাধ্য করিয়া তুলিব।' কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অস্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অন্টের সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা, এ কথা জানি। কিন্তু, সেই সামঞ্জস্যটাকে য়্রেরাপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেণ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকে সেই চেণ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকে সাদাসিধা করিয়া তুলিব, সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অন্সারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি, কিন্তু মেজাজটাকে-স্কুল লইতে হইবে সে যে বিষম জ্বলুম।

প্রেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপত্ম তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ৢরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সৢলভ শিক্ষায় উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই, আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দৢর্ম্ল্য হইল? অথচ, এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচাকেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ, ইহা তো অন্যন্ত দেখিয়াছি। এইজনা য়নুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্ত আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মলা ও দ্বর্লাভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল, এ কথা উচ্চাসনে বাসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেস্র ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মলা করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বালতেন তব্ আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশ্র প্রতি কর্ণায় রাত্তে তার ঘুম হয় না।

বর্মস বাড়িতে বাড়িতে শিশ্বর ওজন বাড়িবে, এই তো স্বান্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে ষেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে, হিতেষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের আর সংখ্যা

যদি কমে তো বৃথিব, পাক্লাটা মরণের দিকে বৃণিকয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সেজন্য শিক্ষাবিভাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে: এই তো দেখি লেখাপড়ার বাঙালির শথ আপনিই কমিয়াছে, যদি গোখ্লের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জ্লুম্ করাই হইত।

এ-সব কথা নির্মামের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলন্ডে যদি দেখা বাইত লোকের মনে শিক্ষার শথ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চরই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে, কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাডাইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে,
এমন আশা করিতেও লক্জা বোধ করি। কিন্তু, জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও
মন্যাপ্রেমের হিসাবে কিছু, প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবৃদ্ধির বর্তমান অবস্থার
স্বজাতির জন্য প্রতাপ ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দ্র্লভি জিনিস অন্যকে বিশুত করিয়াও
লোকে কামনা করে, কিন্তু এখনো এমন-কিছু, আছে যা খ্রব কম করিয়াও সকল
মান্যেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা
বিলতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে
দেশের জন্য ডাক্তার-খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেণ্টিসংকারেরই আয়েয়জনটা পাকা করা
উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কব্ল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শন্তব্দ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অপ্লবস্থাবিদ্যাব্দ্ধির মল্যে খ্ব কম করিয়া দেখে। দেশের অপ্ল, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম; কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত অন্যের কাছে তার চেরে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনাবাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় ন৽ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাদ্দ্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি, যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খ্ব একটা হটুগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বাসয়া যাইব, পাতের প্রসাদট্রক পর্যস্ত আর-কোনো ক্ষরিত পায় বা না পায় সে দিকে থেয়ালই নাই। এমন কথা যায়া বলে 'নিক্নসাধারণের জন্য যথেন্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শ্রনিবার অধিকারী বে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিন্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জর্টিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশক্ষাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত বাচাই করিতে হইলে দুটো-একটা দ্টাস্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্শ্যাল কন্ফারেণ্স্ নামে একটা রাষ্ট্রসভার স্থিত করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব

ও ছাভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফ্টাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিভান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলাভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বালায়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজনাই দেশের প্রো দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে দাতা প্রসল্লমনে দিতেছে না, তার কারণ এই যে আমরা সতামনে চাহিতেছি লা।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যস্ত আর্থিনা পেশছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্তানি করাইবার দ্বাশা মিখ্যা। বদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আট্কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যস্ত এ অস্থিবিধাটাতে আমাদের অস্থ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে বাই বলি, মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য বখন খ্ব বেশি হয় তখন এই পর্যস্ত বলি : আছো বেশ, খ্ব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষার দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্'।

আমাদের এই ভীর্তা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এট্কু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ, জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। ন্তনকথা স্থি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের ব্দির্বৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী প্রুর্বিসংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জাের করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যস্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জ্বভিয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ-নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গোরবনাশের ভরে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তব্ কিছুতে সে বাংলা বালিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও উদাসীনোর স্মরণ-স্তম্ভের মতো স্থান্ হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভূলিভেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীর্র ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজনাই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখনন, একে ইংরেন্ডি তাতে সায়াদ্স, তার উপরে দেশে ষে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-ষে
একট্রখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও
জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ভূব মারিয়া বসে
তবে ইহার সাহায়্যে সেখানকার মংস্যাশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাগুলির
ছেলের চেয়ে যে কিছুমান্ত কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দন্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন গিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধ্নিক মন্সংহিতার শুদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহ্নুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধ্ পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহ্নুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অলপমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশ্ব মুখ্তেজ মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একট্বখানি বাংলা হাতল জ্বড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি ষেট্ৰকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় ষতই পাকা হোক্ বাংলা ন্য শিখিলে তার শিক্ষা প্রো হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর. যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অঙ্গ্রাভাবিক নির্মানতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে, 'শ্বধ্ব কবিত্ব করিলে চলিবে না, একটা প্র্যাক্তিক্যাল প্রামশ দাও; অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছ্ব নয়।' অত্যন্ত বেশি আশা চুলায় যাক্, লেশমান্ত আশা না করিয়াই অধিকাংশ প্রামশ দিতে হয়। কিছ্ব করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেন্তটাতে দ্ভিট তো পড়্বক। কোনোমতে মনটা বদি একট্ব উস্খ্বস্ করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেক্ট। এমন-কি লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও ব্ঝি যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামশে নামা যাক্।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইরা উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্জামিন পাসের কুন্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যান্ডোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিরা একটা হাঁফ ছাড়িবার জারগা করা হইরাছে। কিছ্বদিন হইতে দেখিতোছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিরা উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীবীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শ্বনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটাকু ভদ্রতাও আশ্ব মৃখ্বেজ মশায়ের কল্যানে ঘটিরাছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোতন বাড়িটার ভিতরের আভিনার বেমন

চলিতেছে চল্ক, কেবল তার এই বাহিরের প্রান্ধণাটতে বেখানে আম-দরবারের নৃতন বৈঠক বিসল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহ্ত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বস্ক, আর রবাহতে যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বাসয়া যাক্-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল নাহয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধারু মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা ধদি গঙ্গাযমনুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষাথীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্ত্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ্য করিয়া দিবার চেণ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খ্রালিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেট্রকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, এক দল ছেলে বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপট্র। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সি'ড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পডে।

এমনতরো দ্রগতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাত্ভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুষোগ অলপ ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখন্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জােরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিন্কিয়্যাকান্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গালয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে দ্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিরছে ষেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলন্ডে একদিন ছিল কথন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখন্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লাকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই-বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের ক্ষরণাশাল্ডর মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখন্থ করিয়া

পাস করে তারা অসভারকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার বৃগে প্রস্কার পাইবে তারাই?

ষাই হোক, ভাগ্যন্তমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার প্রলটাই নাহয় দ্বফাঁক হইল, কিন্তু কোনো রকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জ্বটিবে না? স্টীমার না হয় তো পান্সি?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাশ্সা ও উদামকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভৃত অপবায় করা হইডেছে না?

আমার প্রশন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যস্ত এক রকম পড়াইরা তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিরা দেওরা যায়, তা হইলে কি নানা প্রকারে স্ক্রিয়া হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝ্রিকবে তা জানি এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পেশছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি স্তরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের ঝজারেও বরের ম্ল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক, বাংলাভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাতীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠ্বক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেক দিন হইতে অনেক মার খাইরাছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেন্টা করিয়া থাকি। তব্ অভ্যাসদোষে বেফাস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কোশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে ব্যাইয়াছিলাম, গোপাল আত স্বোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেলামেচি করে না। তাই ম্দ্রুবরে শ্রুর্ করিয়াছিলাম, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরক্তনে যে একটা বক্ততার বৈঠক বসিয়াছে তারই এক কোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি-বা নায়াজ হন তব্ বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু, গোপালের স্বৃত্তির চেরে যথন তার ক্ষ্যা বাড়িয়া ওঠে তথন তার স্বৃর আর্পান চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইরা উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও। সেটা ন্তন নয়। শ্বনিয়াছি, আমাদের দেশে শিশ্ম্ত্যুসংখ্যা খ্ব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো-প'চিশটা প্রস্তাব আঁতুর্বরেই মরে। আর, সাংঘাতিক মার এ বরুসে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বিশ্বয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উচ্দরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চালিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপারে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শোখিন লোকে শথ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের প্লেকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বিষয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং ক্লের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষান্তন্য বাহির হইতেছে না এটা বাদ আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমান্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গুসাহিত্যপরিষৎ কিছ্কাল হইতে এই কাজের গোড়াপন্তনের চেন্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সংকলনের ভার পরিষণ লইরাছেন, কিছ্ব কিছ্ব করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বিলয়া নালিশ করি। কিন্তু দ্ব পাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার বাবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কৈ? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আন্দার করি কোন্লজ্জায়?

বদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তথন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুচট খাইতে খাইতে চলে; তথন চার ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপার আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অমসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদশিশচন্দ্র, প্রফ্রকান্দ্র, রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছেমনামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এ'দের লইয়া গোরব করিবে, কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরণ্ড সাত সমন্দ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এ'দের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে, কেবল বাংলাদেশের যেছাত্র বাংলা জানে এ'দের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদেরই নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধ্নিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা স্থি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে ব্লকে তারা ম্কিদান করিতেছে। মান্যের ব্দ্ধিব্তিকে, চিত্তশক্তিকে উন্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মান্য করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমন্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে!

তার ফল হইরাছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বান্ডাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সন্তর থাকে তা আল্ নায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপোরে ভাষার আমরা গল্প করি, গ্রুত্ব করি, রাজ্ঞা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অপ্রার্থ্য কাপ্রস্কৃত্বতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলার সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা বায় যে খায় প্রত্বর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সন্ধার করিতেছে না। খাদের সক্ষে আমাদের গ্রাণের সঙ্গে সন্পূর্ণ যোগ হইতেছে না

তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না; আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপ্রতি করে না।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি।
ঐ বিদ্যালয়িট পরীক্ষার পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার
একটা বড়োগোছের শিলমোহর। মানুবকে তৈরি করা নয়, মানুবকে চিহ্নিত করা
তার কাজ। মানুবকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যাবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালরের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশ্বিক এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাই-করা রীতিনীতি চাল-চলনকেই নানা আকারে প্রজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মন্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই; ইহার চেয়ে বড়ো কিছ্ব আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্তা।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অক্ষের সূণিট হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ম দৃণ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালন্নির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার চেয়ে একটা বড়ো স্থিবিধার কথা আছে।

সে স্বিষাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিক-র্পে নিজেকে স্থি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যাবসার থাতিরে জীবিকার দারে ডিগ্রী লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলাবিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শ্ব্ব তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলাভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দ্ব দিন না ষাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধ্লা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার ত্রিত চিত্ত জ্বড়াইয়া দিবেন।

এর্মান করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের প্রাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলাসাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল— কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থা লাভ করিয়াছে। অথচ, বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজন্বারে ছিল না— আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃণ্টির বাহিরে কেবলমাত নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে।

এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিব্রক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার স্থিত হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্প্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ন্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত স্কুদ্ধে যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দ্র য়ুর্নিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমার উপায় আছে, এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অলপ একট্র স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া, কলকে আছেয় করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যথন আকাশে ধোঁওয়া উড়াইয়া ঘর্ষর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উশার করিতে থাকিবে তথন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহক্সদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস-আদালত, পর্নিসের থানা, জেলখানা, পাগ্লাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধ্নিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগ্নলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন? গ্রুর্র চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন হ্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় স্ভিট করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা-তক্ষণিলা, ভারতের দ্বর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে স্ভিট করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্-না কেন?

স্থিতির প্রথম মন্ত্র 'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিন্তকুহর হইতে একেবারেই শনুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প বেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্যণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পাডয়া মাতৃভামিকে তঞ্চার জলে ও ক্ষুধার অয়ে পূর্ণে করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেন্ধো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, স্ভিট হইয়াছে কল্পনায়।

পোৰ ১০২২

#### ছাত্রশাসনতত

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো রুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সৈ আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সন্দ্শাদনা।

বাহিরে ফ্রটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

বাক, বাহির যখন হইরাছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শান্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আন্দোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জার খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশর্নার কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আব্দার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শ্নিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রন্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু, প্রতিকারের প্রণালী ছির করিবার প্রের্ব ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওল্টায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ষে, যে ভারতবর্ষে গ্লুর্নিষোর সম্বন্ধ ধর্ম সম্বন্ধ দেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গাহিত। শুখু গহিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অন্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া থেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বরুসে কলেজে পড়ে সেটা একটা বরঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শ্রুর করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অলপমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিশিষা থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে স্থাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্তাবের জ্যের তার পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মান্বের জীবন মান্বের সঙ্গপ্রভাবেই গাঁড়রা উঠিবার শক্ষে সকলের চেয়ে অন্ক্ল, স্বভাবের এই সভাটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজনাই আমাদের দেশে বলে: প্রাপ্ত তু ষোড়ণে কর্মে প্রং

মিত্রবদাচরেং। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে প্রাপ্রাধ্রি মান্য বলিক্সা ব্রিয়তে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মান্য হইবার পক্ষে মান্যের সংপ্রব এই বরসেই দরকার। এইজনাই সকল দেশেই র্নিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একট্র্থানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আর্সিতে পারে এবং সেই স্বেয়েগে তাদের জীবনের 'পরে মানবসংপ্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মন্যাম্বের সার জিনিস্গ্রিকে আত্মসাং করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজনাই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একট্ জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মন্বাম্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একট্ ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বরঃসন্ধির কালে ছাত্ররা নাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইরা বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অন্সারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি বেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফ্রণ্ডিয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে ষেখানে তারা কোনো মহত্ত দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রন্থা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য বাগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতাপ্রনুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নিজীব জড়িপাণ্ড করিয়া ত্লিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নান্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বালয়াই দেখা হয়, মান্ব বালয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মান্বের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমান্ব করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মান্বের দিক দিয়া তাকে হিসাব কয়াই হয় না। এইজনা জেলখানার সদ্বির যে করে সে মান্বকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মান্যকে একটিমার সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখ্ত কল বানাইবার ফর্মাশ তার উপরে। স্তরাং, সেই কলের হিসাবে যে কিছ্ন বৃটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মামভাবে সংশোধন করে।

বিকল্প, ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফোজের সিপাই বালয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না।) আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিরা তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি স্ক্রা এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিরা গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মাগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যায়া বিজ্ঞানকে খ্বই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র করেল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরির কলেজের ওবাটির মতে। ব্যাধির ভতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার

ছ্যাঁকা দিয়া, চীংকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি ষায়। এবং প্রাণ-পদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অন্মরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্দ্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মান্বের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও স্ক্রাতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট্ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছার্রাদগকে মান্য করিবার ভার লওয়া। ছার্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অলপ, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দ্বর্লকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুন্ঠিত হন না।

যিশা খুস্ট বলিয়াছেন, 'শিশা দিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশা দিগকে বিশেষ করিয়া শ্রন্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশা দের মধ্যেই পরিপ্রণিতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মান্য বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহিমকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মান্য সেই প্রণিতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে: বিশ্বগ্রন্থ কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছারেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ্কোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই: তাদের মধ্যে পরিপ্র্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজনাই সংগ্রুর ইহাদিগকে শ্রন্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তব্তিকে উধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে প্র্ণমন্ষ্যম্বের মহিমা প্রভাতের অর্ণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জ্যাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গ্রুপ্রের অযোগ্য। ছার্নাদগকে যারা স্বভাবতই শ্রন্ধা করিতে না পারে ছারদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জ্যার করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। প্রিবীতে অলপ লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহনান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সন্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজনাই চারি দিকে ষেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দ্বর্গতি, শন্ত ষেখানে শ্রে ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা ষদি মানব-স্বজাব হইতে দ্রুট হয়, সকলপ্রকার অপমান দ্বর্গবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নিজীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া ষায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ফটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কথনোই কেছ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুদি তাই করিবে আর সমন্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুদি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে স্ববিচার পাইবার আশা নাই, যদি অন্ভব করে যোগ্যতাসভ্রেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেণ্ট করিতে বাধা, তবে ক্ষণে ক্লণে তারা অসহিষ্কৃতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লক্ষা এবং দ্বংখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ৢরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতক্ত। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, স্ত্তরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ক্র হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মান্য করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ. তার উপরে তাঁন ইম্পীরিএল সাভিন্সের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন— এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কির্প ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আন্টেপ্টে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সম্মুক্তে বলিলে চলিবে না যে, 'তুমি এ পর্যন্ত আসিবে তার উধের্ব নয়', তাঁরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠো, হঠো, আরো হঠো।'

তাই বলিতেছি, এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশ্বদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্রিজে অক্স্ফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কির্প তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইউপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই স্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজনাই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছার্চাদগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 'বাপ্র, তোমরা কোনো-মতে এগ্জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মান্য হইবার দ্রাশা মনে রাখিয়ো না।'

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু স্ব্ৰুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি স্ব্ৰুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজনাই সে কাঁচা। এইজনাই কুচিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দ্র পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাং বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারই জন্ন হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই

অগ্নাহ্য করি তবে কিছ্বিদন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিশ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই, কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তথন দ্বিগ্রণ রাগ হয়; বা এতদিন ঠাপ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চণ্ডলতা গ্রেত্ক অপরাধ বলিরাই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শান্তির মান্তা দক্তবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইরা ধার। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইরা উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খ্লিয়া পার না; তথন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগ্লন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীম্রোলার দিয়া গিবিষয়া রাস্তা তৈরি করে।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লোহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তরর্ক্ত তপ্তবাজ্পে পরিণত করিয়া য়্নিভাসিটির শেষ ইস্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বাল্মর্তে দীর্ঘ মধ্যাহ জীবিকামরীচিকার পিছনে ধ্কিতে ধ্কিতে চলিলাম, তার পরে স্য যখন অন্ত ষায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম জীবন সার্থক হইল'। জীবনযান্তার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে বদি চিরদিন টেকা সন্তবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু, টিকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমার খৃস্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দ্বঃসাধারতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, ন্তন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অল্লপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কণ্টে কণ্টস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে: Myself—I, by Myself I। ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে: ক্রমে ক্রমে অলপ অলপ করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় I ইইতে ঐ myself-টাকে কালার দাগে লাছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খুস্টান হেড্মাস্টার বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ ইইতেই পারে না।' কিন্তু, ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দেশে সে অর্থ ইতেই পারে না।' কিন্তু, ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ওবল সময়েও কুলায় কি না সন্দেহ করি। কেননা, ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্দ্রটা ভয়ংকর কড়া, গ্রুর্মিদ গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাগিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না: এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পেশছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো বায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্ড্ যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লক্ষন করিতে পারিবে না । বাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইছা করিয়াই হউক, ইছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে ! ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলাক আর নাই মিলাক ৷ তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি

নাট কুড়ানোর উঞ্চ্বান্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজার রাখিতে চাহিবেই; আজ তারা নিজেকে কলের প্রতুল বলিয়া ভূল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গ্রুর বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গ্রুভিক্ত দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ মাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা নইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার ম্লে খ্ব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজনাই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মান্বের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মৃতি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নর। এ দেশে আর্ষসভ্যতাও ষেমন সত্য, দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দৃত বত বড়ো, মৃসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নর। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাশ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখন্ড ঐতিহাসিক মৃতির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপালতার মধ্য হইতে একটি নিরবছিল গোমির স্কুপণ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যথন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা ম্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সম্দ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নিচে, এক প্রান্ত হইয়াছে; তাই অন্ভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। ম্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বন্ত ষেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজবও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগ্রনি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাব-বশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো-এক জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অন্যত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশ ইংলন্ড্নর, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মুলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈকা

লইয়াই প্রথম হইতে শ্রুর করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজর শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে 'শান্তি' দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অমের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগ্রন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের স্কানকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজ্রির করিয়া কেবল ই'ট কাঠ ফোলিয়া দিয়া চালিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বালিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু, 'বার্ডেন' কেন হইতে যাইবে? এ কেন স্কানকার্যের আনন্দ না হইবে? স্ভিকতার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে স্ভিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, র্যাদ না পারে তবে এই land of regrets এর তপ্ত বাল্বলপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তব্ ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজগু সুখু পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নর, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যস্ত হিন্দ্ মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি বেমন-তেমন করিয়া গাড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাস-রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজনাই ইচ্ছার ইচ্ছার মাঝে মাঝে দ্বন্ধ বাধিবার আশৎকা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জাবনমন্ত্রের তপস্বা রাগদ্বেষে ক্ষান্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছার ইচ্ছার মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিরাছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজনাই আমরা কেবলমাত ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদর চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃষ্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথার সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাস্থিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ্ব। এইখানেই গ্রের সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সভ্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুরের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের র্নিভার্সিটিতে এই স্বোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত বাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই স্বযোগ যথন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থ তার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছ্বতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছ্ব চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একট্মাত্রও যদি ইহারা খাঁটি ক্লেহ পায় তবে তাঁর কাছে হদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সন্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজনাই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল প্রের্ব একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি স্কৃদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিন্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিডেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বংসর হইবে, তব্ তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড্মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিম্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গ্রন্থর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই প্র্ণা মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দ্বটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দ্বঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দাঁক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগ্রন্থর মতো করিয়াই দ্বই হাত বাড়াইয়া বালয়ছেন, 'ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে।' ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বালতে পারি, এই দ্বটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষ্মে থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিছেষের বিষে জীবন প্র্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দ্রস্ত হইয় যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগ্রিলকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দ্র্বাবহার কর্ন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছ্বদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছ্বদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের আনক্সেণ্ট্ বিশক্ষ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া

তাদের বিধাতাপরেষ্ ইংরেজি ভাষায় বিশ্বন্ধ অ্যাক্সেণ্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি থালাস পাইডাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সন্তম্ব সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়ছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পণ্ট করিয়া বৃবিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ৢরয়াপের লোককে সাধ্র উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উপসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাং তাঁর কোত্হল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বাললাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শ্নিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দ্বুক্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তাঁর উত্তেজনার সক্রে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ সন্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, স্কুতরাং আদবকায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু, যেই তিনি শ্রনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বান্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণিট অভিধানে যাকে বলে 'নিদার্ল'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষোর কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান র্রোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্টিয়ার রুপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মারতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপ্সা থাকিত না: স্ত্রাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সন্যোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পণ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পণ্টতাকে মান্য সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মান্যও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মৃক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পণ্টতার গোধালি ঘনাইয়া আসিয়াছে; এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া শ্রম করিবার সমন। এখন পরে পরে কেবলই ভূল-বোঝাবারির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের বুলা উড়াইরাই পরিক্ষার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নর? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুৰ্ধোগের সময়েই কি খৃস্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গ্রন্থর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি 'চ্যারিটি'র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নর? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আছের ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। প্থিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের স্থের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বক্সবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন ভারা যে কেবলমান্ত সহদয়তা ও ওদার্থের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীর্তার পরিচয় দিতেছেন। প্থিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভর হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবষ্ণের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রন্ধা ভত্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নৃতন নৃতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গরে, যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুরকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও স্বৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শ্রভক্ষণে এবং এই প্রাক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ র্যাদ সন্দেহের বিদ্ধেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে: ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস প্রের্বান্কেমে আমাদের মন্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সৈ অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশুকা তাহাকেও আমি তেমন গ্রেতর বলিয়া মনে করি না: আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রন্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলাবিত হইয়া উঠে। জেলখানার করেদিরা হাতে বেডি পরিয়া যে অল্ল খাইতে বসে তাকে যজের ভোজ বলা বিদ্রপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতক্তি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমান, বটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন 'এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না--কৃতজ্ঞতাব্যত্তি ইহাদের একেবারেই নাই' এবং তাঁরা ताता ग्रहेरा यादेवात ममस **এवर প্রাতঃকালে জাগি**सा উঠিसा প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

केंग्र ५०२२

### অসম্ভোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই ন্তেন ন্তন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেণ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইরাছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই ষে, রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজাচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িরা তোলা। অনেক দিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অস্প ছিল ততকাল প্ররোজনের সঙ্গে আরোজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষেব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রাদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জাবিকার সংস্থানে পট্র করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পট্র না করিয়া সর্বপ্রকারে অপট্রই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে ব্রবিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকে নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই বে, এত কাল ধরিরা ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘ্রচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেন্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পর্নথি মিলাইরা ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশান্তে একটা-কোনো নৃতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পর্নথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু বল্রতত্ত্ব বা বল্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিন্থীনতা আমরা স্পন্টই ব্রন্থিতিছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চিললাম, ইহারই পরম দ্বঃথ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বৃদ্ধির এই কৃশতা নিজীবিতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নর তার বর্তমান প্রমাণ : জগদীশ বস্, প্রফ্রের রায়, রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্ত দীনতা ও পরবশতা-সত্ত্বেও ই\*হাদের বৃদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছে। আর, অতীত কালের একটা মন্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশান্ত নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের ইম্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীর্তা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাশ্ডারঘর বেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ বেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাশ্ডারঘর বাহা-কিছ্ম পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেন্টা করে। দেহ বাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে. তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরার গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে

বহন করিবার জন্য নহে, ভাহাকে অন্তরে রূপান্ডরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্ম। আজ আমাদের মুশ্রকল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটব,কের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোর,র গাডিও বাহিরে তেখন করিয়া ভাডা খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিবা পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই ৷ তাই আমাদের বাহিরের থালিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাক্ষলটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝলোইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল ম্ছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিম্ফল অভ্যাস আপন বেডার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পার না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া দৈবকুপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগা আমাদের সেই চেণ্টা দেখিয়া আইহাস। কবিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছ্বতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘ্রিরা ফিরিয়া ন্তন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, ন্তনের ঢালাই করিতেছি সেই প্রাতনের ছাঁচে। ন্তনের জন্য ইচ্ছা খ্বই হইতেছে অথচ ভরসা কিছ্বই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সম্লে মরিয়াছে।

অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নন্ট করা চলিবে না। এখন মন্যাত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যের হাত এডাইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যার, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে করা যাইবে।

टेबार्च ५०२७

# विषयात याठाडे

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিভাম তিনি ইংরেজিভে পরম পশ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেনা তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছ্নিদন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণী-বিভাগ-করা ফর্ম লট্কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পরলা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্ম ডিরিন আমাদিগকে লিশিয়া দিয়

মুখক করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেট্রক ইংরেক্সি জানা ছিল ডাহাডে পরলা সন্বর দুরে থাকু তেসরা সন্বরেরও কাছ ঘের্নিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, ব্রুচিরসনা দিয়া রস্বিচার ইংরেজি কাব্য সন্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেত আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্ত গিলিয়া খাইতে হইবে, কান্ডেই কোন্টা ফিট কোন্টা অদল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে তল করার আশক্ষা আছে। ইহার ফল কী হইরাছে বলি। আমাদের শিশ্য বরুসে দৈখিতাম, কবি বার রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোডোদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অকপ কিছু, দিন আগেই আমাদের ব্রকেরা টেনিসনের নাম শ্রনিলেই যের প রোমাণ্ডিত হইতেন এখন আর সের্প হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্ডে কাব্য-বিচারকদের রায় অল্পবিশুর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধ্যানক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দর্টা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না. নহিলে মাসিকপতে ইব্সেন মেটালি ক্ ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচার-विश्वत मरक अविकल जान भिनाईसा यिन ना ठीन, यीन अनुम्हेसाई भिरानत भन्य कार्नाहेन-त्राञ्चित्तत्र आभरम आख्छाहे. विमार्क रेय सभरत वास्त्रिक्वाकन्यावास्त्र হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় ব্ৰিষয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সূরে কণ্ঠ না মিলাই তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইম্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা ব্লাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মোলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি ব্দিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং ব্দির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন স্ছিট ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিশ্বাম নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচারে করিতে পারে; তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাবমত সে ম্ল্য দেয় এবং কোন্টা লইবে কোন্টা ছাজিবে সে সম্বন্ধে নিজের রহিচাও মতই তাহার পক্ষে প্রমাণা। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মোলিন্য কিছতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশ্রকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হুইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইক কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের বে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই বোলো আনা মানিরা লইতে হয়। এইজনাই ইম্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্ত-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঞ্চ যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

আবাঢ ১০২৬

# विमानभवाम

विनाशिताम देश्तिक-वाश्ना स्कूलित कात्ना ছाठ्यक विकास विष्टे अन्न किन्छामा क्रा হইয়াছিল যে 'রিভার' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নিভূলি উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনোদিন সে কোনো রিভার্ দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযম,নার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল বে. 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ, এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কণ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষার শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়: তাহা বহুদুরবতী, অথবা তাহা কেবল প্রথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি-বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার ও রিভার । কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যস্ত এই খবরটি সে পার নাই-- শেষ পর্যস্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই—তবে কেবল যে তার পক্ষে সমন্ত প্রথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পন্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে. তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গ্রহীন গোরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পশ্ডিত আসিয়া কথাচ্চলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বডো দেশ আছে তার হিমালয় প্রকান্ড বড়ো পাহাড়, তার সিন্ধ, ব্রহ্মপুত্র প্রকান্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমন্ত খবরটার তাহার মাথা ঘ্রিরা যায়: নতেন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না: অনেক কালের অগোরবটাকে এক দিনে শোধ দিবার জন্য সে চীংকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ ম্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হে'ট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'প্রাথবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই' তথনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞান-কৃত বিচ্ছেদ ঘটিরাছিল: আর আজ যখন সে মাথা তলিয়া অসংগত তারুস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সত্তরাং তাহা মার্জনীয়; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মুঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই অথবা তার স্থাম সব- পিছনে: সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রক্রম থাকে বে आञारमत निष्क रमरमत विमा विमान भाषी नाहे. यो बारक रमणे अभाषी বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মাথে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটা যদি বাহবা শানিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, প্ৰথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাং, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক ব্যক্ষিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শ্রম কাটাইয়া বাভিয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহুর্তে শ্বিদের ব্রহ্মরশ্ব দিয়া ভ্রমলেশবিবজিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না: ইহাকে কেবল-মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বৃদ্ধি-দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভালিয়া যাই যে. কোনো-একটি বিশেষ জাতির জনাই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহন্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল চিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাই পায় না। আজ আমরা এই বৃত্তিক যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। প্রিথবীতে কেবলমাত্র কর্মেদিই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিত্র হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমার ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গোরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়-এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দ্রহয়েরই ফল এক। দ্রহয়েতেই তেজ নণ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তার দর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেডার মধ্যে প্রক্রম থাকিতেন, প্রজ্ঞাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে শোগনে ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত রাজা। বখন মিকাডোকে বথার্থই আধিপতা দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দূর্লাখ্যা প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্ব সাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দলে আ ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপলে বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপা্ট করিয়া তুলিতেছে সে'ই শোগনে হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যাটকে উন্দেশে নমম্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে স্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম: ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত इटेराउट विषया आक्रिश कविलाभ: a पिरक म्हीत शहना र्विषया, निर्कत वास्वविध বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেব কডিটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশ্ব যে সেই ধারীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মান্য করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভূত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, ভাষাকে রদি চিরদিনই ঢাকাঢ়েকি দিয়া খরের কোণে অগুলের আড়াল করিয়ার রাখি তাহা হইলে উল্টা কল হয়। অর্থাৎ, যে শিশ্ব একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও স্বর্গিকত ছিল বলিয়াই পরিপ্রেই ইইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশ্বই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভ্ত বেন্টনের মধ্যে অকর্মণা, কান্ডজ্ঞানবিবজিত হইয়া উঠে। শ্রিটর মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে কেতের মধ্যে সেই বীজের বিধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পার্রাসক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যুনাধিক পরিমাণে নিজের স্বরক্ষিত স্বাতশ্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। প্রিথীর এখন বয়স হইয়ছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতল্যকে একান্ডভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীনের অভিমানে অন্যু হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বর্জানির্পয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখার প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্তীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চালতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুন্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইর্প মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিলেপ সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি মুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুবঙ্গিকভাবে যুররোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত প্থিবীকে বাদ দিয়া বাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি বাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতিচত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহন্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্যা সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতের্য আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দৃভাগান্তমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গৃহণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা ভাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দ্র বেক্সি ক্রেম

মনুসলমান শিশ্ব পাসি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমকেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছার্রাদগকে কেবল ইংরেজি মাখ্যন্থ করানো, অৰুক কযানো, সায়াম্য শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙ্গল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও বার না। ভারতের চিত্তকে একর সন্মিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

আশ্বিন-কান্তিক ১৩২৬

# শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে প্থিবীতে পশ্চিমের পোক জরী হরেছে।
প্থিবীকে তারা কামধেন্র মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা
বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অলের
ভাগ কম পড়ে যাছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে;
মনে মনে ভাবি, যে মান্যটা খাছে ওটাকে একবার স্থোগমত পেলে হয়়। কিন্তু
ওটাকে পাব কি, ওইই আমাদের পেয়ে বসেছে; স্ব্যোগ এপর্যস্ত ওরই হাতে আছে,
আমাদের হাতে এসে পেশছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পেশছর নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেরেছে? নিশ্চর সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপারে দল বে'ধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরান্দ করব, কথাটা এতই সোজা নর। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভূল। বস্তুত, ড্রাইভারের ম্বিত ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাছে। অতএব, শুধ্ আমার রাগের আগ্রনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই— তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো, এক বাপের দৃই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবথানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিথবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কোত্হলের অন্ত নেই। সে তল্ল তল্ল করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমান্য, সে ভক্তিভরে বাপের পারের দিকে একদ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর দৃই হাত মোটরের হালা যে কোন্দিকে কেমন করে ঘোরাছে ভার দিকেও খেরাল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারথানা প্ররোপ্রির শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ের নিয়ে উধর্ব স্বরে বাঁলি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি ভাকে পেয়ের বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হংশই তার রইল না। তাই বলেই ভার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রস্লম হলেন। ভালোমান্য ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দৃশ্বের হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াছে; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দাহাই পাড়লে মরগং ধ্রবং—তথনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর-কিছতে দরকার নেই।'

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মান্য খাটো করেছে তাকে দঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইট্রকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া বার। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরখণী হয়ে স্ফে দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। ভাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা ম্ভি পাই। পরীক্ষকের হাত খেকে নিন্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশন্ত রান্তা হচ্ছে পরীক্ষার পাস করা।

বিষের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মন্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিয়ট বছুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুড়েমি করে বা মুর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বছুর নিয়ম বে শিখেছে শুখু যে বছুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বছু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে— বছুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পেছিতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে মায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামানাই বাকি, নয় সমশ্রই ফাঁকি।

এমন অবস্থার, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জ্ঞারে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দৃঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শ্যুখ তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেশ শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পার বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মান্যের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মান্য বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মান্য একেবারে চ্ড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গোরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মান্য একেবারেই ভালোমান্য নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মান্য বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগ্রলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটায়তার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্তক্ত নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছ্র্ ঘটছে এ-সমস্তই একটা অন্তুত জাদ্বশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদ্বশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদ্মশের সাধনার মান্য যে চেণ্টা শুর্ব করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনার তার সেই চেণ্টার পরিণতি। এই চেণ্টার মূল কথাটা হচ্ছে: মান্ব না. মানাব। অতএব, বারা এই চেণ্টার সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভূহরেছে, দাস নেই। বিশ্ববেদ্ধাণে নিরমের কোথাও একট্ও ব্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জ্ঞারেই জিত হর। পশ্চিমের জ্যোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিরমকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জ্যাতের সকল সংকট তরে বাচ্ছে। এখনো বারা বিশ্বব্যাপারে জ্ঞানুকে অস্বীকার করতে ভয় পার এবং দারে ঠেকলে জাদুর শর্মাপার হবার জন্যে বাদের মন

ব্যেকৈ বাহিন্তের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার থেয়ে মরছে; তারা আর কর্তৃত্ব পেল নাম

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈনা হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের ন্বারে দেবিজ্ঞির বারে দেবিজ্ঞির নার্বার জারে দিছিছ শীতলাদেবীর 'পরে, আর শানুকে মারবার জন্যে মারবার জানা মারবাছ কোনা মারবার জানা মারবাছ কোনা দেবাছ নাকি মন্ত্বাবুলে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল টেয়ার জবাব দিরেছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে বর্থোচিত পরিমাণে সেকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদ্মন্তের 'পরে বিশ্বাস কিছ্মান্ত নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজনাই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহ্লা যে, বিশ্বদান্তি হচ্ছে ব্রটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই র্প; আমাদের নির্মালিত ব্রিদ্ধ এই নির্মালত শক্তিকে উপলব্ধি করে। ব্রুদ্ধির নির্মের সক্ষে এই বিশ্বের নির্মের সামঞ্জস্য আছে: এইজন্যে, এই নির্মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মান্য আক্সিমকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মান্য যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের ব্রিদ্ধ খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে শ্রুজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, প্রলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। ব্রুদ্ধির ভারতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আছো।

পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্দ্যের ষথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা ব্বেছে যে, রার্ড্রানিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদার্যবিশেষের থেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সজে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, থেয়ালের দ্বারা বিচলিভ হয় না। বিপ্রেলকায় রাশিয়া স্বদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দ্রংখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের ব্রজিকে মানে নি। আজ যদি-বা তার রাজা গেল, কাঁষের উপরে তখনই আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমন্দ্র সাঁতরিয়ে নিয়ে দ্বিভিক্ষের মর্জাঙায় আধমরা করে পেণিছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্বব্রুদ্ধর প্রতি আছা আ্রাক্র্যুক্তির প্রধান অবল্হন সেই আহার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিল্ম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করল্ম, 'সেদিন তোদের পাড়ার আগনে লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনই বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' বাদের খরে আগন্ন লাগাবার বেলায় খাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। স্তরাং, যে করে হোক এরা একটা

কর্তা পেলে বে'চে বার। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিছু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাং বিশ্বের নির্মকে তিনি সাধারণের নির্ম করে দিয়েছেন। এই নির্মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমার আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। **এইজনোই** আমাদের উপনিষ্ণ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন : যাথাতথ্যতোহর্থান বাদ্ধাৎ শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান মধাতথ, তাতে খামখেরালি এতটকও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুবকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দূর্বল হয়ে থাকতে হত : কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে, সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছন্মবেশধারী মিথ্যা বিভাষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে: যাথাতথাতোহর্থান্ বাদধাং শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বৃদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক; এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদন্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বৃদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জ্বটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'ট্কুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মান্বের ব্রিক্তে ভূতের উপদ্রব এবং অস্তুতের শাসন থেকে ম্বিক্ত দেবার ভার বে পেয়েছে তার বাসাটা প্রেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কব্ল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভোতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তির্পকে যা স্ব্নিক্ষন নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্তে চক্তে লাটিম ঘ্রিয়ে বেড়ায়। সেই আমিভোতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শ্লাচারের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্চীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জ্যাের সম্যক্র্পে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপাষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দ্রগতি দ্র হতে থাকে; অমের অভাব, বিশ্বের অভাব, ব্যাহ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জত্ত্বর অত্যাচার, মান্বের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের ব্রিদ্বর সঙ্গে মলবে তথ্যই স্বাতশ্যুলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে শ্রুষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দরের কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিদ্ধ করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিশ্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুরোর জলটা হল বন্ধুরাজ্যের। বিদ वना युक्त भूजनभानरक घुना कराल भन अभीवत इस का दरल रंग कथा राजा বেত: কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপ্রবিহতা আছে বললে তকের সীমানাগত জিনিসকে তকের সীমানার বাইরে नित्त शित्य व शिक्तक काँकि एम खा इस । अभिन्य-रेम्कल-माम्होत्तत आधुनिक रिन्म ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পৰিত্ৰতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রন্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নর। কারণ, বাদের বাইরে খেকে ভূলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের थात्क ना. मुख्ताः कर्जा ना राम जात्मत्र हामरे ना। आत-धर्की कथा. धरे जुन বখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দরে করোর জল অপরিষ্কার করে' না বলে যেই বলা হয় 'অপবিচ করে', তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিস অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দরে ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া— হিন্দ্রর ক্রোর জল, মুসলমানের কুয়োর জল— হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য- যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের: কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিজ্কার রাখার নিরম বৈজ্ঞানিক নিরম: তা মুসলমানের পক্ষেত্ত বেমন হিন্দুর পক্ষেত্ত তেমনি: সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে উভয়ের কয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেণ্টার বিষয়। কিন্তু বাহা বন্তুকে অপরিম্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জনোই এ সমস্যাকে সাধারণের বৃদ্ধি ও চেণ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে ব্যদ্ধিকে মৃদ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অব্দন্ধ, আর চালক যে তার দিকে অসতা, এই দুইয়ের সন্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপরেষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশত্বা আছে। এ কথা আনেকে বলবেন.
গশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশ্চম পরে মুগরা করত, তথন কি আমরা নিজের
দেশকে অয় জোগাই নি, বন্দ্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে,
ও পারে, দস্মাবৃত্তি করে বেড়াত, আমরা কি তথন দ্বরাজশাসনবিধি আবিত্বার
করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বন্ধুবিদ্যা ও
নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিথেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিথেছিলেম। পশ্চম
পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত ব্নতে তার চেয়ে জনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশ্
মেরে থেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাব করে থেতে তার চেয়ে আনেক বেশি বিদ্যা
লাগে। দস্মবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে আনেক বেশি।
আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা বিদ একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে
দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিজের রাজ্যাকে পথে ভাসিয়ে দিরে বনের ব্যাধকে

আজ সিংহাসনে বে চড়িরে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জাের কােনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানাে বাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শ্রুনাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যস্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তির,প দেখে এলে তাতে কি তৃষ্টি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনদের না। অনবচ্ছিম সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপ্রীতে ছিলেম। দানব মন্দ্র আর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্থ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপলে। হোটেলের জ্ঞানলার কাছে রেজে বিশ-পশ্মিরশ-তলা ব্যাড়র শুকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর— অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণো চার, চার দুগুণো আট, আট দুগুণো যোলো. অল্কগ্রুলো ব্যাঙ্কের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদ্বিরর মন্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পণ্ডা এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলার বসে ছিলেম, সেদিন প্রিমার সন্ধ্যা। অদ্বের ডাঙার উপরে এক গহনার নোকোর ভোজপ্রির মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গির্মোছল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কপ্ঠে স্বরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দ্ন চৌদ্ন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, দ্বপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে বিদ্যান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই. উত্তেজনা আছে পরিত্তির নেই। সেই তালমাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলেম তাশ্ভবের বাইরে, আমিই ব্রুছিলেম গানহীন তালের দোরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আট্লান্টিকের ও পারে ইণ্টপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পাঁড়িত হয়ে বলৈছে, তালের খচমচার অন্ত নেই, কিন্তু সার কোথার! আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো স্থির সার লাগে না। ভাই সেদিন সেই প্রকৃটিকৃটিল অপ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিকারের সঙ্গে বলেছে: ততঃ কিম্!

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শ্ন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনার স্ব-তাল রসের সংব্যরকা করে; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের স্প্তার সাক্ষ্য দের। কোলাহলের উচ্ছ্ত্থল নেশার সংব্যের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনার ভোগকে হতে হর সংবত, লেবাকে হতে হয় খাটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাণ্য অর্থাৎ সংবম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অমপূর্ণার সঙ্গে বৈরাণীর বে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি দে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হংপদের মাঝখানে স্কুলরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভ্ষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মান্তান, সমস্তই একটি মূল ভাবের ঘারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই স্কুলরকে বৈচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততান্ত নির্থক, একান্ত বহুলতান্ত তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততান্ত নয়, বহুলতান্ত নয়, তা প্রতি। এই প্রতিই মানুষের হদয়কে আতিখ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধ্নিক জাপানকেন্ত এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপ্রের মাল্লার দল আন্ডা করেছে; তালের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে স্কুলরের সঙ্গে তার মিল হল না, প্রণিমাকে তা বাক্ল করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই ব্ঝবেন ষে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো স্বরে সে সায় দেয় না, হদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মান্বের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মান্বের ষেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অম্তর্প। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মান্বের ঈর্ষা বিশ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। স্তরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অম্ত, যেখানে মান্য — বয়ুকে নয় — আত্মাকে প্রকাশ করে. সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। স্তরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যানকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন বে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভাবে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নির্মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবছের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিরমকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্ত ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চারের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধ, সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিরম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চারের আর নেই, বার আছে। কুলির নিরমটা আধিভৌতিক বিশ্বনিরমের দলে, সেইজনো সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হর যে, ঐ বন্ধতার সতা কোনো বিরাট সভ্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণার মানবছকে শ্রিকরে ফেলে। কলকে তো আমরা আম্মীর বলে বরণ করতে পারি নে: তা হলে কলের বাইরে কিছু বদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীরকে খোঁজে সে দাঁডায় কোখার? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আন্ধাকে क्विक भीतरत भीतरत ७३ करना आत कात्रणा ताथरत ना । : **এक-र्यांका आ**धाण्यिक ব্যক্তিতে আমরা দারিদ্রে দ্বর্শলতায় কাভ হরে পড়েছি, আর ওরাই কি এক-কোঁকা আখিতোতিক চালে এক পারে লাফিরে মনুষাত্বের সার্থকতার মধ্যে পিরে পে'চিছে?

বিশ্বের সঙ্গে আদের এমানতরে চা-বালানের ম্যানেজারির সন্বন্ধ তাদের সঙ্গে বে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। স্কুল্লভার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমান্ম লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমান্ম লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে—তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্তের তারিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আয় চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমান্বেরও একটা জায়পা আছে যেটা নিয়মের উপরকার; সেখানে দাঁড়িরে সে বলতে পায়ে, সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার পায়ে এই দয়া করে।। অথচ, এই অনর্বাছ্লিয় চা-বাগানের ম্যানেজারসম্প্রদায় নিখ্ত করে উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বন্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা ডাক্ডারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খ্ব পরিপাটি। এদের এই নিমান্যিক স্বাক্তার নিজেদের ম্নাফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পায়ে, কিন্তু নান্তি ততঃ স্থলেলশঃ সতাং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে প্রের সন্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসন্বরের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্কু দিরে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেন্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তর্গতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে ধায়, সেই স্থিনাজিসসম্পন্ন বন্ধন শিখিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্ম সম্পন্ন বন্ধন শিখিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্ম সম্পন্ন বন্ধন শিখিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্ম সম্পন্ন বন্ধন গোত্রের গাত্তি পণাদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জর্ডে হাট বসে, মেঘ ডেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বলো, আরোগ্য বলো, জীবিকার সন্যোগসাধন বলো, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের যোলো আনা জিত হয়। কেননা প্রেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্দ্রিকতার বাদের মন পেকে যায় ফললাডের দিকে তাদের লোভের অস্ত থাকে না। লোড যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিষা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপর। রিপরে কর্ম নয় স্থিট করা। তাই, ফললাভের লোভ ধখন কোনো সভাতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভাতায় মানুবের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভাতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সূর্বিধাস্থোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মান্য ভরংকর নিরথক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সভ্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিল যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিল এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনিট ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আন্দায়। এই আন্দায়াতার সামধ্যাস্য ছবি হল স্ভি। এজিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্রান্ত আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আন্থিক সম্বন্ধ নর, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল ক্ষেন্ত প্রান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবদায়িকতাই বদি মান্বের মধ্যে প্রবল হরে ওঠে তবে মানবসমাল প্রকাশত প্রাান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মান্বের মধ্যে আদ্ধিক সম্বদ্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথা, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মান্বেগ্লো হয় রথের বাহন। গড় গড় শব্দে এই রথটা এগিরে চলাকেই মান্ব বলে সভ্যতার উর্মাত। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথবাতার মান্বের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মান্বের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মান্বের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাজার বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মান্ব সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এনেছে এ কথা স্কেশত। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মান্বকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নিজাবি করেছে, য়্রোপে ব্যবহারের বন্ধনে মেখানে মান্বকে এক করতে চেয়েছে সেখানে মান্বকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সেবিক্লিট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নর; তাই তারা মান্বের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশ্ব বলেছেন: আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যামদং সর্বং যথ কিন্ত জগত্যাং জগং। তেন তাক্তেন ভূঞ্জীথা মা গুধঃ কস্যান্বিদ্ধন্ম।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্রুস্বরূপে এরই উত্তর্গট **प्रमुख्या राह्य । अ**षि वालाइन : मा शूथः। लाख कारता ना। कन करव ना? खाद ए लाए मठाक साल ना। नारे-वा भिनन, आभि एका केवर हारे। एका কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভূঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সভাকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যামদং সর্বম্। সংসারে যা-কিছ, চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। या-किছ, हलाइ स्मिटेएरे यीन हत्रम भेजा हल, जात वारेरत जात-किছ,रे ना शाकेल, তা হলে চলমান বস্তুকে यथाসাধ্য সংগ্ৰহ করাই মানুষের সব চেরে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মান মকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্ত ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকার আকাশের বক্ষোবিদারী जैश्वर्य भूजीरण वत्न अर्हे मार्यमात छन् छोभए। हना एनएथ अल्ह्या। रमथारम 'यर ক্ষিও জগতাং জগং' সেটাই মন্ত হরে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম' সেইটেই ডলারের ঘন ধ্লায় আচ্ছন। এইজন্যেই সেখানে 'ভূঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নম, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নম, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সতা। ভেদবৃদ্ধি ঘটার ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাদ্যাকে শ্না রাখে; সেইজন্যে প্রতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিরে নিতে ইচ্ছা করে। স্তরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উহ্ব রাসে দৌড়তে হয়; 'আরো' 'আরো' হাকতে-হাকতে হাপাতে-হাপাতে নামতার কোঠার কোঠার আকাশকার খোড়পৌড় করাতে-করাতে ঘ্রি লাগে; ভূলেই বেতে হয় অন্য যা-কিছ্ পাই আনন্দ পাঞ্চি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথার? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিরেছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধারা দিয়ে বলবে 'ততঃ কিম্'। তার দোড়ও থামবে না, তার প্রশেনর উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অর্মান বৃদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাস্! হয়েছে।'

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথার? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বর্পপ্রকাশ কি অশুহীন সংখ্যার? এই প্রকাশের তত্তিট উপনিষ্ণ বলেছেন—

> যন্ত্র সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবান্বপশ্যতি সর্বভূতেম্ব চাত্মানং ততো ন বিজ্বগ্নপ্সতে।

ষিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বন্ধ করে সে থাকে লাস্ত : আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মন্যাত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টাস্ত ইতিহাসে আছে। ব্যধ্ধদেব মৈতী-ব্যদ্ধিতে সকল মান্যকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না: সে অকুন্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মান্য কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে দপ্ট করে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ওই কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদব্দিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' এক দিকে এটাও ভেদব্দির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বৃদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মন্ বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমনেবয়া বিষয়েষ প্রজ্বভানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা -ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভোতিক বিশ্বের দায়, দে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না: তাকে বিশ্বন্ধর পে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিবং বলেছেন: অবিদায়া মৃত্যুং তীর দ্বা বিদায়াম্তমশ্নতে। অবিদায় পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে. তার পরে বিদায় তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শ্রুলাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিলা।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিমমহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মান্যের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দারে জড়ের গোলামি করতে বাস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আন্তিন গ্রুটিয়ে খস্তা কোদাল নিয়ে এর্মান করে মাটির দিকে ৰকৈ পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফ্রসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্তানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মাজি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিরমতত্ত্বকে যে না জানে সেই বন্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া: এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিমমহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়াম, ক্তির সাধনা করছে: সেই সাধনা कर्षा ज्ञा भीज शीष्य तान रितान स्व थेटक त्वत करत स्वर्थात नानात्त्व घा; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মান্যকে রক্ষা করবার চেন্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমূতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই বার্থ হবে: তাই পরে পশ্চিমের মিলনমন্ত উপনিষং দিয়ে গেছেন। বলেছেন

> বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যশুদ্বেদোভয়ং সহ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত্যুশন্তে।

য়ং কিণ্ড জগত্যাং জগং, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যামিদং সর্বম্, এইখানে তত্ত্বজানকৈ চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন খাষ বলেছেন তখন প্রেপিন্চমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে প্রেদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নিজীব; আর পন্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুক্ত, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভূল বোঝবার আশুণ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পন্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্দ্র তারাই এক হতে পারে। পূথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্তা লোপ করে তারাই সর্বন্ধাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্ম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি: গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাং করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না: পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্য্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ ষেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া **যায়। সেদিনকার মহায**ুদ্ধের পর রুরোপ যথন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্তার नार्वि প्रवन रहा छेठेएए। यीन आब्न नवय राजन आज्ञ रहा थारक जा रहन अरे বুলে অতিকার ঐশ্বর্য, অতিকার সামাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো ট্রকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্দ্রোর উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবহুণের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্দ্যোর সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনার জাতিবিশেষের মুক্তি নর, निश्वित मानस्वतं माजिः।

যারা অনাকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজ্বান্শ্সতে', তারাই প্রকাশ

পেরেছে, এই ভত্তার্ট কি মান্বের প্রিখিতেই লেখা আছে: মান্বের সমস্ত ইতিহাসেই কি এই তত্ত্বের নিরস্তর অভিবাক্তি নর? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মান্বের দল পর্বতসম্বের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একট হরেছে। মান্ব বখন একট হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বিশ্বত হয়। একটিত মন্ব্যদলের মধ্যে যারা যদ্বংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বিশ্বত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেরেছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরপে প্রকাশ পেরেছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে শুলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তিনর, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অর্মান মানুবের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত করেছে তাদের এক করবে কে? মানুবের যোপ বিদ সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত হবার বাহাশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জ্ঞারে, বেচারা জ্ঞাইভার্টা 'আরে আরে! হা হা' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে— কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এজিনের প্রচন্ড বেগ দেখে আনদদ করে বললে, 'শাবাশ! একেই তো বলে উর্মাত।' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পারে হে'টে চলি ওদের ঐ উর্মাতর ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে দ্পণ্ট আজ আর কিছুই নর যে, জাতিতে জাতিতে একর হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত প্থিবী পীড়িত। এত দৃঃথেও দৃঃথের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গশ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গশ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের প্র্লা ছেড়ে গণ্ডির প্রলা ধরে; দেবতার চেরে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভূলতে পারে না। প্রিথনীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জ্যের; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্ম সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার প্রজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নববলির জােগান চলতে লাগল। যতাদিন বিদেশী বিল জ্যুটত ততাদিন কােনাে কথা ছিল না: হঠাৎ ১৯১৪ খ্ল্টান্দে পরম্পরকে বিল দেবার জনাে ম্বয়ং য়জমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তথন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইন্টাদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ বথন একদিন প্র্বদেশের অঙ্গপ্রতাঙ্গের কােমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং ভিক্ষ্ যথা ইক্ষ্ খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'—তথন মহাপ্রসাদের ভাজে খ্র জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গের মন্মন্ততারও অবিধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, 'এর প্র্লো আমাদের বংশে সইবে না।' যক্ক যথন প্রাদমে চলছিল তথন সকলেই ভাবছিল, ব্র্দ্ধ মিটলেই অকল্যাণ

মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল ঘ্রের ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। কিচ্কিন্ধ্যাকান্ডে যার প্রকাশ্ড লেজটা দেখে বিশ্বরক্ষাশ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লক্ষাকান্ডের গোড়ার দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মাড়কে সন্ধিপত্রের দ্বেহিসক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগনুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীয়ী লোকেরা ভাঁত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বাদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বাদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্ম, দেশের সর্বজনীন আত্মন্তরিতা। এ হল রিপ্র, ঐক্যতত্ত্বের উল্টা দিকে অর্থাং আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অন্বাক্ষার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্বাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলার একে খ্লো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপ্রটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যুতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুর্ক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণিড-দেবতার যারা প্জারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মন্তরির চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবৃদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিশ্বা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জােরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যবেটার যশ্ব সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্চা জন্মেছিল দেখা গােছে অন্যদেশী বাচ্চার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আয়, আজ ওদের অধিকাংশ থবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মন্তরিরতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিহির মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মৃত্তিশান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপ্র যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এব প্রতিক্ল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গোরববৃদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বৃদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্দ্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবৃদ্ধি দ্র করবার মন্দ্র। শ্রনতে পাচ্ছি সম্দ্রের ও পারের মানুষ আজ্ব আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছের হরে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ্ব এমন নিদার্শ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পেশিছ্ক যে, মানুষের একদ্বকে তোমরা সাধনা থেকে দ্বের রেথেছিলে. সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'—

বস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজ্ঞানতঃ
তর কো মোহঃ কঃ শোক একস্থমন্পশ্যতঃ।
আমরা শ্নতে পাচ্ছি সম্দের ও পারে মান্য ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।'

এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন: শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গোরবব্দি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পেণিচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শ্রুর্ করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পাঁঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুয়েও তামসী প্রজাবিধি দ্বারা তা অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্বিম মান্ব্রের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মান্ধের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গ্রুম্ম কেবলমার আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথা করতে যার রুপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দূর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু, সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি আতিথ্য করে না বলে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজনাই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথার প্রত্যাশা কারো নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শ্বনেছি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধ্বনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধর্নন. যেন ব্যক্তের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধ্রনিক ভারত যথন ম্যাক্স্-মালরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত প্রেভ্ভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা কর্ক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জারে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো স্ক্রিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মান্বের আত্মাকে তার প্রচ্ছেশ্রতা থেকে ম্বুভি দেবার জন্যে। মান্বের সেই প্রকাশতত্ত্বি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মান্বের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব: নক্ষ্বেরে উদ্বোধন করে আমরা জরাম্বুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই

শিক্ষামকটি এই—

যন্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবান্পশ্যতি সর্বভূতেব, চাত্মানং ততো ন বিজ্বগৃন্প্সতে।

আশ্বিন ১৩২৮

## विश्वविम्यानस्त्रत त्र

অপরিচিত আসনে অনভাস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান

করেছেন। তার প্রত্যাত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যানতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগর্বলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিজ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপদ্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অন্ক্ল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্র্টি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্র্টি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকর্ব তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্রান বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্ত পক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছা ন্তনত্ব আছে— তার থেকে অন্মান করা যার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি ন্তন সংকল্পের স্চনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গ্রুত্ব। এইজন্য স্কুসপ্টর্পে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দ্ভির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকর পেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নির্দ্বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, য়ৃভিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্ত এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীতি কীতি স্তম্ভ নয়, সে কীতি তরণী। আবর্ত-সংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অস্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো-একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকৃল প্রতিক্ল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে চেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বনের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গোরবগন্তীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। স্তরাং এই র্নীতিবিপর্যার অত্যন্ত বেশি করে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষাদ্দিসংকূল কুশার্চ্জারত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মান্বের পক্ষেও দ্বঃসাধ্য। আমি বিদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির ছম্ব সত্তেও পথের বাধা কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রাছ্মন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস প্রেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি শতুপরিবর্তনের মুখে। প্রাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু ন্তন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আন্তর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পণ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে ছির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা স্নিদিশ্টি হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহু বিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হরে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধ্বনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্তরে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেন্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বর্প কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুলা, মুরোপীয় ভাষায় যাকে মুনিভর্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব মুরোপে। অর্থাৎ মুনিভর্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধ্বনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধ্বনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সম্লে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার র্পকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ৢনিভিসিটির প্রথম প্রতির্প একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিরেছিল।
নালন্দা বিক্রমাশলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত
কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া ষেতে পারে যে, য়ৢয়েরাপীয় য়ৢনিভাসিটির প্রেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক
প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার প্র্বতী কালে বিদ্যার সাধনা ও
শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা
স্নিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত-পরিকীর্ণ সাধনাই প্রশীভূত কেন্দ্রীভূত র্পে
এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের ব্লগ, মহাভারতের কাল। দেশে বে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দরের দরের বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নির্তিশর আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের বাগবাাপী ঐশ্বর্যকে স্কুপণ্টরপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলপ্তে হয়। কোনো-এক কালে এই আশুকার দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল: দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিল রম্বগ্রিলকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সাত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্ব-লোকের ও সর্বকালের বাবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসকে হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণিডতের অধিকারে তাকেই অনুবচ্ছিলর পে সর্বসাধারণের আয়ন্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেম্টা. অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদূণিট ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পণ্ট প্রমাণ পাওয়া বায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সম্ভেবল রূপ বাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমন্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদূদিটর প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্তজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠার ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেরেছে, তার মর্মাপ্রাম্থ বারবার বিগ্লিষ্ট হয়ে গেছে. দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জার, কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীতি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক-প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দঃখে দারিদ্রো অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধক্পে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সূতি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পত্ই ব্রুতে পারি যখন দেখতে পাই সমন্ত্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী-একটি কম্পলোকের স্থান্টি সে করেছে: এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার র পরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সচিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উর্জ্ঞেজত করে পাশ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাশ্ডারের অভিমানে কেনে। মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পার না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যাগের উল্লেখ করলেম সেই যাগের মধ্যে তপস্যাছিল: তার কারণ, ভাশ্ডারপ্রেণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দিশিন, উদ্বোধন, চারিত্রস্থি। পরিপূর্ণ মন্যান্থের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হদয়ভাবে ভারতের মনে উন্ত্যাসত হর্যোছল এই উদ্যোগ তাকেই সম্পারিত করতে চের্যোছল চির্যাদনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পার্মার্থিক সম্পতির দিকে, কেবলমাত্র তার বৃদ্ধিতে নর।

নালন্দা বিচ্নমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহংম্ল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্শতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসন্ত রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারত-বর্ষের মনে সম্মূদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বৃদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার

করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রশালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তভেমি শুরে প্রবেশ করে র্য়াপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো স্ক্রিনির্দিষ্ট কেন্দ্রন্থলে উৎসর্পে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের ব্লানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অরুপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাঞ্জক হিউয়েন সাঙ বিক্সয়োচ্ছত্রাসিত ভাষার এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখারিত শাক্তিরক্ত ন্তম্প্রেণী, এর অদ্রভেদী হর্ম্যাশখর, ধ্পস্কান্ধ মান্দর, ছারানিবিড় আয়বন, নীলপন্মে-প্রফল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল: তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়-তলা: সেইখানে প্রজ্ঞাপার্রামতাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রাক্ত রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন: চারি দিকে উন্নত চৈতা উঠেছে. সেই চৈত্যগালির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগতে, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গ্রনির্মাণে কিরকম সমত্ব সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্প্নার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইণ্ট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইংসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে: বহু,সহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজা প্রত্যহ প্রচর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নির্মামত জুর্গিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগর্নির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গোরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। বে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদুরব্যাপী: তাঁদের চরিত্র পবিত্র অনিন্দনীয়। তাঁরা সন্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রন্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দরেদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত: সেই সম্মানকে উচ্জাতল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহ-শ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্থালিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রন্ধা এই সাত্তিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দরে দরে দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাদের 'পরে: সমৃদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রন্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিলা তাঁদের পক্ষে সহজ্ব হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রন্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিড করেছে, ঘোষণা করেছে: ভারতের কলা-বিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেণ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে: কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্য গোরব প্রকাশ করবার উপশক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেল্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপ্রণা শোভা-প্রাচুর্বে সম্বৃদ্ধনল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেল্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধর্ংসধ্মকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমাশলা প্রভৃতি ছানে স্মৃতিরক্ষাচেল্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজ্ঞনের যে উদার শ্রন্ধা প্রভৃতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রন্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মান্বের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তির বহিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক স্ট্ বৃক্থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদাম সঞ্চার করা। বিদ্যায় ব্রন্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা স্কাশিশ্রেষ্ঠ দরে দরোন্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষাব্দ্ধি, শ্রন্ধাবান, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন. এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তংকালীন ম্যাণ্ডিকলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত্র প্রিবীর হয়ে আদর্শকে বিশ্বদ্ধ ও উন্নত রাথবার দায়িত্ব ছিল জাগরক। লোকের মনে উদাবেগ ছিল, পাছে অষথা প্রশ্রমের দ্বারা বিদ্যার অধঃ-পতনে দেশের পক্ষে মার্নাসক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত: তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দঢ়ে রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সন্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতথানি তাও মনে রাখা চাই। তখন প্রথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভাতার উদ্ভব হরেছিল: কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সূত্রভার গ্রন্ধা, বিদ্যার প্রতি গোরববোধ, চিত্ত-সম্পদ যারা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মান,যের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যাবিজড়িত অশ্রন্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদান্যজ্ঞ উদার দাক্ষিণাের সঙ্গে প্রবৃতিত হয়েছিল। वाश्नाप्तरभव शक्क रथरक आरता-এकिंग कथा आभारमत भरन ताथवात रयागा, नामन्मारा হিউয়েন সাঙের যিনি গরে, ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদু। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সংযে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সংঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সংঘে সাধকেরা শাস্বজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জনালিয়ে রাখতেন, বিদারে প্রতিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমণিলা তাদেরই বিশ্বর্প, তাদেরই স্বাভাবিক পরিবর্গত।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দের সৃষ্টি হয়েছিল, ভার কিছ্র কিছ্র প্রমাণ পাওয়া বায়। শতপথরাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণাক উপনিষদে আছে, আর্ন্নির প্র স্থেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ্'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসিছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা বায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জ্লয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ হত। অনুমান করা বায় য়ে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্য থেকে লোক আসত। উপনিষদ্-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিত্র্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আগ্রয়র্পে পরিষদ্ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

মুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে প্রাতন ধর্মের সঙ্গে নৃতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠার উৎপীড়নের দ্বারা নব-দাক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই প্জার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বৃদ্ধির সাহাযেয়, জ্ঞানের সাহাযেয় আপন স্থায়ী ও বিশাক্ষ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশন ওঠে: কস্মে দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র প্রজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ৢরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সংঘ স্টি ইচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রক্ষেয়, কোথায় তা প্রমাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসংঘ, তারই সঙ্গের লাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশান্দের। তথ্যনকার পশ্চিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পণ্টই বোঝা যায়। শান্দ্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্রবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পেশছতে গেলে শান্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। যুরুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম স্ক্ষা ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশ্বদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তথ্যকার যুরুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শক্ষবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তক্তা।

ইতিমধ্যে য়ৢবরাপে মান্বের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ৢনিভার্সটিতে মন্ত দুর্টি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মন্ব্যম্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মান্বের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্থালিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভ্ত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদিতে একেশ্বর্রপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মান্বের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়

বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশান্তের বন্ধন থেকে মুক্তি পেরেছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বদ্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। আপ্রবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত রুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুরিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনিহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এডিয়ে বাইরে অতি অন্পই পে'ছিত। যখন থেকে রুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনর পে স্বীকার করলে উখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গর পে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্রোর সময় থেকেই সমস্ত যুৱোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতল্য য়ুরোপের চিংপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্ষরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল. ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দরেবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগ্রহীত হল য়রোপের সাধারণ ভাষ্ডারে। এখন সেখানে য়ানিভর্সিটি ষেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সতাভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রোর উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্ত গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মান্তব করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

র্নিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই বে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি বে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অন্ভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে ম্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। বে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মৃলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উন্তব। এই ইচ্ছার মৃলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যার না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অব্যারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালার বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দার ভারত আপন জ্ঞানের অল্লমন্ত খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকিতা। পাশ্চান্ত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদারে এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্তেতে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দ্বর্শজ্ঞা হয়ে উঠছে: কেবল মানুষের আমন্ত্রাণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীথেণ। কেননা এইখানে দৈনাস্বীকার, এইখানে কুপণতা, ভদ্ব-

জাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সোভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মন্তে।

আমাদের দেশে রুনিভার্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজান্চিত কুপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দৃঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজঘারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন রুনিভার্সিটিতে. এ দেশের দরিদ্রপাড়ার তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা প্রিবীর সকল রুনিভার্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষ্বিত কবল উম্বাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়াননেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধানিক কালে জীবনবাত্তা সকল দিকেই জটিল। ন্তন ন্তন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষৃত্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরক্ষিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভক্ষিতে আবিতিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ব্যুগের প্রুব আদর্শপানুলি ষেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহ্মান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চন্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে ষোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ভিত করে তুলছে, প্থিবীর স্ভিটকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সন্ধিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলন্ডের য়ৢনিভিসিটিগৢনিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধ্নিক শিক্ষাবিস্তারের চেন্টা প্রবৃত্ত। গত য়ৢ৻রোপীয় য়ৢ৻দ্ধর পরে অক্স্ফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধ্নিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ৢনিভিসিটির এই উদ্যোগ। ম্যাণ্ডেস্টর য়ৢনিভিসিটি আধ্নিক অর্থতত্ত্ব এবং আধ্নিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাহন্দ্র ও কর্মসংঘাতের দিনে এইর্প শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তৃত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সন্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ৢরোপীয় বিদ্যাও এখানে বন্ধজলের মতো, তার চলং রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসম পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা দ্বির থাকে ধ্রুবিসদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুদ্ধ আমাদের মন তাদের ফ্রুলচন্দন দিয়ে প্জা করে থাকে। য়ৢরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদদ্ধা বলে জানি, এই কারণে তার সম্বদ্ধে নৃতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দ্রুহে প্রশ্ন, গ্রুবৃতর প্রয়োজন কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিয়। এখানে দ্রের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির হারা নয়। আমরা ছিড়ে ছিড়ে বাক্য মুখ্ছ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখ্ছবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিক্কতি পাই। টেক্স্ট্-ব্রুক-সংক্রম্ব আমাদের মন পরাশ্রিত

প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেদ্রন্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফ্লের কীটের মতো আমাদের মন, মধ্করের মতো নয়। ম্ছিডিক্ষায় য়ে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজন-দরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুর্পে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গোরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈনাের অবস্থাতেও কখনাে কখনাে এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান বার ক্রভার্তাসদ্ধ। তিনি নিজগুণ্রেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অস্তর থেকে শিক্ষাকে অস্তরের সামগ্রী করেন, তার অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশিক্তর সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

বে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহাব্যে সেখানে মনোলোকে স্থিকার্য চলে, এই স্থিউই সকল সভ্যতার ম্লে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে বে ফলের প্রতি দ্থিউ সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠ্রর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপ্র্থমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়: বাজার-দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিক্ষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজনা দ্রম্লা বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন: তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পর্ট বৃশ্বলে যে, আধ্বনিক য়ৢরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব স্বানিশ্চিত, তখন জাপান প্রাণপণ আকাঞ্চার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ৢরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধ্বনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগোরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। স্বতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বণ্টনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যুন পরিমাণে কতট্বকু হলে তাঁদের আদ্ব প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন ব্যুক্ত নিষ্ঠা আমাদের হাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যথন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপুসারের পথ অবাধ প্রশন্ত হয়ে উঠল। তাই আজ্ঞ সেখানে সমস্ত দেশে ব্যক্ষির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপামান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা রখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতি কত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য বে-করজন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার স্বযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঞ্চাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পর্রো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কুপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পর্লিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভূত্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিণ্টকণা খ্টে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মশলায়। আমাদের কাঁখার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছে ডা কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গোরব নেই; কেবল কিছ্ পরিমাণে লক্জা-নিবারণ ঘটে, লোক-দেখানো মান রক্ষা হয়, জাঁণতা সত্তেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেণ্টাকে থব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেণ্ডিতে বিসয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদিতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে: শ্রদ্ধা দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অল্ল প্রাণেশিক্তকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খ্লে দিয়ে দেশের চিত্তপাঁক্টর জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশ্লুতোষ সে কথা ব্রুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপল্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীর্ এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজগু সম্পূর্ণর্পে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি সে কথা সত্য। কিন্তু আশ্লুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রন্ধা করে, সাহস করে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শথের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগোরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশ্বতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন— বিদ্যার ফসল শ্ব্র্যু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, ব্রজন-পরজনের প্রতিক্লতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্বতোশ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উচ্চু করে তোলা ছিল তার

মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিরেই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহং সোঁভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষার দাঁক্ষিত করে নেবার পূর্ণা অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অস্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতৃর্পেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষার চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিশুলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িছ আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রস্কৃতত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়িনক্ষ্য আমার অভিজ্ঞতার বহিভূত। আমি অনুশালন করেছি তার অথণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইক্সিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আধারে কোনোমতে হাতছে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লন্ডন য়ৢনিভাস টিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুল্লকেশ সৌমামূতি হেন্রি মলি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তর্তর রসট্টকু দেবার জন্যে। শেকু সু পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আর ন এবং মিল টনের প্যারাডাইস রিগেন্ড্ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মূখে মূখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, র্যোট শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরুহে জায়গায় দুতে বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুবঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতন্ত দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট্রাশক্ষার কাজ আর্কিরলজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসম্বরপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন: তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সক্ষা চুটি বা শোভনতা, সমন্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিতা ও ভাষার স্বর্পবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবিসতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্য-দিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অন্সারেই কাজ করবার চেণ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছারেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বরসে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবির্দ্ধ, তাতে প্রত্যবার আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সারাহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের স্থলভ সংস্করণর্পে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি বে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরন্ধারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধ্মমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবস্থোদয়ের প্রত্যুষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব স্থিতর পথ দিয়ে অক্ষয় কীতিলোকে উত্তীপ করে দেয়।

ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯০২

## শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাশ্ডার উঠল ভরে, রায়াঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তব্ ভোজ বলে না তাকে। আজিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কত জনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এড়ুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খ্রাশ থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধ্রু ধ্রু করছে আছিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উচু লন্টন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃত্ট মনদ। সমস্ত পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমান পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-দ্রুদ্ধ শিক্ষা কতই অস্পত্ট, অসম্পর্ণ, কেবল অভ্যাসবশ্বই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দ্শ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়র্নিভিসিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতির্প দ্টো-একটা দেখা দিছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জন্তু আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ৢ৻রাপের মধ্যয়্গের মতো আমাদের দেশে শাদ্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিতাই ছিল চলাচল। ওরোসিসের সঙ্গে মর্ভুমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পশ্ডিতমশ্ডলীর সঙ্গে অপশ্ডিত লোকালরের। দেশে এমন অনাদ্ত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত প্রাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি যে-সকল তত্ত্জান দর্শনশাম্প্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিন্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেণ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে প্রত্কের্ম ধর্মের অক্ষ ছিল তখন গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জ্ব্গিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো বায়কুণ্ঠ আমলা-সেরেন্তায় জলের জন্যে মাথা খ্রাড়তে হয়নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের

বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতার কালো কর্কশ হরে উঠত। বিদ্যা তখন বিধানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

বেখানে খবরের কাগজেরও প্রমর্মার শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমল্যণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভার্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লন্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে ব্রড়ো সকলেই বসে আছে শুরু হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গ্রেন্থিয়ের মধ্যে তত্তালোচনা—দেহতত্ত. স্থিতিত্ব, মাজিতত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কোতকের দ্রতম খরিত বংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই. याती প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ: বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল?' দ্বারী বললে, 'ঐ-ষে তোমার কাপড়ের নিচে ল,কোনো, ঐ-ষে তোমার আপনি, ওটা ষোলো আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।' এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল প্রচলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশার পেন সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। भव कथा भ्रष्टे वृक्क वा ना वृक्कक, अभन अक्टो-किছ्द्र स्वाप भाटक रवेंगे প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের ষোগে লোকে শ্বনেছে ধ্বপ্রহ্মাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দ্বঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিম্বতার মধ্যে মান্বকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মান্বের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর ষাই হোক, আর্মেরকান টকির ঘারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অলপদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব সৈবচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, ষেমন রক্ষেলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজ্যারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্দ্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা কর্নুণকপ্ঠে কখনো-বা করিম আন্দ্রোশে পেশ কর্রছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিশাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে ঘারে ঘারে করতে লাগল কলের জল। আমরা বিশ্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রুপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকাণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুবঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধ রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উচ্জবল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লাস্তু। কারখানার গাড়িটাই ষেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পর্ণা সমস্ত দেশটাই ষেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই স্যোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে: তারাই হল এন্লাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেণ্ডিতে বসে যাঁরা ইংরেছি পড়া মুখন্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দ্বিষ্টর অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে ব্রুবলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ুরে বলতে ব্রুবলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকন্ট বলো, পথকট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাস্যেবাদার্মান্দ্রত নাটামণ্ডের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল স্ক্রেলা: স্ফ্রলা, টানাপাখা-শীতলা: সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যানিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি. সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধ্বনিকের **লক্ষণ বলে** নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে ধণিডত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছে'ডা কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সম্পারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, প্র্কালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্ত, তার চেরে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহন্ধ পথগালৈ লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জন্ডে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য শৈনপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বাদ্ধিতায় সে-সমস্তই বদ্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের ক্লে ক্লে এত চিতা আজ জন্লছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগালোও গেল বদ্ধ হয়ে, আর অস্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দ্বিভিক্ষ। প্র্বসণ্ডয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারম্তি।

মধ্য-এসিয়ার মর্ভ্মিতে ষে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিন্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালিচাপা পড়ে হারিরে গেছে। এক কালে সে-সব জারগার জলের সগ্ণয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শ্রকিরে, এক-পা এক-পা করে এগিরে এল মর্, শুক্ত রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাশ্ড্রতার মধ্যে। বিপ্রলসংখ্যক গ্রাম নিরে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিন্দ শুরে ব্যাপ্ত হরে আছে তাও দিনে দিনে শৃক্ত বাতাসের উক্ষ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মর্ অগ্রসর হরে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মর্র আ্লুক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি:

গবাক্ষলন্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দ্ভির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত-সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিল্ম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দ্বংশের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার প্রকুরের পঙ্কস্তর, ধ্ ধ্ করছে তপ্ত বাল্। মেয়েরা বহুদ্রে পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অল্র্জানমিশ্রিত। গ্রামে আগ্রন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যার না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দ্বংসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক স্মার-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সঙ্কে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তুত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাডের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা স্করে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্ত-জলাশরের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটকেই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈনোর মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজ্বরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছ, আছে যেখানে তার অপমানের উপশম. দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই ত্তপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভৃত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপ**্রল** জনসাধারণকে স্বীকার করে নিরেছিল আপন লোক বলে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জনে। কেউ তাদের কিছুমার সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একট সান্তনা পাবার চেণ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে: সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে निज्ञानम घरत जात्ना कर्नेट्य ना. स्मिशान गान छेठेरव ना जाकारम। विशिक्ष छाकरव বাঁশবনে, ঝোপঝাডের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে: আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি র্ক্ষ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাব িট চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধ্বনিক কালের নত্ন বিদার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুন্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল: তীর্থের পান্ডাকে দর্শনী দিয়ে দ্রে থেকে এসে গন্ড্য ভার্তি করতে হয়় নানা নিয়মে তার আট্রাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজ্টের মধ্যে বিশেষভাবে: তব্ও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের দ্বারের সন্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধ্বনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রুপে, সাধারণ রুপে নেই। সেইজনো ইংরেজি শিথে যাঁরা বিশিষ্ট্তা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সক্ষে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই. শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্প্রাতা।

ইংরেজি ভাষার অবগ্রনিষ্ঠত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে

চলতে পারে না। সেইজনাই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিশুর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘ্রচল না আমাদের নোট্বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারব্দ্বিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপন্রে; শ্বশ্রবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নোকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ভোভা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অক্ষে বন্দে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে প্রোপ্রির বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিন্ন আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা-সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন. যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব্যুগান্তরে; আর যে মন রসসন্ভোগ করে সে যাতায়াত শ্রুর করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্দ্রণশালার আভিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গঙ্কে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গলপ কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাং ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চান্ত্য দেশের চিত্তাংকর্ম বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মন্যান্থ সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপ্ত। তাই সেখানে যদি ক্রটি থাকে তো প্রতিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিন্ত্র করেছে, কোনো বংসর বা ব্লিটর কার্পণ্য, কিন্তু সবস্কু জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বিলণ্ঠতা। তেমনি পাশ্চান্ত্য দেশের মনকে কিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত্র মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ম ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ম।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধানা। সেইজন্যে বখন কোনো অসংবম কোনো চিন্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রৄয় বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাজিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশজ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেশাই পাশ্চান্ত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধ্বনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধ্বনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁরে বখন বাস করতুম তখন সাধ্য সাধকের বেশ-ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত: তারা সাধনার নামে উচ্ছ খ্যাল ইন্দির্চর্চার সংবাদ আমাকে জানিরেছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রর ছিল। তাদেরই কাছে শ্রেনছি, এই প্রশ্রর স্বরঙ্গথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখারিত। এই পৌর্বনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিতে। সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিস্তাকে, বৃদ্ধির সাধনাকে, আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔংস্কুকা জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ্ঞ, কিন্তু কী করলে একে সারালা করা যায় তার পদথা নির্ণয় করা তত সহজ্ঞ নয়। য়য়ঢ়ির সম্বন্ধে লোকে বেপরেয়য়, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অদিক্ষিত র্নিচও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আম্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পেছিতে পায়ে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যায়া সমঝদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পায়ে, কোনো মাশ্লে দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসয়, এবং সরম্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যেহ; পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দর্দিন এসেছে চার দিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেন্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রন্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপরেই তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথা সংকুচিত, দ্বার অবর্জঃ এ দিকে বাংলার আর্থিক দর্শতিও চরুমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্রানিতে যেন বাঙালি নিচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের উধের, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেন্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচগুর व्याघाटक जकन উদ্যোগকেই সে ऋ । करता। वाश्नाम्मर्स এই ভাঙন-धतात्ना देवी নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রন্ধাবশতই অন্য-সকলকে র্ধ্ব করবার অহৈতৃক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লক্ষাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার ম্লেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবৃদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবৃদ্ধির সাহায়েই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শন্ত্র করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদরে পর্যস্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে: শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরান্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ **रताभग कत्रवात छेर**मार वाथा भिन ना, नञ्जा भिन ना। मृत्थ भारे তাতে धिकात নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হে'ট করে দিল, বার্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদাম। রাণ্ট্রিক হাটে রাণ্ট্রাধিকার নিয়ে দর-দন্তর करत रप्रेरभान यज्दे भाकात्ना याक. रमथात्न भान छिवित्मत हक्तवाजाम श्रीजकात्नेत চরম উপায় মিলবে না। তর্মীর তলার যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলন্দেব হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইম্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্য স্ক্রম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দ্বর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মন্তিন্দের সঙ্গে শ্লার্জালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমন্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যক্তে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মন্তিন্দের স্থান নিয়ে শ্লায়্তন্ত প্রেরণ করতে হবে দেশের
সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে? তার উত্তরে আমার প্রস্তাব
এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জবুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও
ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইন্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে
পরীক্ষাপাঠ্য বইগর্লা ন্বেচ্ছায় আয়ন্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপ্ররের মেরেরা
কিংবা প্রব্রুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেন্টায় অশিক্ষার লক্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উন্দেশে
বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয়
একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে
সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে
বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে
সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেট্রুকু অধিকার থেকে
তাকে বিশ্বত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ -রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘটতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারম্থ হতে হয় তবে সেই অকিগুনতায় মাতৃভাষাকে চির্নাদন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি ষারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্তাজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্তেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগোরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চোকি এগিয়ে দিয়েছে। र्সामन আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হে<sup>\*</sup>ট করতে হয়, 'শ<sub>2</sub>খ্ন কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দ্বঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরম্বেতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার मृता यात कत्म। वित्तारा याजायाराज्य अथम युरा देवनकी तमा यथन छे९कछे ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্টিজ-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। अथह बहा बाना कथा या. भाषि-भन्ना त्वत्म त्मनी आमात्मन घतन मत्या हमात्मना করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অলপবয়সে ইখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোভারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তব্ব তারা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা- ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধ্বনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষা-বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টোবলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভান্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এন্ড. ও. কোম্পানির ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজা ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছ রির দোতা তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপরে ভোজের মাঝখানেও ক্র্রিণত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চার না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা: আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকথানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা আমার আজকের আলোচা বিষয় ও নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ ষেখানে পেণ্ডিয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মর বাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার ত্ষিত মাতভূমির হরে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জ্ঞানাচ্ছি: তোমার অপ্রভেদী শিখরচ্ডা বেণ্টন করে পঞ্জ পঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সন্দর হোক প্রপ্রে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার छेम त्वन धाता वार्शानिहित्खत मान्क नमीत तिरु পथে वान छाकितत वतत याक, मारे

क्ल जागाक भाग कार्य कार्य चार्क चार्क केरक जानन्मधर्मन।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯০০

## শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সন্বন্ধে...আলোচনা করব ক্সির করেছিল,ম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম: পড়ে খুর্নিশ হয়েছি। আমার মতটি এই লেখার ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশার মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থলে, তার লোভ ছিল প্রকান্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমণ বেডেই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িরে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈবয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ ড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই ষে, সব ভাঙাটোরা বাদ দিয়ে মানুষ্টার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তলছিল, যা-কিছুকে সৈ সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সাম্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষক: বলতে পারছে না 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে'। আৰু তার মূল্য নেই : কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ করে তুর্লোছল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে বখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধন-

লাঘবকে সে ভয় করত না, লাজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়য়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই. কেননা মান্বের সন্তা বাবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা প্রোমান্রায়, এমন খোঁড়া মান্ব চর্লোছল বাইসিক্ল্ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্ল্ পড়ল ভেঙে। তখন ব্রুল, বহ্মল্য ঘল্টার চেয়ে বিনা মালোর পায়ের দাম বেশি। যে মান্ব উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দ্বটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশন্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মান্বকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মাড়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযারা, সেই গরিবিয়ানাকে লঙ্জা করাই লঙ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই ষে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের সমরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহ্লা, যে দারিদ্রা শক্তিংশীনতা থেকে উভ্ত সে কুংসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা ষার, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিণ্ডনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন করে। সামর্থ্যহীন দারিদ্রেই ভারতবর্ষের মাথা হেণ্ট হয়ে গেছে, অকিণ্ডনতার নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎস্কৃক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রন্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রন্ধার দ্বারা সে নিভীকি হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্ডকি প্রবিণ্ডিত।

স্ইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্থেন হেডিনের শ্রমণবান্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলাম। এসিয়ার দার্গম মর্প্রদেশে আবহতত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দাঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবাত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের ম্লমণ্ড হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তার বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বন্তুতান্তিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে ভূজ্ করে, যার কিছাতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বাকার করে না, দাঃসহ কৃচ্ছে সাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না—প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছার জন্যে যা আর্থিক নয়, জাবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্ বিপরীত—তাকে বলব বঙ্গুতান্তিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দার্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশালিত হোক. এইটেই শিক্ষাসাধনার গ্রেতের কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরার অভিভাবক: পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীর্শাক্ত মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কুশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্বিশ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গ, মান,যের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং প্রের্থসিংহম্বপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্রান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই ব্রুব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকর্নমিক সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়: চরিত্রকে বলিষ্ঠ করি ষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপ্রণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভার করে কর্মান্ন্ডানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিতাচর্চায় নয়, পোর মচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সংযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এথানে নানা বিভাগে नाना कर्म हलाइ, जात मार्सा मोर्स्ट श्राह्माश कतारज शादा वामन वाक्या थाका हारे। এই কৃতিস্থাশক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেণ্ট নয় সে কথা মানতে হবে।

এই কৃতিশ্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেণ্ট নয় সে কথা মানতে হবে।
আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধর্নিক
শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্থালিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি।
চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য
দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে
সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মান্বের চিন্তবৃত্তিকে গভীরতর শুর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মান্ব অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিন্দাম জ্ঞানার্জনের অন্রাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মান্টানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মান্বের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কোশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মান্ব নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হয় করতে পারে না। সে আড়ন্বরপ্র ক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থ পরভাবে স্বাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছ্ ইতর বা কপট তার গ্রান তাকে বেদনা দেয়। শিলেপ সাহিত্যে মান্বের ইতিহাসে যা-কিছ্ শ্রেণ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেণ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষম করতে পারে, মতবিরাধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্যা করাকে সে নিজের লাঘ্ব বলেই জানে।

সমগ্র মন্বাহের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দ্গতির দিনে সেই আদর্শ দ্বর্শল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভংস কৃংসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহাই করি নে: একট্র উপলক্ষ ঘটবা-মান্ত এই বীভংসতাকে উন্তাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতার সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষা

মেধার গংলে আমরা পড়া মুখস্থ করি; বিএ এম এ পাস করি: কিন্তু আন্মলাঘবকারী পরস্পরের সোভাগাবিদ্বেষী নিন্দালোল্পে যে চর্নিছাদেন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেণ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদন্ষ্টানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সেকেবল সংস্কৃতির অভাবে মন্যাম্বের আদর্শ ক্ষার হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মান্ণানে উৎসাহপ্র্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত প্যিবীর কাছে অগ্রান্ধের হয়ে উঠল। শিশ্বকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীক্ষ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মালিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমান্ত উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মান্বের ইতিহাসে যা-কিছ্ ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি গ্রন্ধা অন্ভব করবার স্যোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর-একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাস্মু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যন্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সন্ধার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম, শাস্তিনিকেতনের পথে গোরের গাড়ির চাকা কাদার বসে গিরেছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তর্নুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পেণ্টছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আন্ক্ল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত ব্যক্তিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সোজনোর অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে। ১৫ জ্বলাই ১৯৩৫

প্রাবণ ১০৪২

## শিক্ষার স্বাঞ্চীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র দৃঃথের বিষয়, লঙ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অর্কিণ্ডংকরত্ব। এই অর্কিণ্ডংকরত্বের মৃলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিন্ত-বিকাশের ষে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেরে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই ররেছে সব

চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি: এর বার্থতা আমাদের স্বাক্ষাতিক ইতিহাসের শিকডকে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মার্নাসক পরিবাদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে: আইন আদালত. সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের আনবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাণ্ট্রশাসনবিধির বিপলে বাবধান-বশত পদে পদে যে দৃঃখ ও অপবায় ঘটে তার পরিমাণ প্রভত। তব্ব বলতে পারি 'এহ বাহা'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটারতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উন্তাবিত কৃত্রিম অঙ্গে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেন্টা: অতি অলপসংখ্যক পেটেই সেটা পে ছিয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অলপ পাক্যন্দেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমান-জনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আম্মকে বেদনা দিয়েছে: কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্ররতার চেরে ভয়াবহ- শিক্ষার পর্ধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি. আবার তার প্রনর্ত্তি করতে প্রবস্ত হলেম: যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে প্রের,ক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না: কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পরেরানো কথা পেণছয় নি। যাদের কাছে প্রনর ক্রি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দঃথের কথা বলতে এসেছি, নতেন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া বেমন নিতাই আপনার প্নেরাব্যত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দঃখগুলির সেই দুশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজের ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দ্র্যোগের ছম্মবেশ ঘ্রচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখণ্ড নিজের পোর ষের দারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপট্র দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মশলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের ; ইমারতের গাঁথনি হয়েছিল মজবৃত : কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল. সির্শিড়র কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পোরবাবন্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে এক-তলার লোকের নিতাবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সির্শিড়র কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহল্লা। কিন্তু আলোচিত প্রেণ্ডে বাডিটাতে সির্শিড়যোগে উধর্বপথ্যান্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল ; এই ছিল তার উম্নতিলাভের একমান্ত উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিণিড়র সংকলপ গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিশিরর প্র্যানে ওঠে নি। নিচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃশ্বার্থ থৈয়ে শিরোধার্য করে নিরেছে: তার ভার বহন করেছে, কিন্তু স্ব্যোগ গ্রহণ করে নি; দাম জ্বগিরেছে, মাল আদার করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিণ্টিছারা শিক্ষাবিধানে এই মন্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিল্ম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অদ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যন্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বৃকের কাছটাতে উপর-নিচে সম্বন্ধস্থাপনের ষে গি'ড়ির নিরমটা ভদ্র নিরম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপ্রের্ব আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিস্তু আসন পায় নি। তব্ আর-একবার চেণ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে গ্ৰীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্ৰিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রশালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাহ্যে। ইন্ক্যুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শ্নতে খ্ব মস্ত; কিন্তু ম্বর্গির জীবধর্মান্ত্রগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তব্ব সেটাই অগ্রগণ্য।

বেণচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেণ্টে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জাের আছে সে সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরক্তেই আত্ম-রক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়ােজনের দিকে অক্রান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লােক খেয়ে-পরে পরিপুটি থাকবে আর নিচের থাকের লােক অর্ধাাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাক্ষের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামােটা বর্বরতার ব্যামাে।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যেরকম অসামান্য দক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্বেগ এবং চেণ্টা আমাদের বহুসহিস্কৃ বৃভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দ্ব বেলা দ্ব মুঠো খেতে পায় আঁত অম্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কুপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নিজীবিতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নির্পিত হতে পারে না। নির্ংসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদন্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতৃম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জ্বড়ে প্রাণকে বাঙ্গ করছে মৃত্যু রেকম সর্বনেশে নাটালীলা নিশ্চেণ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচছ।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনিচয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দ্বই-এক ইণ্ডি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিতানীরস কাঠিনো স্দ্রপ্রসারিত মর্ময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিভ্রাতী স্বভীর ম্র্তাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মাম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরন্থায়ী বিচ্ছেদ: সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ স্থের অভিমুখে, অন্য পিঠ স্থিবিমুখ। তেমনি করে যে সমাঞ্চের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অস্বশ্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিমজাতীয় মানুবের চেয়েও এদের চিত্তের ভিম্নতা আরও বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পাশ্ববিত্তিই এদের দুরেন্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-বোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একাস্ত অপরিহার্ষ বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে শ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এসিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িছ একাস্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে বে-সব দেশ চিন্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দুর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিল্ম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নৃত্তন স্বরাজতশ্বের প্রবর্তন হয়েছে; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহান, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তব্ এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অন্তুত দুত্তগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগাবিন্তত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের ম্লে, এই সহজ কথা স্কুপণ্ট করে ব্রথতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্লে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পের্য়েছলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাজ্মীয় ঐক্যের আকাৎক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাজ্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পার নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এর্মানই ছিল মন্জ্যগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়্য আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখ-রোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষ্ব্রের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুক্তাক-মন্থতন্তের কথা ভাবি, এমন-কি বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেড্যা বলেই পারঘাটে পেশছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পার্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি—তথনো কি আমাদের দেশ শিক্ষার অশিক্ষার যেন জলে ছলে বিভক্ত ছিল না? তথনকার টোলে চতুপ্পাঠীতে তর্ক-শাস্ত্র বাকরণশাস্ত্রের যে প্যাচ-ক্ষাক্ষি চলত সে তো ছিল পশ্চিত পালোরানদের ওন্তাদি-আখড়াতেই বন্ধ; তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোরানি কারদার তাল ঠকে পাঁরতারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্গজ পশ্চিত তো তার শাড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিল্মে। বিদ্যার যে আড্স্বর, নিরবিচ্ছির

পাণ্ডিতা, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দ্রেবতী । পাণ্চান্ত্য দেশেও স্থ্লপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেতিন্দ্র । আমার বস্তব্য এই বে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দ্রগম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নিকর্নিরত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতির্পে দেশকে সকল শুরেই অভিষিক্ত করেছে । এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এড়ুকেশন ডিপার্ট্ মেন্টে কারখানাঘর বানাতে হয় নি : দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহ্মগংখাক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যকে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সন্ধ্যারত হয়েছে— নাড়ীর বাহনগর্নল কোনোটা-বা স্থ্ল, কোনোটা-বা অতি স্ক্রের, কিন্তু তব্ব তারা এক কলেবর ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বে'চে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জ্বিগয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ভালে যে ফল সে ফলায় নিচের মাটিতে তার আয়েজলন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজ্ঞাতীয় মর্। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বে'কেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনম্পতির দান নিচের ভূমিতে নিতাই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চান্তা শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য: ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বয়া করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা স্বৃতি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশেয় বৃহৎ মন পরম্পর্বাজিয়। সেকালে আমাদের দেশের মন্ত শান্তজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীতা ছিল না। সেই শান্তজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিম্বিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল; সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ম্রাণে নয়, উদ্বৃত্ত-উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চান্ত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি : জাপানে সেটা হয়েছে পণ্ডাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চান্ত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান ম্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপনকরা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পশ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্তলে: তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে ভারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অথাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসির্মেছ, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে — নোকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ বেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষরপরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা করে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লম্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক স ফোর্ডে আছে, কেম রিজে আছে, লন ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে করে বসি, এরা পরম্পরের সবর্ণ: যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেম-সাহেবের সঙ্গে সত্যসতাই বর্ণভেদ ঘটে বার। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের

দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্স্ফোর্ড কেম্রিজ বলতে শ্ব্রু ঐট্রুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলন্ড্কেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সতা, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাং থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তি-বশত নয়। এখনো বয়স হয় নি বলে যে মানুর্যাট মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের ম্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্তের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার প্রক্রন্ধলন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তর্রাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইণ্ট-কাঠ-চুন-স্কর্রাকর প্যাটার্ন্ দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছ্কলাল প্রে একদিন কাগজে পড়েছিল্ম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্য-সাঁচব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময় বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সন্বল থব করি তারা অব্ঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশ্রনো করা সেও একটা শিক্ষা। অথাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অথাভোববশত অসম্ভব বলে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইম্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইম্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছ্রির বানিয়ে দিলেও কতকটা সাম্ভনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে ম্ল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অম্তের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অম্ত, ইণ্টকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রুপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্যা, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মন্ত করে চোথে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল বায়সাধ্য ব্যবস্থাপালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুন্শিষ্যের মধ্যে অকৃষ্টিম হৃদ্যভার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে—কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদুব্য তৈরি করে থাকে পাশ্চান্ত্য বুদ্ধি তা কম্পনা করতে পারে না। যে নৈপ্লাটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দ্বর্ভাগান্তমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চান্ডোর চেয়েও কম ব্রঝি। গরিব ষখন ধনীকে মনে মনে ঈষা করে তখন এইরকমই ব্রিদ্ধবিকার ঘটে। কোনো অন্বর্ডানে যখন আমরা পাশ্চান্ডোর অন্বকরণ করি তখন ইটকাঠের বাহ্বলো এবং যশ্তের চক্রে উপচন্তে নিজেকে ও অনাকে ভূলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কাপণ্ণো এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসভ্জা স্বভাবতই যায় বাহ্বল্যের দিকে। প্রতাহই দেখতে পাই, প্রবিদেশে জীবনসমস্যার

আমরা বে সহজ সমাধান করেছিল,ম তার থেকে কেবলই আমরা স্থালিত ছচ্ছি। তার ফলে হল এই বে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল প্রবিং, এমন-কি তার চেরে করেক ডিগ্রি নিচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না — এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মুর্শতার কালিমা মথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায়ে তলাছে তার প্রতিকারের অতি কালি উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্প্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশচান্ত্য ধনী দেশকেও অনেক দ্রে এগিয়ে গেছে। এমন-কি বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার বায় বিদ্যা-পরিবেষণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার থাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মাগত গ্রেত্ব অভাবটাই সব চেয়ে দ্বশিক্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জ্যোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্য লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জ্যোড়-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে স্টিকিৎসা বলে না। তার ব্যান্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু ম্মুর্ট্ব প্রাণপ্র্রুষের এতে সাল্পনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা প্রেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্য-প্রেইর পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হ্ন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধন-হারা ব্যবসায়ে ম্নাফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা থেরে মান্য; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মান্য-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদ্বস্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার প্রনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত-মৃশ্ব কর্পকৃহরে অগ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যদ্রুউ হয় তবে আশা করি, প্রনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সম্পূ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যার বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যুনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তথনকার ধনী মান্তেই আপন চন্ডীমন্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরুপে পাঠশালা রাথতেন,

গ্রহ্মশার বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরণরিচর আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়েদের সক্ষে। মনে আছে এই দালানের নিস্তৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীর দ্বন্ধন বন্ধন অশ্বরথবাগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তথন মানহানির দ্বঃসহ দ্বঃখে অশ্বপাত করেছি এবং গ্রহ্মশার আশ্চর্য ভবিষ্যংশৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্ররাসে আরো অনেক বেশি অশ্র্ আমাকে ফেলতে হবে। তথনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশ্বশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠাপ্ত্রক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বারবার তার পাতা উল্টিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কৃণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত্র দেশের শিক্ষা-পরিবেষণের শ্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগ্বলির প্রপ্রে রিক্ষত ছিল — এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশ্বপাঠ্য বইরে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালার আজ জল শ্বিকরে এল, তেমনি রাজ্যর অনাদরে আধমরা হরে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দ্বের করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছ্ব বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে ঋ্ব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশ্ব মুখ্বেজমশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যার ষতই পাকা হোক, তব্ব শিক্ষা প্রেরা করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখ্বেজমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দ্র পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলংশক্তির স্তুপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেচে থাকলে চাকা আরও এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণাত সভার দফ তরে এখনও পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তব্ আমি যে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা-সমাধান দ্রহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পণ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দান্তান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সব্র করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপ্রণ স্যোগের জন্যে স্দুণীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অলপ বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাই তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশ্ব যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইন্ধিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দ্বেষ্ক ধরে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কন্ইটা পর্যন্ত। এতদ্বে অত্যন্ত সতর্কতা স্থিকিত বিরেই। স্থিটর ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশ্বমূতি দেখতে চাই, সে মূতি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমণ যোজনা নয়। বরুক্র বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূতির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূতি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালম্বের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষা-শিক্ষার অপট্র। ইংরেজি ভাষার অন্থিকার সঞ্জেও মদি তারা কোনোমতে ম্যাটিকের দেউড়িটা পেরিরে যায় উপরের সির্ণড়ি ভাঙবার বেলার বলে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় নাঃ

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও মেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিরমে ইংরেজি শেখার সুযোগ অলপ ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচর ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখন্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব কজন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুখু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আন্ডামানে চালান ধাবার উপযুক্ত? ইংলন্ডে একদিন চুরির দন্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখ্ছ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আন্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে বারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তব্ এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক ষে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পঞ্চে হাওড়ার প্রলটাই নাহয় দ্ব-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জন্টবে না—একটা লাইসেন্স্-দেওয়া পান্সি, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মন্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটকে আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মান, যকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নডতে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদুশে ষতই নিখতে হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস ট্রেটকে জানতম: তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভার তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যার যা বক্তব্য ছিল वना श्ल भर मािक्स प्रोटित मन शन. शास्त्र लाक्त वाःलाय किए वना छाँउ छ কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাভি ফিরে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্ততা এইমার তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বৈশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হর না। ম্যাজিস ট্রেট নিজেই জানতেন তাঁর বাংলাকথনের ভাষা এমন নর যে, গোডজন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সমাক। তাই নিয়ে তিনি হেসেওছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতম না, ধরণীকে অনুনয় করতম দিখা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিকের কৈফিয়ত আত্মীর বা

অনাত্মীর -সমাজে গ্রাহ্য হয় না । একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্মান তত্তজ্ঞানী অয় কেনের हरदिक वक्का भारतिष्टलम। जामा क्री क क्थांगे ज्ञाकि वरन मत क्रादन ना त्व. देश्तिक मानल आमि वाबराज भागि रमणे देश्तिक। किन्न अस्तरकान देश्तिक শানে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয় কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এই দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ रुद्ध ७८४। वाय:-रेशनम नात्म निर्वाणमञ्ज अवस्ता-माठक এकটा भव्म रेश्दर्वाष्ट्राण আছে: কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুলে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্ষ বলে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারও ইংরেজিতে চাটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলত্ত্ব দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা ষথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা বায়। তা হোক অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিবিক্তকে বর্তাদন আমাদের মেনে চলতেই হবে তর্তাদন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোডাই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশর জরত্রির তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গরে,জনের মতো অভিভাবক वाश्नाप्पटम दर्शम भाउता यादा ना. ठाटे दर्शम मार्थि कदत नाछ त्नरे। वाश्ना-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নতেন স্বাধীনতার দাবিকে প্রোতন অধীনতার সেফ্গার্ড স্এর দ্বারা বেড়া তলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফে'সে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রামাটা বিলিতি মশলার বিলিতি ডেক্চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলকে: তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্যে দিতে পারি তাতে ভরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বস্কুক, আর যারা রবাহতে বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেডে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল কলাপাত পদ্ধক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘাকাল পরায়ভোক্তী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপ্রক নেই. এই কঠিন তক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘ্র্ণি হাওয়াতেই আর্বার্তত হতে পারত; দ্র দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উংপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনার দক্ষিণ হারদ্রাবাদ বরুসে অলপ; সেইজনাই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওরা সহজ হয়েছে বে, শিক্ষাবিধানে ক্ষপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওরা আর-কিছ্ই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিস্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দ্ ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপ্রক-রচনা প্রায় পরিপ্রেণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিণ্ডিও হল, নিচে থেকে উপরে লোক-বাভায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেক্ট স্বেরাগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তব্বও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুক্তর

বাধা অতিক্রম করে বিনি এমন মহৎ সংকলপকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্র স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যার আকবর হর্দরির সাহসকে ধন্য বিল। বিনা ছিধার জ্ঞানসাধনার দ্র্গমভাকে তাঁদের মাত্ভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দ্ভাষীদের
তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃত্যান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশার দ্রে
এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে স্বর্গান্বিত করতে পারে তবে একদা
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িরে
গোরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধর্নন ধর্নির সঙ্গে একই ম্ল্য দাবি করবে
কোন্ স্পর্যায়? বনম্পতির শাখায় যে প্রগাছা ঝ্লছে সে বনম্পতির সমত্লা
নয়।

বিদেশ থেকে বেখানে আমরা যক্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভরে ভরে অক্ষরে অক্ষরে পর্নথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সঙ্গীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। ষক্র আমাদের স্বায়ন্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বান্বর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয়-শ্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্ত্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্তাকে কিছ্বতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শ্বেষ্ যে ইংরেজি য়্নিন্তাসিটির গায়ের মাপে ছে'টেছ'টে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাস্ক উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়্লে ক্ষত বিক্ষত করে বির্ত্ত্ব হাতে তাকে রোপণের গলদ্বর্ম চেন্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পেণ্টচছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জ্যন্তিত, যারা ছাত্রদের আব্যত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র ষারা ভদুসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূরে পার্শ্বে সংকৃচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জনা। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সম্পতি ছিল 'নুমাল স্কুল' -নামধারী মাথা-হেণ্ট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিত ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছ্ব-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অন্করণে আপন সাধ্য ভাষার কোলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বংসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে উধর্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশ্কালেই বাংলাভাষার ভাশ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত।

সে ভাশ্তারে উপকরণ বতই সামান্য থাক, শিশ্মনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেন্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খ্রিড়রে খ্রিড়েরে দম হারিরে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাধা-ঠোকাঠ্কি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মান্ত হতে হয় নি। এমন-কি সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বা গালে একটা বড়ো চড় থেরেছিল্ম, এইটেই একমাত্র অবিস্ফরণীয় অপঘাত; বতদ্র মনে পড়ে মহাকাবোর শেষ সর্গ পর্যস্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথার প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওরা-নেওরার এই প্রক্রিয়ার সামজস্যসাধনই স্কুম্ব প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ার। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধ্সাদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পশ্ডিত এবং বিশ্বমচন্দের মতো বিজাতীর বিদ্যালয়ের কৃতী ছার এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাংলাতে চেন্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অর্মনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারান্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গন্ন করার আশুক্রা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সন্যোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আশ্দাজ করতে পারি নে বলে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিল্ম, তাই কচি বয়সে त्रहना कता ও कुछि कतारक এक करत जूनार दर्श नि ; हमा এবং ताम्रा र्थांज़ ছिल না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিস্তাকে ফ টিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না: ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাব্ধানে সেলাই করে করে কাঁথা ব্রনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটাকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেট্কু নিজের খ্রিশতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশ্বাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যন্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাথে নি। আমার ইংরেজিশিক্ষার সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদু সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; বা-কিছ, ছেড়া-ফাঁটা, যা-কিছ, মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশ্বকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষার : সেই খাদ্যে খাদাবস্থুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদাপ্রাণ ছিল, যে খাদাপ্রাণে স্থিতকর্তা তাঁর জ্ঞাদুত্রক पिरवटकरा ।

অবশেষে আমার নিবেদন এই বে, আজ কোনো ভগারথ বাংলাভাষায় শিক্ষা-দ্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমষ্ট্র পর্যন্ত নিয়ে চলনে; দেশের সহস্ত মন মুর্যন্তার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জবিনী ধারার স্পর্শে বে'চে উঠ্ক; প্রথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাত্ভাষার লক্ষা দ্ব হোক; বিদ্যানিতরণের অলসন্ত স্বদেশের নিতাসম্পদ হয়ে আমাদের আতিখ্যের গোরব রক্ষা কর্ক।

জানি নে হরতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথার কেবল জোড়া-তাড়ার কাজ চলেছে, স্থিট হয়েছে কম্পনার বলে।

্ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

## আশ্রমের শিকা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব র প কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতির প স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পম্তি, বিলাসমোহম্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধ্রনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রুপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গ্রন্ক। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মান্ম— নিন্দ্রিয়ভাবে মান্ম নন, সিন্ত্রিয়ভাবে; কেননা মন্ম্যুত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারার শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজ্ঞাগর্ক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে ম্লাবান উপাদান। তার সেই ম্লা অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গ্রন্থর মন প্রতি ম্হুত্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদুলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈন্ত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি পাছপালা। তর্নতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিনিয়া।' বলা বাহনুলা, মানবচিন্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খনুশি। সেই খনুশি স্কুনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খনুশির দান। বাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খনুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গ্রন্থানিয়ার মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যন্থ বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গ্রের অস্তরে ছেলেমান্রটি একেবারে শ্নিকরে কঠি হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শ্নুধ্ব সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুক্তা ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর মোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁরে কভকগ্রেলা ব্রুড়ো ব্রুড়ো উপ্রনদীর যোগেই নদরী পূর্ণ নার। তার জাদি ধর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগ্রুলোর মধ্যে হারিয়ে বায় নি। যিনি জাড়ালকক ছেলেদের ডাক শ্রুলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্রিসত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গ্রুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দ্রবাতি তা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সন্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নন্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে ফলে ধর্নি উঠছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফ্লে ফোটাবার ফল ফলাবার মর্নগত সহযোগ রক্ষ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিন্তে শ্রাণের চিন্তা।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারার তারা আরাম চার না, স্বােষার পেলেই গাছের ডালে তারা চার ছাটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগ্রুভাবে চণ্ডল। শিশরে প্রাণে সেই বেগ গতিসণ্ডার করে। বরক্ষদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা বে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মাুক্তি পাবার জন্যে তারা ছট্ফট্ করে। আরণ্য শ্বিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছ্ম্ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃস্ত হয়ে প্রাণেই কন্পিত হছে। এ কি বের্গ্সিণ্ডর বচন! এ মহান্ শিশরে বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগ্বলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্তার কথা। মনে পড়ছে কাদন্বরীতে একটি বর্ণনা: তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোড়ে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেন্টির মতো। শ্ননে মনে জাগে, সেখানে গোর্-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্ম-পর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার স্থ্য-বিস্তারে আশ্রমে হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযের্গাতা ক্যমনা কর্মছ।

মান্বের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনষাত্রা কুদ্রী ও মালন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনভাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগ্রহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তার্মাসকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টার স্কার স্কার স্কারণ ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দারা একত্র বাসের সতর্ক দারিত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ্ঞ করা চাই। একজনের শৈথিলা অনোর অস্ক্রিয়া অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোষটি সভ্য জ্বীবনষাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত জ্বামান্দের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগতার সভ্য নীতিকে প্রভাহ সচেতন করে ভোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগিটকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণলাঘব অত্যাবশাক। একান্ত বন্ধুপরায়ণ প্রভাবে প্রকাশ পার চিন্তবৃত্তির স্থূলাভা। সৌন্দর্য এবং স্বাবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মৃক্ত করা চাই কেবল আলস্যা এবং অনৈপণ্য থেকে নয়, বন্ধুল্বেজাতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুলাের বন্ধন থেকে মৃক্ত হতে পারে। বালাকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনির্মাণ্ডত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যক্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অলপ-কিছ্ উপকরণ, বা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই স্গিটর আনন্দকে উদ্ভাসিত করবার চেণ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সৃত্য স্বাক্ষ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃ স্বচর্চাকে আমাদের দেশে অস্ববিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে পরিনর্ভরতার লম্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আম্পার বেড়ে ওঠে, এমন-কি ভিক্ষ্কভার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ব্রুটি নিয়ে কলহ করে। এই লম্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাছে। এর থেকে মৃত্তিক পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বরুক্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অমভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেষণের সময় মেজের উপর দিরে টানতে টানতে তার তলা ক্ষরে গিয়ে ঘরমর নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দ্বঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের ব্রুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বে'ধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই দ্বির করে রেখেছ যে, নিষ্ট্রিয়ভাবে ভোক্তুত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মন্সম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছ্ বিরলতা, আয়োজনের কিছ্ অভাব থাকাই ভালো; অভাস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদ্বরে করে তোলা তাদের নন্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছ্ চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীরমনের শক্তির সমাক্ চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মান্বের আপনার স্থিত-উদয় আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্ত্ত্বের প্রধান লক্ষণ স্থিতকর্তৃত্ব। সেই মান্বই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি স্থিট করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেণ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বন্ধিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিণ্ট নম্নামত রুপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য ষে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎস্কের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বার্চক আনির্মেছিল্ম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই বন্দটার ঘ্রণিপাধার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলমে অতি অলপ ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা বা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরোৎস্কাই আন্তরিক নিজীবিতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি প্থিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত প্থিবীর সব-কিছ্রেই 'পরে তাদের অপ্রতিহত উৎস্কা। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সব্জিগতে।

প্রেই আভাস দিরেছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপ্রেণভাবে বে'চে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উধর্বিশথরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎস্কুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন ঘাদের দ্ফির বইরের সীমানা পেরিয়ে; যারা চক্ষর্জ্মান্, যারা সন্ধানী, যারা বিশ্বকৃত্হলী, যাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব-চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব-চেয়ে দ্র্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপয্কুত্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতিত সবভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রুত্র বিপদের কথা এই যে, যাঁদের সঙ্গেত তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ট্র হওয়া, তাদের বিদ্রুপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দ্র্বল পর-জাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অনায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দ্র্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়— মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্লেহ। তৎসত্তেও অসহিষ্ট্রতা ও শক্তির অভিমান ক্ষেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দ্যুটান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দ্র্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্দ্রেই হোক আর শিক্ষাতন্দ্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসরিতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

## <u> शक्त्रश्राय</u>ण

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহ্ত। আমার জীপ শরীরের অপট্তা এই দারিত্বভার গ্রহণের প্রতিক্ল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গোরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শহুভকমে বাংলার বাণীকে বিদ্যামণিদরের উচ্চ বেদীতে বর্ষণ করেছেন। বহুদিনের শ্লুড আসনের অকল্যাণ আজ দ্রে হল।

দর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দর্ঃসহ লক্ষণ এই বে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্ষ সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিরে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রতুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নন্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারন্তের প্রথম সচনার শিক্ষণীয় বিষয়গলে অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধ্রনিক জাপান অভার্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সনুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয় নি: নিবিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজনাই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশাক। বে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যাবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার করে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেণ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র রূপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর রূপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শর্কিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হর্মোছ : জেনেছি যে, সম্মুখবতী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিণ্ডিংকরছকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামর বাসী বেদ য়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দ্রেবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো: অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরক্তে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই বার্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মার, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাতে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চির্রাদনই থাকে পঙ্গ, হরে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্রেইন্সাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আপ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পর্শেতা হওয়া অসাধা। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পক্ত হরে আছে সে কথা সে আপনি অন্তের করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে কেননা ঋণ করে তার দিন চলে বায়। গোরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিরে দিরেছে। যারা এই শিক্ষার পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বৃদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রম পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দূর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি বতই বন্দের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কতার্থ হবার र्जीयकाती तरल भग रूट थारक। तला वार्ना ख, भतामक मनरक बरे फितरेमना থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজাকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিষে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে বর্তমান অবস্থার আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে রুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রন্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রান্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্ম-বক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মটেতামক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, একে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীব্যাতার ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত বলে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবণনিবিশেষে সকল মানুষের অধিকারগমা: এই অধিকার মনুষ্যুত্বের সহজ্ঞাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাণ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্তে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণােই দাতা ধনা ও গ্রহণ করবার শক্তি দারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থ ভাল্ডারের দ্বারে কডা পাহারা, কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভান্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গালবিহীন। লক্ষ্মী কুপণ কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকপণ: কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গোরব করবার কারণ আছে যে, রুরোপীর সংক্রতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্ণে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দূর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যালে যারা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশ,নোয় চিঠিপতে কথাবার্তার একান্ডভাবেই ইংরেঞি ভাষা ক্রবহারে অভ্যন্ত হয়েছিলেন, বাদিচ তথনকার ইংরেজিশিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্ম ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উন্তাবিত তব সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দুরেদেশী ভাষার থেকে আমরা ব্যতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্ম-বিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নতেন আবিষ্কৃতির দুটি উষ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিতাস পির উপদ্রেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশন্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ন্ত করে য়রোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আর্মান্ডত হয়েছেন ও তপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃত্রসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচদা করতে। কিন্তু, এ কথা ব্রুবতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক তার উদ্বন্ত থাকে অতি সামানা। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্থালতগতি প্রথম-পদচারণার ভীর, সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল টন-হোমর-প্রতিভার অতিথিসংকার। এই আতিথ্যে অগোরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই ষেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পথমাক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাতদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুলা, তাঁর চিত্ত অনু-প্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেণ্টা করেছেন। সেই চেণ্টার অকৃতার্থতা ব্রুতে তার বিলম্ব হয় নি। কিন্তু, ষেহেত বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। ষেমন দরে গিরি-শিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেডে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুই-তীরবতী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান করে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নৃত্ন শিক্ষাকে বিষ্কমচন্দ্র ফলবান করে তলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদাপ্রবন্ধ ছিল ইস্কলে-পোডোদের উপদেশের বাহন। বাৎ্কমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্ডভাবে যুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাতীবৃত্তি করবার জনোই দরিদ্র বাংলাভাষার ষোগ্যতা। কিন্ত বাঁশ্কমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপে দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পতে। বস্তুত নৰষ,গপ্ৰবৰ্তক প্ৰতিভাবানের সাধনায় ভারতৰৰ্ষে সৰ্বপ্ৰথমে বাংলা-**एएएये इ. त्याभीत मध्याज्य कमन** ভावी कारनत প্রত্যাশা নিম্নে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উডে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তব্যু তার অব্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে त्र कमन विस्तृती रेक्ट आत विस्तृती थाक ना। आमापन प्रत्न वर क्टन কলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তর্মস্থরে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা-লাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিরে প্রকাশ করার স্বরোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভার আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হর নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বৰূপক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলার। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করে-ছিলুমে বহিরক্ষান্তরূপে প্রেসিডেন সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পেশছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যতার ছিল যাতে আমাকে দেখবামার পরিহাস উঠল উচ্ছনসিত रता। त्यानाम मण्डनीत र्वारत त्थरक अभामक्षमा नित्र अत्मिष्ट। भत्रत पिन থেকেই অন্ধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর বে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতভাষার সাধনা-পুণোই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্লের অতীত छिल ।

বর্তমান বুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। সান্ধের বৃদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুলিম্পরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভা প्रिथियो जर्रे अभन्न मान्याय मर्थारे धक्रो क्षेत्रामार्च श्रवे रखाह । विख्यान সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিস্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, যুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উন্তাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসার্যান্তার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ প্রথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিন্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করে দেবার চেণ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্ব চই বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গর্বল প্রজ্ঞাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নর্ববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবয়ংগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-দণ্ডিত স্ত্রশাকার নিরক্ষরতার বাধা অব্দ কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে: সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিছে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বদ্পর্যায়িত ছাত্রদেরকে স্বদ্প্রাত্ত বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বন্পায়তন খেয়ানোকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আস্থ-চেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়: সে স্পর্শন্ত ক্ষীন বেহেত তা প্রাণবান নয়, বেহেত সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচামহাদেশের বে-যে অংশে নবদিনের উদ্বোধন জেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আর্থপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদ্রে প্রশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবয়গের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নৃতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই দ্বতঃস্ক্রিয় উদু যোগকে অনেক দিন পর্যস্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ-ক্ষেত্র থেকে পূর্থক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতৃ বে'ধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাতা-বোধকে অকম্মাৎ আঘাত করতে কৃণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুক্ত মণ্ডচ্ডা থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন. সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনিদি তা সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই স্যোগ্য প্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন প্রীয়ক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বণ্ডিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতিলম্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে প্রনন্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চান্ত্য-আবহাওয়ার শীতে-আড্ন্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনর্পে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দ্বঃসাধা চেণ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতসূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গোরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বিহুত্বত হয়েছে তব্ অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষার্পে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আক্র সম্মাননীয়। যে শোর্ষবিদ্যালয় ব্যক্তিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, রুরোপীর শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত সম্বন্ধে সত্তীর প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সগুরে ও শক্তি-আবিষ্কারে অভ্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মন্ব্যন্থের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে ময়। হিংস্ততা, লাক্কাতা, রাণ্ট্রিক ক্টনীতির কুটিলতা শাশ্চান্তা মহাদেশ থেকে বেরকম প্রচণ্ড মার্তি ধরে মান্বের স্বাধিকারকে নির্মান্ন ভারুর দলন করতে উদ্যাত হরেছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। बान त्यत प्रताकाण्कारक अबन वृहर आय्यात, अबन श्रेष्ट्रेण शीवभारा, अबन সর্ব বাধাজয়ী নৈপ্রণার সঙ্গে জয়য় ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষ হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরছে ও মাঝামাঝি কালে যখন রুরোপীয় সভাতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল ষে. এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অক্সারিম শ্রন্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভাত : নিশ্চিত ন্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যারপরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োব্যদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিল্ম মান্মকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভাতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিত कारात मारावे जात नाराविक, जात मानविक्षती अमीन काल दल. कीप दल रवे. বলদপিতের পেষণযন্তে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চান্তা ভখন্ডে যে-সকল বিশ্ববিশ্রত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিমবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অন্তত উৎকর্যসাধনে সমস্ত বৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুবের প্রতি মানুবের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দুঢ়বন্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে উধর্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্দ্র যেখানকার বাতাসে সন্ধারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যালোক রিপ্রপদদলিত প্রথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড্-ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পূথিবীতে আমরা ষে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল মানবজগতের উধর্বলোককে নির্মাল রাখা, সেখানে পুণাজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাসহীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রন্ধাভাজন; সমস্ত প্রথিবীকে নিষ্ঠার শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপয়্ক বলে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস -পানে উদ্মন্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চান্ত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবৃদ্ধির সঙ্গে শৃভবৃদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভাতা অসংষত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গোরব ঘোষণা করব কোন মূথে!

কিন্তু একদিন মনুষাম্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চান্ত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা বলে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সন্তাই মিখ্যা এবং তার স্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্থলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বারবার, নিজের শ্রেণ্ঠ দানকে সে বারবার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখোছ আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গৈছে, মানবর্মাহমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা ষেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয় করেছে মান্বের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধ্লিশারী ভগ্মস্ত্পের উপরে দাড়িয়েও। র্রোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মান্বকে। দেবার শক্তি হাদ না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের ষ্প আসত না এ কথা বলা বাহ্লা। সে দিয়েছে আপন অদম্য শোর্ষের, অসংকুচিত আক্ষত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিরেছে

প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞানবিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে, দ্বর্গলের পক্ষে, দ্বংশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাগিয়ে তাঁরা বলদ্প্তের শান্তিকে স্বাকার করছেন, দ্বংখার দ্বংখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশ্ব পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিশ্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই প্থিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে. পাশ্চান্তা জ্যাতির লক্ষ্যজনক অমান্যিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তর্ণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্কৃত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্তন গোরবিদনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীর্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরুজ্যু বিষধর সপ্, বহুফণাধারী লোভের সপ্। সে বিষ উন্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চান্ত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দৃঃখের আন্দোলনে প্রতাক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু, ঘুণিরে টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দ্রগতির টেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দৃঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মৃতিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নর, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিয় দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সোদ্রাত্ত সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বৃক্তে খর নথর বিদ্ধা করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দ্বঃখদারিদ্রোর সহচর মঙ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীর্শাক্তকে জীর্ণজন্তর্বর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে— আশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দ্বিটর বাৎপাক্লতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত বিদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিক্ল অবস্থার কাছে ভীর্র মতো হাল ছেড়েদিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বাচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্যোগে নিজেকে অপ্রমন্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে প্র্রেষর মতো উজ্জ্বল বৃদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মৃত্তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যক্তিবর্জিত করে জেনে দ ঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাহ্বরের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বিশ্বত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেন্টা দুর্বল চিত্তের দৃলক্ষিণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের

শ্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বৃদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। বখনই আমাদের দৃগতির সকল দায়িত্ব একমার বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিক্লতার উপর আরোপ করে বিধির শ্নোর অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধ্তরাণ্ট্রের মতো মন বলে ওঠে: তদা নাশংসে বিজয়ার সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অস্তানিহিত আত্মশুলুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আত্মত হানতে হবে বহুশতাব্দীনিমিত মৃঢ়তার দুর্গভিত্তি-মৃলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সদ্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সদ্ধি হবে খণের জালে, ভিক্ষ্কতার জালে আন্টেপ্ডে আড়ন্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেণ্টতার দ্বারাই অন্যের শ্রেণ্টতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা বে কুণ্টাগ্রস্ত দান সপ্তর করে সে দান শত্ছিদ্র ঘটের জল, বে আশ্রম পায় চোরাবালিতে সে আশ্রমের ভিত্তি।

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও দ্বঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে দুঃসহ দুঃথের গর্বে।

টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে। সবলে ধিক্তৃত করো দীনতার ধ্লায় ল্ফুন। দরে করো চিত্তের দাসত্বন্ধ,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দ্বে করো মৃঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্বাদাবিসজন,

চ্র্ণ করো যুগে যুগে স্ত্র্পীকৃত লঙ্জারাশি নিষ্ঠ্যুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে মস্তক তুলিতে দাও অনস্ত আকাশে উদাত্ত আলোকে মুক্তির বাতাসে।

৫ काल्य्न ১०৪०

## আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার প্রপট ধারণা আজ্ব অসম্ভব। মোটের উপর এই বৃথি যে আমরা ঘাঁদের খাঁষমানি বলে থাকি অরণেছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল দ্বী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থা। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন বথেণ্ট ছিল, প্রাণের আখায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবতী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মাল স্কুদর মানসম্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের ম্তি। অব্যবহিত পারিপাশ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাজ্ফা এই কাম্যলোক স্ছিট করে তুলোছল ইতিহাসের অম্পট্ স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবতীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-দ্বংথের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রছ্বংশে তার স্কুপট্ট নির্দাসন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত স্কুদর যুগের থেকে ভোগেশ্বর্ষজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভ্তে ছিল্ম পন্মাবন্ধে সাহিত্যসাধনার। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পেণিচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রুপ নিতে চেয়েছিল আধ্বনিককালের কোনো একটি অনুকৃল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরুপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাইছিল—কেবলমাত্র বাণীরুপ নয়, প্রত্যক্ষরুপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মান্ব করে তোলবার জন্যে যে-একটা যক্ষ তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশ্বর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গ্রন্। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিশ্চিয়-ভাবে মানুষ নন, সিক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যম্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রব্রু। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গথেকে। নিত্যজ্ঞাগর্ক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে ম্ল্যবান উপাদান—অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গ্রের্র মন প্রতি মৃহ্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, ষেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপ্রুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যক্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্থু প্রাণবান নয়, হাইড্রালিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কণ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যাক্তিক চেন্টায় নীরস নৈব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পাঁড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনক্ষ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শথ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈন্তীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমান্ত নিপৃণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই শ্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সন্বন্ধে এ কথা বে সন্পূর্ণ সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খাশি। সেই খাশি স্জনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খাশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খাশি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

পরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথান্থানে যথাপাতে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থাক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেরেছেন তা দেবার সনুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গ্রন্থান্থার মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধান্ত্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গ্রহ্র অস্তরে ছেলেমান্রটি র্যাদ একেবারে শ্রিকয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শ্র্ম্ সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সায্ত্র্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে র্যাদ প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগ্লো ব্র্ডো ব্র্ডো উপনদী-যোগেই তিনি প্র্ণ নন। তাঁর প্রথম আরছের লীলাচণ্ডল কলহাস্যম্থর ঝরনার প্রবাহ পাথরগ্লোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছ্রটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছর্নিসত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ন্বর দেখে নির্ভায়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গ্রহ্র প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সন্তায় কর্ত্ম কর্বার প্রলোভনে, ছেলেদের আভিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নত্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফ্লে ফোটবার ফল ফলাবার মর্মাগত সহযোগ রক্ষ হয়ে থাকে।

আর-একটা গ্রহ্তর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারার তারা আরাম চায় না. গাছের ডালে তারা চার ছাটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগ্র্টভাবে চণ্ডল, শিশ্র প্রাণে সেই বেগ গতিসন্তার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছাটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্ফট্ করতে থাকে, সহজ্প প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আর্ল্যক খাবিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদাং কিন্তু সর্বাং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্— এই বা-কিছ্ম্ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃস্ত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হছে। এ কি বর্গ্সা—এর বচন। এ মহান শিশ্রে বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পলন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে. শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগ্লেলার বাইরে। আমানের আগ্রমের ছেলেরা এই প্রাণমরী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধ্লায় নানা রক্ম করে কাছে পেয়েছে তা নর,

আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে। তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযান্তার কথা। মনে পডছে, কাদন্বরীতে একটি বর্ণনা আছে— তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোন্ঠে-ফিরে-আসা পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকতা। এই সব কর্মপর্যায়ের দারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের স্থিতিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সন্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যেশীল কর্ম সহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোর, চরাবার कारक एडरलरमत नागारन जाता भागि रु अरमर रनरे, मूर्जागाक्ररम व यूरा जा সম্ভব হবে না। তব্ব শরীর মন খাটাবার কাজ বিশুর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখন্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভব স্। তা হোক, আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়া-মুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠালে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্চ্ছুত্থল এবং মালন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগ্রে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তার্মসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেণ্টায় স্বন্দর স্বশৃত্থল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একগ্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ্ঞ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিলা অন্যের অস্ববিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোর্ধাটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের নুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সনুষোগ। এই সুযোগিটকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বন্তুপরায়ণ দ্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সনুবাবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মন্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনেপণ্য থেকে নয়, বন্তুলাকাতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় বতই তা জড় বাহনুলাের বন্ধন থেকে মন্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে স্কিবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার স্বযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বন্তুগ্রলিকে স্কিন্মিলতে করবার আত্মশক্তিমলেক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অলপ কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই স্টির আনন্দকে সন্ত্রন্য করে উদ্ধাবিত করবার চেচ্টা ষেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সম্বেহি সাধারণের স্থাপ স্বান্ধ্য স্কিব্রা ভাবের। যেন আনন্দ

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অস্ক্রবিধান্তনক আপদন্তনক ও প্রদ্ধতা মনে করে সর্বাদা দমন করা হয়। এতে করে পর্রনির্ভরতার লম্জা তাদের চলে যায়. পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যার, ভিক্ষ্বকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের চুটি নিরে কলহ করেই ভারা আত্মপ্রসাদ ला**छ करत। এই ल**म्झाकत मौनजा हात मिरक সর্বদাই দেখা যাচছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পন্ট বোঝা উচিত, বেখানে নালিশ কথায় কথায় ম খর হয়ে ওঠে সেখানে সণ্ডিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। নুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদাম যাদের আছে, খৃতখুত করার কাপুরুষতায় তারা ধিকার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে. অমভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির স্ভিট হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের ব্রন্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বে'ধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্দ্রিয়ভাবে ভোক্তত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খ্তেখ্তের বিস্তার করে নিজের মঙ্জাগত অকর্মণ্যতার লঙ্জাকে দশ দিকে গ্রন্তারিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে বথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘ্ণাতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসভোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদেবিলা প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছ্ অভাব থাকাই ভালো, অভাস্ত হওয়া চাই স্বলেপ, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদ্বরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছ্ চায় তা নয়, তারা আত্মপুস্ত; আমরাই বয়সকলোকের চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অলপ নিয়ে চলতে পারে। শরীর মনের শক্তির সমাক্র্পে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অন্তিশয়। সেখানে মান্বের আপনার স্তিট-উদাম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেণিয়ের ফেলে দেয়। আত্মকর্ত্বির প্রধান লক্ষণ স্তিকত্তি। সেই মান্বই যথার্থ স্বরাট্ যে আপনার রাজ্য আপনি স্তিট করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মন্বোচিত সেই আত্মপ্রতনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বিশ্বত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নম্নায় র্প নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখাভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিন্দতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীচ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্ত্র শৈথিলা বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ওংস্কোর অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়্চক আনিরেছিল্ম। প্রত্যাশা করেছিল্ম প্রকাণ্ড এই ফল্রটার ঘ্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখল্ম অতি অলপ ছেলেই ওটার দিকে

ভালো করে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিরে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মান্বেষর প্রতি আমাদের ছেলেদের উৎস্কা দ্বর্ল, গাছপালা পশ্পাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছ্বকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরোংস্কাই আন্তরিক নিজীবিতা। আজকের দিনে যে সব জাতি সমস্ত প্থিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত প্থিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের উংস্কোর অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মান্য ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন থাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেক্টে আছে— তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

প্রেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপ্র্পভাবে বেণ্চে থাকবার শিক্ষা।
মরা মন নিয়েও পড়া মৃথস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উধ্বশিখরে ওঠা যায়;
আমাদের দেশে প্রতাহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে
যাদের মন গ্রন্থের পগ্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসন্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের
প্রতি যাদের চিন্তবিক্ষেপের কোনো আশুকা নেই। এরা পদবী অধিকার করে,
জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের
ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎস্ক হয়ে থাকবে—সন্ধান
করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত
হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষ্কান, যাঁরা সন্ধানী,
যাঁরা বিশ্বকুত্হলী, যাঁদের আনন্দ প্রতাক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে,
যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমশ্রল স্থিত করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দূর্লাভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যাবান, ছেলেদের প্রতি শ্লেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি<sup>'</sup>সামান্য কারণে অসহিষ্ফ্ হওয়া এবং বিদ্রুপ করা অপমান করা শান্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের ञानम थार्क। एडलाता जरवाध रुस्त मूर्वन रुस्त भारतत रकारन जारम, এইজন্য তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত ক্লেহ। তৎসত্ত্তে স্বাভাবিক অসহিষ্ট্রতা ও শক্তির অভিমান ল্লেহকে অভিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মান্য হবার পক্ষে এমন বাধা অম্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্যভার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্বাতন ঘটে তার বারো আনা অংশ গ্রেমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিল্ম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জনোই বে শিক্ষক আছেন তা নয়। আৰু পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক

ছান্তকে রক্ষা কর্রোছ যার জনো অন্তাপ করতে হয় নি। রাণ্ট্রভন্তেই কী আর শিক্ষাতন্তেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

প্র আবাত ১০৪০

\$

শিলাইদহে পশ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভূতে বাস করতুম। একটা স্ভির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পরে দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতন্তত গ্রুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুর্টি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যান্ত অবারিত মাঠ সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকী-বনের মধ্যে অতিথিদের জনো দোতলা কোঠা আর তারি সংলগ্ন রামাবাডি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর একটি মাত্র পাকা বাডি ছিল একতলা, তারি মধ্যে ছিল প্রোনো আমলের বাঁধানো তত্তবোধিনী এবং আরো কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বার্ডিটিকৈই পরে প্রশন্ত করে এবং এর উপরে আর একতলা চডিয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তুত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উচ্চু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালপ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপারের দিকে ছায়াশ্ন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি. বাড়ি ঘর সেখানে অলপই। ধানের কল তখনে। আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারিদিকে বিরাজ করত বিপলে অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দারী সর্দার, ঋজন্ব দীর্ঘ প্রাণসার তার দেই। হাতে তার লম্বা পাকা-বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্মবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অন্কর-পরিচর নিয়ে। আমি সম্ঘীক আশ্রয় নিয়েছিল্ম দোতলার ঘরে।

এই শাস্ত জনবিরল শালবাগানে অলপ কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিল্ম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জার্নিয়েছি। একটা কথা ভূলেছিলাম যে সেকালে রাজস্বের ষণ্ঠ ভাগের বরান্দ ছিল তপোবনে, আর আধানিক চতুম্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক কিরাকম উপলক্ষেনিতাপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগালি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিম্ব রক্ষার জনো কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেন্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমান্র আমারি ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভার করে। গ্রের্নিষের মধ্যে আর্থিক

দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হরেছিল যে সহজ উপারে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেণ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দ্বংখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার স্বোগ হরেছিল এই যে, রক্ষবান্ধব এবং তাঁর খৃষ্টান শিষ্য রেবাচান ছিলেন সম্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আথিক ও কর্ম-ভার লঘ্ব হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভূলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা বাক।

এই সময়ে দ্টি তর্ণ য্বক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধ্ব কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জ্যোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসম। তাঁর প্রের্ব তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দির্মেছলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্থারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে ব্রেছিল্ম তাঁর অলপ বয়সের রচনায় অসামানাতা অনুক্তর্লভাবে প্রছয়। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিম, দ্টো একটা মিন্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিক্ষ্ব হয়েছিলেন, কিন্তু সোমাম্তি সতীশ স্বীকার করে নির্মেছিলেন প্রসম্ভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকলপটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যাৎ ছবি আমি এ'দের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জন্মল করে ধরেছিল্ম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহনান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তার সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দ্বই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললেম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযান্তার ঢালা পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কছনতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্রের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতৃম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিষেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভান্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসন্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অলপ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে স্বাভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে সব ছায়কে পড়াবার ভার ছিল তাঁর পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নিচেকার পইটা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণা ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজনো তিনি

যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-য়ান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্ব শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মৃত্যি। এক বংসরের মধ্যে হল তার মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মৃখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পরে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তবাপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আরুষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিষ্কে করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের রুপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলমে। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অব্প ছিল তব্ ও আনদের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একট্ও কৃপণতা ছিল না। স্কাভীর কর্ণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত নির্মামতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দন্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠ্ররতার তাঁকে অশ্র বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভান্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠা বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দরে রাখেন নি। আত্মযাদার স্বাতন্ত্য রক্ষার চেণ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সথা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেন্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তজন গজন শ্নতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর শ্লেহ তাঁর ভংসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রতাহ অন্তব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের স্থিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন. জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণা ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধন অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করে-ছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সপ্তর উন্দর্ভক করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অন্দের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বরস অন্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নিলিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিন্ত্যে তাঁর

গুদাসীনা ছিল না তব্বও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপ্রণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অলপ সময়ের জনা এসেছিলেন আমার এক আত্যোৎসগ'পরায়ণ বন্ধ মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংখ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন শুরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অলপদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষান্তত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম র্যোদন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞিং শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেল্ফ। এই বলৈ আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকর পে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রন্ধার নিদর্শনিরপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপ্রযুক্ত বেতন রূপে।

এ'দের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্র দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আটি দৈটর একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমার শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছার্টদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃরিম বন্ধন। তাঁকে যারা শিক্ষশিক্ষা উপলক্ষেকাছে পেরেছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কমী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জনুগয়ে এসেছেন। স্ভিকার্যে এই বৈচিত্রের প্রয়েজন আছে। নতন নতন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষ্মের রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুব্রির দ্বারা প্রয়াতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের স্ভি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভক্ত করলে স্থিত সংগতি রক্ষা হয় না।

C

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বরস যখন অন্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতি-প্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দ্বঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না. কিন্তু সেইটেই আমার অসহিস্কৃতার একমাত কারণ নর। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তব্তুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের

সম্বন্ধ জন্মে গিরেছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের প্রক্রের জন্যে সকাল-সন্ধার ছারা এপার-ওপার করত—হাসগ্রো দিত সাঁতার, গ্র্গাল তুলত জলে ডুব দিরে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ প্রে প্রে মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাধার উপরে ঘনিরে আনত বর্ষার গভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমল্যণ আসত উৎস্ক দ্ভিটর পথে আমার হদরের মধ্যে।

শিশার জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ. প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভূষপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্রাকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নিজীব নিরালোক নিষ্ঠার করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনার মনের মধ্যে বার্থা বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চণ্ডল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডকেশন-বিভাগীয় দাঁডের শিকল ছিল্ল করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভার্ত তাকে যথার্থই বলা যার বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছাটি। কোনো কোনো দিন পডেছি রাত দটোে পর্যস্ত। তখনকার অপ্রথর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেন্ডা তেলের সেব্রের প্রদীপে দ্রটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিরে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হাস হত কিন্তু হত আয়ুব্যদ্ধ। মাঝে মাঝে অন্তঃপরে থেকৈ বড়াদিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিরে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে সব বই পডবার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গ্রেজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্যা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলমে তখন কাজ বেডে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথার তাকে ইম্কলে পাঠালে আমার দার হত লঘু এবং আত্মীয়-বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিত্র সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল. অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পর্নিট ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকৃত্ত নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণ্যাতার অন্যান্য নানাবিষ সংযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহ-চালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বণিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভার চির্রাদনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের স্যযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিক্ড চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না: মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সমাক্রুপে ব্যবহার করবার ষে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভন্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে ষেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব-দ্বঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজ্ঞনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ যে সমাজে আমরা মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্তার রীতি ও আদর্শ এখানে পেশছতে পারত না, এমনকি তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে সকল আরামে ও আড়ুম্বরে অভান্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দ্রের। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতার যে অভ্যাসগর্নি অপরিহার্মর্পে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসামিধ্যে রথীন্দ্রনাথ ষেরকম ছাড়া পেরেছিল সেরকম মৃত্তি তথনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপ্রোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশম্পন আছে তারা তয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেয়েতে শিকার করতে—কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহে। তা নিয়ে ঘরে উদ্বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জনো বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ থর্ব করা হয় নি। যথন রথীর বয়স ছিল যোলোর নিচে তথন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থবাহীর সঙ্গে পদরজে কেদারনাথ-শ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যাদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কন্টেসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্লেহের ভীরতাবশত বণ্ডিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাডির চার্রাদকে যে জীম ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উন্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাদের আদিন্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল: তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসম হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষ্যন্ন রেখে পালন করে, পণ্ডাশ বিঘে জমিতে আল, চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্তপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে भारक ट्रांस थारकन। किन्न जाँवन फ्रांस ध्रवन अपेशामा नौत्रात धर्नानज श्राह्मिन চামর্-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, বে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বাঁজ নিয়ে কৃষিতত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্নাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জনো এই গম্পটা বলা গেল : পাঠকেরা হাসতে চান হাস্ন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই বার্থতাও বার্থ নর। এত বড়ো অস্ভূত অপবারে আমি যে প্রবৃত্ত হরেছিলম তার কুইক সটিছের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে পর্ষিণত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহ্না। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাং গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খ্বই ভালো, আরো ভালো এই বে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুনিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেণ্ট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অন্তপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন দিলাইদহে মন্ততায় আত্মবিসমৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটার নি। ভূতাদের ভাষা ব্রুতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভূতাদেরই অসোজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মৃসলমান চাকরকে তার পিতৃদন্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত স্বলেমান। এর মনস্তত্ত্বহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অস্ক্রিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভূলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাবের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবতী কুমারখালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-বাবসায়ের একটা প্রধান আন্তা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিণ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, প্র্কিম্তির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শ্না পড়ে। যখন পিত্খণের প্রকান্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে বিজ্ঞ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভৃত ইট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগ্লো জলাঞ্জলি দিলে। কিছু যেমন বাংলার তাঁতির দ্বির্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দ্বর্যাগে পিতামহের বিপ্ল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না—তেমনি কুঠিবাড়ির ভন্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; স্কুসময়ের চিহুগ্লোকে কালস্রোত যেট্কু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেন্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অস্তত আল্বর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেন্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল আচরাং। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের कथारक रामवाका वर्षा मानला ना. निर्छत मर्छ नछन भरीका कतरछ कराछ हाला। কীটগ্রলোর ক্ষ্রদে ক্ষ্রদে মুখ, ক্ষ্রদে ক্ষ্রদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষ্রধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকৈ লব্দন করে। গাডি করে দ্রে দ্রে থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিশুর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— क्विन अक्टे थानि हार्डि तरा राम । मरतन्त्र वाकात याहारे करत कानरम जयनकात দিনে এ মালের কার্টতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেন্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গ্রাটগুরুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় স্কুলেছিলেম তার সময় পালন তাবা করেছিল।

আমাদের পশ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্থন। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের ক্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশহদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শ্রহ্ হয়েছিল কিন্তু তার ম্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠেন।

দীর্ঘাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতিট সন্তিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযান্তার নিকট অঙ্গ, চলবে ' তার সঙ্গে এক তালে এক স্বরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসণ্ডার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অক্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধর্নিন আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাবায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির সপর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দঢ়ে ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগর্নল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে: তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্তকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভমিকা হল এইখানে। এতে যথেণ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভাস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ র্বাল। একদিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গরে-গ্রবাসে দেশের শাদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্ততায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধ্বনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গ্রেদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কম্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যন্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্রাসে ডেম্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে ছলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মান্ত্রকে কি আরবের মর্ভুমিই গড়ে তোলে নি—সেই মান্ত্রই বিচিত্র ফলশস্য-শালিনী নীলনদীতীরবতী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজ্ঞীব বিচিত্র আর যে শহর নিজ্ঞীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্তগঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিস্তায় আমার রচনায়। বিদ্যার বৃদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অন্ভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অষাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিরত বিশ্বত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মান্ব স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপা-পাত্র তা অন্তর্থামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের প্রত্তার সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শ্ব্ধ ম্বের কথায় ফল হবে না; কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবির্দ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধ্বনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল প্রে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিরেছিলেন। বিশেষ নিরম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনামন্দির লাইরেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিং সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার স্বযোগে এবং বারুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনার।

আমার বয়স যখন অলপ পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে **যাত্রা। ই**প্টকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মৃত্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গ্রুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গ্রেজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাব দের বাগানে । বস্ক্রার উন্মক্ত প্রাঙ্গণে স্দুরব্যাপ্ত আন্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্মরের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। বৈথাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাথি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ: এখানে রইল্ম দাঁড়ের পাথি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তি-নিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেরেছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে. এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সূযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেণ্টন করেন নি। সকালবেলায় অলপ কিছ্কেণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কল্মিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে य नाम भागित अथ हरन रमरह छाएछ लाक-हनाहन हिन जन्भरे। वाँधत जन ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা

করে আনে নি। তার পশ্চিমের উচ্চু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোরাই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জল-ধারায় আঁকাবাঁকা উ'চনিচ খোদাই পথ সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ : কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মস্ণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসি-প্রশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাডিতে আশ্রয় নিয়েছিল: সৈ ফরাসি রামা রেখে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতডি নিয়ে আর একটা র্থাল কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের স্ফাটিক সে পেয়েছিল. সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ঘন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জর্মোছল একটি ছোটো জলাশয়. তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডব দিয়ে শ্লান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্লোত ঝির্ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশভোবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া ষেত পাডির গায়ে গহরর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে দ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। थायाहेराव श्वात श्वात सथात भागि जमा स्थात दक्त दक्त दक्त जाम द्राता খেজার, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দরেমাঠে গোর, চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহরুরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রোদ্রে বিচিত্র লাল কাঁককের এই নিভত জগং, না দেয় ফল, না দেয় ফলে, না উৎপন্ন করে ফসল: এখানে না আছে কোনো জীবজন্তর বাসা: এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ: উপরে মেঘহীন नीन जाकान र्त्राप्त भाष्ट्रत, जात निर्फ्त लान काँकरत्रत्र त्रह भएएट स्माणे ज्लिएज নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধার রেখায়, স্থিকতার ছেলেমান্যি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছাই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল: এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গ্রেগহরর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বংসরে বংসরে রাস্তা-মেরামতের মশলা এর উপর থেকে চে'চে নিয়ে একে নম দরিদ্র করে দিয়েছে. চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর ম্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমাণ্টিক অর্থাৎ কাহিনী-রসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহ,ল্য মাত্র নেই, শামবর্ণ, তীক্ষা চোখের দ্বিট, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতার আচ্ছর, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড়া। ছারাপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলার হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাজ্র-শাসনের কালে। এই সদার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খপরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তক্তক্ব রক্ততিলকলাঞ্চিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রতি কানে এসেছে।

্রেকদা এই দুটিমার ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দ্রেপথযাতী পথিকেরা বিদ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভূবন সিংহের বাড়িতে নিমল্যণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পেণচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশার রারপ্ররের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগালি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জানবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপরে স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে বাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলমে সে বারেও জালহোসি পাহাডে যাবার পথে তিনি বোলপরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশ্না প্রকরিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যান্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ গীতা-গ্রন্থে কতকগালি খ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কিপ করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নিচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শ্বনতুম একান্ড ঔৎস্কোর সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শর্নিয়েছিল্ম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ছবি আমার মনের মধ্যে কোন রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেরেছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দরে হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমৃচ্চ শাখাপুঞ শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদর্পে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতদেবের প্রজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গান্তীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড, কেবল দুরেব্যাপী নিম্তক্কতার মধ্যে ছিল একটি নির্মাল মহিমা।

তার পরে সেদিনকার বালক ধখন যৌবনের প্রোঢ়িবভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দ্রে খ্রেড়তে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শ্নো অবস্থার, সেখানে বদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকিতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গৈ সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তি-নিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশব্দা। এখনকার কালের জোয়ারজলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না— যদি তার থেকে এডাবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশক্ষে রাখতে গিয়ে তাকে নিজীবি করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্ত প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীতোর ক্রিয়াকে অতান্ত ভয় করতে গোলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল। এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমতো কিছু কিছু আয়োজন কর্রাছ আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচেছ নানা লোকের সঙ্গে. এর্মান অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধ, অজিতকমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছ্মদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শাস্ত নম্ভ স্বল্পভাষী সোমাম্তি, দেখে মন স্বতই আকৃণ্ট হয়। সতীশকে আমি र्भाक्रभानी तत्न ज्ञिर्दाहरूम तत्नरे जात तहनाय रायात रेर्भायना प्रत्योह स्मर्क করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অলপ দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিক্ষিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে. সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণে নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্য। তার ম্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তব্ব নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসন্তি ছিল না। সেগ্রালিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত. এবং নির্মামভাবে সেগর্নলকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে প্পণ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অবজেকটিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে **অতান্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল** তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার

অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসন্তি ছিল না। মনে

আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্ত্বরি, এই প্থিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সম্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা।
আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক
ধ্যানদ্দিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উত্তেকর যে উপাখ্যানটি সে
লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেণ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খ্ব খ্নিশ হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সম্পেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগালি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগালি তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার সম্পাদিত Twentieth Century পৃত্তিকায় এই রচনাগ্রালর যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকণ্ঠিত সম্মান দিরেছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকলপ, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রখীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অলপ কয়েক জনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অলপ না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে. শিক্ষাদানব্যাপারে গ্রুর ও শিষ্যের সন্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গরেরে আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধ্যানক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে কুমুশুই।

তখন যে কর্মটি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবন্যাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীয়ন্ত রেবাচাদ—তার এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহারব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদশে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গ্রয়্দেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যস্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যস্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দ্বর্যহ হয়েছে, এই উপাধিতিও তেমনি। অর্থক্চছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার

স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বর্প এই দ্বংখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকৈতন বিদ্যালয়ের স্ট্নার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানাল্ম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।\* তার পরে সেই কবিবালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি. এ. পরীক্ষা তার আসম হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খবে বড়ো রকমেরই ক্তিছ। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মৃত্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজনোই সে পিছিয়ে গেল শেষ মৃহতে । সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাক্রিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে প্রেণ করবার যতই চেণ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি ন। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাডিতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে— অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়ন্ত্রত কয়েক বংসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুবোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সম্দুতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিল্ম। সে বাডি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সংদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্রোর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না—এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মহেতে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দৃপ্র হয়ে যেত— সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, প্ৰপগন্ধে বসস্তের আগমনী-ভরা
সায়াহে দ্জনে মোরা ছায়াতে অভিকত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গ্রিজত আলাপনে। তার সেই মৃদ্ধ চোথে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতৃফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোংশ্বা-মৃদ্ধ রজনীর সৌহাদের্গির স্থারসধার।
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল হয়ে গেল সারা।

<sup>\*</sup> কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওথানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওথানে শাস্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে একান্ত মিশিয়াছিল একথানি অখন্ড সংগীতে আলোকে আলাপে হাসো, বনের চণ্ডল আন্দোলনে, বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রত্তীত, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সোহাদ্য জীবনে কত যে দ্বর্লভ তা এই সত্তর বংসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধ্র অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যস্ত কিছ্বতেই ভূলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের স্কুর্ আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দ্বঃখ তার আনন্দ, তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠার বির্দ্ধতা ও অয়াচিত আন্কুল্যের অলপই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শ্ব্রু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত স্কুদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শহ্তা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দ্বঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যস্ত— অবশেষে ক্লাস্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি স্কুর্দির কঠোর দ্বর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

প্ৰ আধিন ১৩৪০

## বিশ্বভারতী

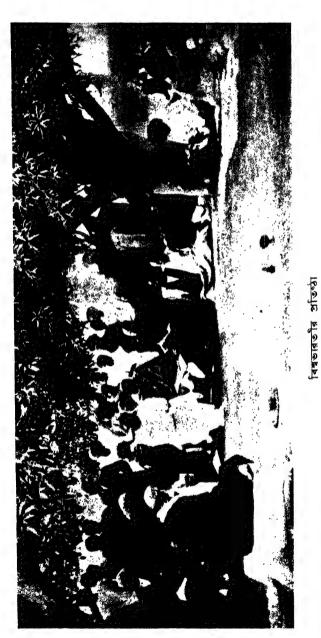

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বৃদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেণ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। প্রনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল
— এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগ্রিল
একটি কাপ্ডের মধ্যে নিজেদের ব্হৎ যোগ অন্ভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাস্ত্রের বিচ্ছেদ্ই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইর্প,
ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দ্ বৌদ্ধ জৈন শিখ ম্সলমান খ্স্টানের মধ্যে
বিভক্ত ও বিশ্লিন্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছ্ গ্রহণ করিতে বা
আপনার করিয়া কিছ্ দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙ্লেকে যুক্ত করিয়া
অঞ্জলি বাঁধিতে হয়়— নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব
ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যক্রেয় বৈদিক পোরাণিক বৌদ্ধ জৈন ম্সলমান প্রভৃতি সমস্ত
চিত্তকে সন্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগ্হীত করিতে হইবে: এই নানা ধারা দিয়া
ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইর্প
উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি
করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীণ এবং সংগ্লিন্ট করিয়া না
জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সের্প
ভিক্ষাজনীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেইসকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও স্থিটর কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নিক্রিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনধারার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমার কেরানিগিরি ওকালতি ডান্ডারি ডেপ্নিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধ্বনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কল্বর ঘানি ও কুমারের চাক ঘ্রিরতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো দপর্শও পেণীছার নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দ্র্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের ন্তন বিশ্ববিদ্যালয়গ্র্লি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনন্পতির শাখায় ঝ্লিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থাশান্দ্র, তাহার ক্ষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠান্দ্রানের চতুর্দিকবতী পঙ্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জ্ববিন্যালার কেন্দ্রন্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় ব্রনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জ্বীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত হইবে।

এইর পে আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্ৰ বৈশাৰ ১৩২৬

## 2

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের দ্রুট্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গহিত উপায়ে বিশ্বেষবৃদ্ধিকে তৃত্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাট্কারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অল্ল খুটে খাবার জন্যে রাণ্টীয় আবর্জনাকৃত্তের আশেপাশে ঘ্রের ঘ্রের বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মান্ব অন্তরে বাহিরে অত্যম্ভ ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রন্ধা হারায়।

ষে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মর্ড়িয়ে খাবার আশণ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিল্ম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভৃতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একট্ব স্বাতল্ত্য দেবার চেণ্টা করা যাবে। সেখানে চাণ্ডল্য থেকে, রিপ্র আক্রমণ থেকে মনকে মৃক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেরের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেরের সাধনা করতে থাক্ব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মৃত্তির তপস্যা বলে ধরে নির্য়েছি। দল বে'বে কামাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্যসকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলমে।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রুপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তার্মাসক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশাদ্ধ করে, লোভ মোহকে দুর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অস্তরে যে মাক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মাক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্ম।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চান্ত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে: সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমান্ত জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শৃধ্ কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিস্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়্রোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিস্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতাস্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিল্ম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজনো এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমনকি বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধানিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জারগায় থাকে এবং সমাজের অন্য জারগায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই ম্ল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদ্র সম্ভব ম্বিজ্ব স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য ম্বিজ্ব লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন

করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমন্তক বে'ধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার ষেসব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পেণছে না দের তা হলে কী জানি কী হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। প্ররোপর্নির সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যংসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গশিডট্রকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতল্য্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

প্রেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সনুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের প্রণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধর্নিক বিদ্যালয়গ্র্নিলর সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গ্র্নিল এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তখনকার কোনো কোনো প্রবনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তব্ কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনও অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অর্লাচস্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতক্যা প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছ্ব সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে— আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক ম্লধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেণ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেস্বরো রকম আম্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আম্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছ্বই ঘোচে নি. কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব ধদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছ্কাল প্রে শ্রদ্ধাস্পদ পশ্ডিত বিধ্বশেখর শাস্ত্রী মহাশরের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুৎপাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে য়য়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে ম্ল-আশ্রয়-স্বর্প অবলম্বন করে তার উপর অন্যসকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্ত হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকদপটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তথন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিরেছিলেন।

তার পর তাঁকে প্নরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিল্ম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। ধাঁরা যথার্থ শিক্ষাথী তাঁরা বদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা ব্লি ম্যুষ্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাথি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাব্ধ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অধ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগর্বাল ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্দ্রঅধ্যাপনার জন্য বিধ্বশেশর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে
আছেন সিংহলের মহাস্থবির: ক্ষিতিমোহনবাব্ সমাগত: আর আছেন ভীমশাস্ত্রী
মহাশয়। ওদিকে এপ্দ্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাস্বরা সমবেত।
ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিক্ষুপ্ররের
নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর স্বরবাহার নিয়ে এপদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন।
শ্রীমান নন্দলাল বস্ব ও স্বরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্কৃত হয়েছেন।
দ্রে দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জর্টছে। তা ছাড়া আমাদের বার বতট্বকু সাধ্য
আছে কিছ্ব কিছ্ব কাজ করতে প্রব্ ত্ত ব্। আমাদের একজন বিহারী বন্ধ্ব সম্বর
আসছেন। তিনি পার্রাস ও উর্দ্ব শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাব্র সহায়তায়
প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যন্ত হতে অধ্যাপক এসে
আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশ্ব দ্বল হয়েই প্থিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশ্বর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-স্ক্র যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছল্মবেশে বড়োর আগমন প্থিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশত্থ বেজে উঠ্বক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশ্ব বিধাতার অমৃতভাশ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শান্তিনিকেতন ১৮ আষাঢ় ১৩২৬ আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বা ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সোভাগ্য যে হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধ সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্টার রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্টার নীলরতন সরকার এবং ডাক্টার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সোভাগ্য যে. সমদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমস্ক্রদ আচার্য সিল্ভাা লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সোভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা একৈ পাশ্চান্তা দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ কর্ন। যেসকল সূত্রদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলমে, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এ রা প্রসন্মচিত্তে গ্রহণ কর্মন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন কর্মন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতি-ক্রমে বরণ করেছি: তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন কর্ন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে ব্রুবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দ্বিটতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিতাের দ্বারা ভেদবন্দ্রি ঘটে। কিন্ত তিনি আত্মিক দুল্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐকাকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তার হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত কর্ন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ কর্ন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত কর্ন।\*

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকৈ হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বংসর প্রের্থ আমাদের পরমস্ক্রদ বিধ্যশেষর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকলপ হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খ্ব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রুপে যেসকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের

<sup>\*</sup> আচার্য রক্তেন্দ্রনাথ শীলের বক্তৃতা পরিনিশেট দ্রন্টব্য।

পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যেসব বিদ্যালয় প্রতিন্ঠিত হয়েছে সেগ্নিল এই দেশের নিজের স্থিট নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাকালের এই বিদ্যালয়গ্নিলর মিল আছে; এরা আমাদের নিজের স্থিট। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে ন্তন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না বদি পায় তো ব্রুতে হবে তারা সাড়া দিছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে স্তে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিয়ন্ত হওয়াতে দ্বংখিত হয়েছিল্ম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিল্ল হতে পারে না। তার পর নানা বায়ায় তিনি গ্রামে চতুম্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে. এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীন্ধ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীন্ধের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবর্দ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মৃক্তিলাভের চেন্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে থব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই থব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, প্র-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে প্রাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে প্রণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীযীরাও এ কথা বৃক্তে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজ্ঞাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেণ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমার স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনণ্ট হয়ে যাবে। আজ প্থিবীর সর্বর এই বিশ্ববোধ উদ্বৃদ্ধ হতে যাছে। ভারতবর্ষে কি এই বৃংগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দ্রে রেখে ক্ষুদ্ধ অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মান্বের যে গোরব তার থেকে বণিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গোরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণর্পী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝর্লি নিয়ে বেরিরেছেন। সে ঝ্রিলতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মান্ধের কাছে সেই ঝ্রিল নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজনাই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

শান্তিনিকেতন ৮ পৌষ ১৩২৮ 8

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বংসর পর্যস্ত পশ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজ্বগৎ থেকে কর্মজনতে প্রবেশ করলাম?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যার ভূলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়়। তার অস্বাভাবিক পরিবেন্টনের নিম্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মিল্লকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ই'টের উ'চু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দ্বংখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দ্রের থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত বোগ থেকে বিশুত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শ্রেকয়ের যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভাষিকার স্থিট করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বস্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগালি প্রতিমধ্র কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং ঘাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকলপ হলাম। আমার আকাজ্জা হল, আমি ছেলেদের খাদি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড তৈরি করে তলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নর.
কিন্তু তার দার আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল।
আমার এক পরসার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামানা। আমার বইয়ের
কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছ্ কিছ্ সওদা করে অসাধ্যসাধনে
লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পেশছর নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব
উপাধ্যায়কে পাওরা গিরেছিল, তিনি তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর
কাছে আমার এই সংকল্প খ্ব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি
জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে
জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু
আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে
রামারণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিন্ঠভাবে তাদের
সঙ্গে থেকে তাদের মান্ব করেছি।

এক সমরে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল ষে, একজন হেডমান্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছাইরেছেন সেই পাস হয়ে গেছে। — তিনি তো এলেন, কিন্তু করেক দিন সব দেখেশুনে বললেন, ছেলেরা গাছে চড়ে, চে'চিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, দেখনুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একট্ চড়তেই দিন-না। গাছ বখন ভালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝালিরে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেন্টা করতেন। তাল গোল, বল গোল, মানুবের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধ্রেকর পন্ডিত, ম্যাণ্ডিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নর, পৃথিবীতে অলপ বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সন্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদন্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশ্বশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে— জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের ব্রুতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্দ্র হচ্ছে, বা মহৎ তাতেই স্বুখ, অলেপ স্বুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জবড়ে বসে আছে। আমার কথা এই বে, সবচেয়ের বড়ো যে আদর্শ মান্বের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছ্কুল বসি। এতে আর-কিছ্ব না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পেশছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যবোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দর বস আস্বাদনের নিত্যচর্চার শিশ্বদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সণ্ডিত হরে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শ্বহু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মান্ব হবে, র্পে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হদয় শতদলপন্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চণ্ডলতার স্থিত করল। আমি শুদ্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপ্র্ব কণ্ঠস্বর শ্বনেছি। দ্র থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে য়ে, এই আনন্দ, এ য়ে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃস্ত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশ্বদের মধ্যে সেই স্পর্ণ প্রেছি। বিশ্বচিত্তের বস্করার সমস্ত মানবসন্তান ষেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেক্রে আমি হ্রদয়কে বিশুতে করে দিয়েছি। ষেখানে মান্বের বৃহৎ প্রাণময়

তীর্থ আছে, ষেখানে প্রতিদিন মান্বের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি ষে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। বখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিরে লিখিরেছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইম্পুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বরসের সময় যখন আমি আমার লেখার অন্বাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জালির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্বোধন হর্মেছল বলে সেই গানগর্নাই অন্বাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেরস্বর্প হল। দৈবনুমে আমার দেশের বাইরেকার প্থিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অব্দুরিত হয়ে বৃক্ষর্পে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিস্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অস্তরে পরিপতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো প্রথিবীর সঙ্গে তার অস্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পূথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হরেছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মান,্ত্র বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকৈ পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। ব্রদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিরে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এসিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সতাসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। প্রথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতাদন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্ত পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহস্পূর্বক যুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইর পে সত্যসন্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খবে মৌখিক বডাই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দ্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নিজন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে চিকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মৃত্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বদ্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিদ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা

হয়েছে। আমরা প্রথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে ষ্কু হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও ব্রন্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাস্থনা থেকে উদ্ধার লাভ কর্ক। রামানুজ শংকরাচার্য ব্দ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেণ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জারাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এসিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিতকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিক্পকলা শুপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র স্ভিট জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীরের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপবৃক্ত কোনো শিক্ষাশ্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসমপূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সন্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেন্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে বিদি আমাদের বিদ্যার বাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীরুস্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞান-চর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

শান্তিনিকেতন ২০ ফাল্গান ১৩২৮

4

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফর্ট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগর্নলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার র্পটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দ্রইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লক্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দ্ব-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই ভার যথার্থ পরিচয়্ব নয়। হলয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কমীর সহায়তায় তা ফ্রেট উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যাটকে যথার্থ বাক্ত করতে পারে না। এইজনাই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছ্ব বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে খেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত

ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও প্রস্কা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সন্বন্ধ শুলিত হয় নি। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যাক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সভামতিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যর পটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে বে, আমি যে ভাবটিকৈ প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগালি আকস্মিক ও আধ্বনিক চেন্টার নির্ক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিন্বা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দূর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অনাদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চারতের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা স্ঞানকার্য নিরম্ভর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে. প্রতি শিশ্বটি পর্যন্ত তাদের অবকাশম্খরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশ্ব প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না ব্বঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা ষেট্রক কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে: আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপ্রণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যেসব ছাত্তের উৎসাহ ও কৌত, হল আছে তারা কেন এই বক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্ব-ভারতীতে আমরা যে চিস্তা করছি, যে সতা সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণিডতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপ্ত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অম্প পরিধিতে বন্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। র্যাদচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তব্ ও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগা তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সূচ্চি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে. সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল ম, কিন্তু অতি সসংকোচে: কারণ দেশের ছাত্রদের সকে আমার তেমন পরিচর নেই। ভর ইরেছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভূল ব্বে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রুপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রুপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে থালো দিতে পারে. তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইন্ডিরালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভূত কোণে ছিল্ম। এত গোপনে আমার
কাজ করে গেছি যে, আমার পরমান্ধীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী
লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্
আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহক্ষীরাও অনেকে তা প্রোপর্নর জানে
না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে
ন্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে
কিছু পেয়েছে। এইসকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা: দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহান্ত্রভিত আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভা হয়ে তার আদর্শ পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জনা বিশ্বভারতীর দ্বার উদুর্ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এসব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এসব অধ্যাপকদের আনানো: ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকলেতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সন্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিন্বা আমাদের যদি কিছু, বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন-এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাব, সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হল। এই পশ্ডিত বিদেশী হলেও তো একে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না—ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এ'র সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাং যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেণ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একাস্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেণ্টা করছে হঠাং তাদের মধ্যে মুস্বলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেণ্টন যতদিন পর্যস্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেণ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে ছলে দেশে দেশে যেসকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সেসব ক্রমণ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যস্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশধানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পূথিবীর সমস্ত স্থল বাধা মানুষ ভিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থুই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মান্য পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য ছান পেলে না। প্রাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার পাথের নিয়ে পথে চলতে চার তা অতীত ব্লের জিনিস; স্তরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিক্লতা করতে থাকবে।

বর্তমান বৃংগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেখেছে— নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বৃক্ষছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তার অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্রা যতই হোক, বাইরে থেকে দ্বর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ধের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এসব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গোরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চার না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রম বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈগ্রেমীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নাম্তাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার কর্ক। দেশ-বিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ কর্ন। আরস্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধ্বনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগোরব দ্বে হবে— বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই প্রণগোরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

কলিকাতা ১ ভার ?, ১৩২৯

d

বিশ্বভারতী সন্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকলপটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মন্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদশটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন বে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মান্য হরেছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দ্রে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানব-সমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মান্য হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দ্রে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দ্ভিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দ্রের দ্র্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল।

কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইণ্টকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমার আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগালি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অলপ পরিধির মধ্যে সামান্য করেকটি গাছপালা আর একটি প্রকরিণী ছিল। কিন্তু দ্বের আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একট্ব পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহে ল কিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধর্নীনর মধ্য দিয়ে বাডির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোডিত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনও-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সূর, কখনও-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধর্নন আমার হৃদয়কে উতলা করে দিরেছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্রা আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রতাবে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাডাতাডি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদরে নিবিড গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজ্ঞগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তব্যুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধ্যর্থ রয়েছে।' তখনও এই বহিবিদের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পণ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মান-বটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুদ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেক্স্ক্রর দেখা দিল. এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মন্ত সংযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইণ্টকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা বে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুর্ঝোছলুম অলপ লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পার্নাশ দক্ষিণ দিকে ষেত, সন্ধার তা উত্তরগামী হত। নদীর দু, ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনষাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তপণ, এইসকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগর্নাল যেন গঙ্গার দূই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে শুনারসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম বাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়ান্ত যে আমার কাছে কী অপরপে লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহুতে অনিব্চনীয় মহিমা উদ্ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে বৃক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে দ্লান হরে বায়। ওঅর্ড স্ওঅর্থের কবিতার আপনারা তার উদ্লেখ দেখেছেন। কেজো মান,বের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপ্রেবিতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধ্র্য তার মনে তেমন সাড়া দের না। আকাশে দিনের পর দিন বেন আশ্চর্য একটি কাব্যপ্রক্ষের পাতার পর পাতা উদ্ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ
করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচরের অন্তরালে তার রস থেকে
বিশুত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসক্
হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার
আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বর্প বলল্ম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা
সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনষাত্রা
তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুক্ল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগল্ম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্বের খেত, ফাল্যুনের মৃদ্রু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জান চরে কলধ্বনিম্থারিত বুনো হাসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জ্বীবন ও প্রকৃতির সৌন্ধর্যে সন্দ্রিলত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অলপ বরুসে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাডিতে আত্মীয়বন্ধদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এডিয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের বেসকল অদুশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনো-রকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এসবের মধ্যে বেডে উঠেছ। এই-সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বডদাদা তখন 'ব্রপ্রপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনম্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিশুর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই: তেমনি তিনি খাতায় যতিট লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছে'ডা কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেইসব বিক্ষিপ্ত ছিম্নপত্তে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেইসকল অবারিত সাহিতারচনার ছিম্ন-পতের স্তুপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অলপবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো স্ব্বিধা ছিল বে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পসরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বালারচনা আপন কোণট্বকুতে কোনো লক্জা পায় নি। আত্মীয়বয়্বদের যা একট্ব-আখট্ব প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেক্ট মনে করেছি। তার পর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার

একান্ত আপানার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনও সমুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-প'রতাল্লিশ বছর পর্যন্ত পশ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেরালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্য-স্থির বা-কিছ্ ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খ্ব বিক্ষায়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গ্রহ্তর অভাব রয়েছে, তা দ্র না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গ্রেবৃতর অভাব শৃথ্ব আমাদের দেশেই আছে—সকল দেশেই ন্যুনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীন্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দরেকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে. তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বণ্ডিত বিচ্ছিল্ল হয়ে থাকলে মান্ত্র সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গ্রেরে কাছ থেকে পাওরা যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেন, দোহন করে অগ্নি প্রজর্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিতাযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গ্রের্রূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গ্রেক্শিয্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধ্র ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্ত তার সমর্রটি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি: তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগমা হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিল্ম। সোভাগাক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি বে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিন্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস

ছিল না। তিনি রাগ্রি দ্টোর সময় উন্মন্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাগ্রিতে নিমগ্র হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলৈ বসে প্রাণের পার্রিটি পূর্ণ করে স্থাধারা পান করেছেন। বিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে ররেছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাগ্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বিসয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের ষেট্রকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিট্রকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যাধিক ক্ষ্বার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেন্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বিশ্বত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খ্বই অলপ। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে বোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য কর্ণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মৃথে মৃথে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তিছিল। এইসব বানানো গল্পের অনেকগ্রলি আমার 'গল্পগ্রুছে' স্থান পেয়েছে। এমান ভাবে ছেলেদের মন বাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেন্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা আ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খ্ব বড়ো কথা। মান্ধের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিম্মিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দ্বর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সন্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বিশ্বত হচ্ছি। কিন্তু মান্যকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জন্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানবিশ্বের সঙ্গে সন্মিলত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব স্থম' এই শ্বিবাক্য ভূলে গেছে। ভূমৈব স্থং— তাই জ্ঞানতপদ্বী মানব দংসহ ক্লেশ দ্বীকার করেও উত্তর-মের্র দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভান্তরপ্রদেশে দ্বর্গম পথে বারা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দ্বংথের পথ অতিবাহন করতে নিক্ষান্ত হয়েছে; তারা জেনেছেন যে, ভূমেব স্থং— দ্বংথের পথেই মান্বের স্থ। আজ আমরা সে কথা ভূলেছি, তাই অভান্ত ক্ল্যু লক্ষ্য ও অকিন্তিংকর জীবনবারার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছেম করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালর স্থাপন করবার সমরে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল বে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মান্সিক ক্ষীণতা থেকে ভীর,তা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উন্থিত হরে দেশদেশান্তরে বহুমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমান বে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তর্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উত্ত হরে অসীমের দিকে প্রবাহিত হরে চলছে, বা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হরে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাধ বেধে ধরে রেখে দেখব না; কিন্তু বেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বর্পটি যেখানে পরিস্ফুট হরেছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শাক্ষ নির্মল হব।

স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্তরা ইদং সর্বমস্কৃত যদিদং কিণ্ড।' স্থিতিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত স্কৃন করছেন। প্রতি অগ্পরমাণ্ট্রত তার সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। স্থিতিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মান্ট্রেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মান্ধও স্থিতকর্তা, তার আসল হচ্ছে স্থিতির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচর নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মান্ধ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদব্দির ভূলে গিয়ে সেখানে পেশছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করল্ম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলন্ধির মধ্যে কি কম গোরব আছে?

আমার মৃথে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তব্ আমার বলা দরকার যে, র্বরাপে আমি যে সম্মান পেরেছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তর্বপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতি-বিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গ্রুর্, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছেশে নিঃসংকোচে এই প্র্বিদেশবাসীর সঙ্গে শ্রন্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে র্বরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আদ্বীয়র্পে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিশ্যিত হই। এমনি ভাবেই সার জগদীশ বস্তু যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেরেছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভার্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চান্ত্য ভূখণেড নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘাের রাণ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভরের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনও ঘটে নি। আমরাই কেন শুধ্ চিরকেলে 'স্কুলবর' হয়ে একট্ একট্ করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিরে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গভে ডুবিরে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিমর হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে

আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে রুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমল্যণ করেছিল্ম। তাঁরা একজনও সেই আমল্যণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অস্তত আমাদের চাক্ষ্র পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্বিদ ফরাসি পশ্ডিত সিল্ভাগ্য লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসন্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাশ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হদর তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকাচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানাল্ম। তাঁকে বলল্ম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পশ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেত্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমল্যণ এসেছিল। হার্ভার্ড প্রথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গ্রনির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি প্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রন্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পশ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদন্রপু যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অন্ভব করেছেন; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জমনি স্ইজারল্যাশ্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়্রর্রেপাীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানর্পে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীর পে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমতো আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবার সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গোরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনভেব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মান, ষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগোরব বা দঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চান্ত্য বন্ধুরা আমাকে কখনও কখনও জ্ঞিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যা নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনও প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চান্ত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রন্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র যাদের কল্টের সীমা নেই. তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাষ্ক্রা বাংলাদেশই করে। वार्शाम यीम मिक्कि ना २ए० भारत जरन स्म अनुम्मारक केंद्रेर भारम ना। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সতেো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে বাগ্র হর। তাই আমি মনে করেছিল ম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিশ্বানকে অবজ্ঞা করবে না: তাই আমি পাশ্চান্তা জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভারে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভার্থনার হুটি হবে না।

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে ষেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহ্বতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গোরব আমাদের। মানুবের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুবেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমার বিশিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপার্হানরপক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীরর্পে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লচ্জা পার না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

কলিকাতা ৪ ভাদ্র ১৩২৯

9

প্রত্যেক মৃহ্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। স্ভিটর বে লালা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন—ভিরন্ময়েন পারেণ সত্যস্যাপিহিতং মৃখুম্', হিরন্ময় পারের দ্বারা সত্যের মৃথু আব্ত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পারকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছেল হয়ে আছে এ কথা বলবারও জাের থাকত না। কিন্তু যেহেতু স্ভিটর প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজনাে উপনিষদের শ্বাষ মান্যের আকাঞ্জাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে স্থুন্', তােমার আলাাকের আবরণ খোলাে, আমি সত্যকে দেখি।'

মান্য যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মান্য নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অস্তরাত্থা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মন্যাত্থকে মন্তি দিতে চাই। অর্থাং যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্তমান্তার প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মন্যাত্থর প্রকাশ বলে প্রীকার করে না, বাধা বলেই প্রীকার করে। যা আছে তাই সত্যা, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মান্য এ কথা বলে নি। পশ্বং বর্বর মান্যের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাং তার প্রকাশ ষে বাধান্ত্রন্ত এ কথা মান্য প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নির্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতৃগত অর্থ এই ষে, ষেখানে আভা ষেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নর, সকলের সঙ্গে মিলনে। ষেখানে এই মিলনতত্ত্বের ষতট্কু থর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছয়। এইজনোই মানুষ কেবলই আপনাকে

আপনি বলছে—'অপাব্ণ্', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, ভোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঞ্কুরর্পে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মৃত্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মান্ব্যরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মান্ব্য আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততাে বিজ্বগ্রুস্মতে' — সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতাে মা সদ্গময়'— অসতা থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীমা এধি'— হে প্রকাশস্বর্পে, আমার মধ্যে তােমার আবিভাবে হােক।

তা হলে দেখা যাচছে, প্রকাশ ইচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মান্য নিজেকে সওয় করে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছয়, সেই অবর্দ্ধ; যে মান্য নিজেকে দান করে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মৃক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। ষতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন প্রণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিন্ন ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেণ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্যা, যত ঝগড়া, যত দঃখ। যারা মৃঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার স্থিতি জিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকান্ন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার স্থিট। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অম্পণ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হর। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফর্ট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দির্মেছ।

প্রকাতির নামে মান্য আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে প্থিবীতে খ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মান্যের কাছে এতাদন মন্যক্ষের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে প্থিবী জন্ত একটা দস্যব্তি চলছিল। এমনকি যেসব মান্য স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিন্তর্বতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মান্য নিলক্জ-ভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সম্ক্জন্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মান্য ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গশ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশ্যুফল খ্ব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই স্তিশক্তি; সেই ত্যাগ যতট্বুক পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততট্বুক পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টাস্ত মহন্দ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে। যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুখড়ে য়েতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবৃদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন প্রণ্খাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্রো এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ৢরোপ নেশনস্থির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ৢরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদার্ণ দ্বংখ য়্রোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনর্পের মধ্যে মান্য আপন সত্যকে আব্ত করে ফেলেছে; মান্যের আত্মা বলছে, 'অপাব্ণ্'—আবরণ উদ্ঘাটন করো। মন্যাত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মান্য এতিদন এমন স্পন্ধ উদ্ধাত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার ম্যুল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন র্রোপে নেশন আপনার ম্তির্বিথে আর্পনি আতিৎকত হয়ে উঠেছে।

ন্তন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রুপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদব্দির আবরণ-মৃক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অস্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনিই এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হদরকে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার শ্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সন্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যর্গকে লাভ করবে। তীর্থ শ্বানীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদ্ভি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থ শ্বানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপুর্বক প্রত্যাশা করি

সেই শ্রন্ধার দারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সম্বৃদ্ধাল হরে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্তের র্প দেখব বলে নিরত প্রত্যাশা করব। সেমন্ত হচ্ছে এই যে—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মান্যকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেন্টনের মধ্যে খিন্ডত করে দেখেছি, সেখানে মান্যকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারি নে। প্থিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন্একটি জারগা হয়ে উঠ্ক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মান্যকে তার বাহ্যভেদম্ক্তর্পে মান্য বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই ন্তন যুগকে দেখতে পাওয়া। সম্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অর্ণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাহির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তর্বাদ্ধে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মৃক্ত মান্যের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধ্ব সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রন্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অর্ণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন ১ বৈশাখ ১৩৩০

u

অলপ কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মন্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত র্বাণক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দরে করেছিল। তাই এই নদী পুণানদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু রহ্মপত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মান,ষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে — তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর র পকে ফর্টিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহাষ্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। ষেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বডো নগর হয়েছে—সেসব দেশ সভাতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এইসব নদী वरस मान् त्यत ब्लात्नत नाथनात नम्भन नाना ब्लासगास शिरस्ट । आमार्गत राहणत চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের বাবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষ্মাত্রু দরে করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রন্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্ততা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও স্যোগে মান্য বড়ো ক্ষেত্রে মান্যের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবিদ্দির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যশ্রুণ্ড হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নণ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিন্ত খুশি হল না। যদিও এখনও লোকে তাকে শ্রন্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত। জলে তার আর সেই প্ণার্শ্ব নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় প্থিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার প্ণাসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত প্ণাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে প্ণাক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বৃদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অল্ল পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র প্ণা অর্থাণণ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বৃন্ধতে হবে, তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাশ্ভারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণাধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা প্রণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দরে হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না : সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বডোবাজার—সেখানে এসে প্রীতি মেলে না. বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না : সেথানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মোছ—সেখানে আশ্রয় খাঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তব্ সেখানে কিছ্ব নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মান্ব যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খ্রেজ না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে, বড়ো বড়ো ব্যাড়ঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্যান আছে। র্বাণকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের ষেগলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে ধারা প্রাগপিপাস, তারা পা-ভাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মান্ত মেলবার জনো ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের স্বর্লের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে। যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষ্মদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীষ্ক্ত এল্ম্হার্স্ট্ এই-যে বেদনা অন্ভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁডাতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁডিয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মান্য বলে শ্রন্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার স্থোগ পেয়ে-ছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অব্রু এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেরেছিলেন। সেইজনো তাঁর সঙ্গে যেসমন্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজু কেউ-বা ম্যাজিম্টেট— তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে ব্রুতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পে'ছিলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতক্তার এসে ঠেকলেন. কেউ-বা লোহার সিন্দাকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পা্ণাতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব স্বেলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জারগা শুখু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষান্ত সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্ব-দেবতার দর্শন লাভ করলাম।

শান্তিনিকেতন ৫ বৈশাখ ১৩৩০

9

আমাদের অভাব বিশুর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দ্রে করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তাস্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে ধাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাঞ্জতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী; তাঁদের পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুর থাক্।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্রোর দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছের করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমন্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে. আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের বেখানে অভাব বেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিল কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শ্রুকপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন প্রণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবসাা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লঙ্কিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার প্রিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্রা, বাণুজ্যে সমান্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শাধ্য স্বদেশের অপমান তা নর, এতে সর্বমানবের অপমান। বাদ্ধদেব যখন অকিশ্বনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গোরবান্বিত। স্থে আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ: স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মল্যে হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশ্নিচতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে, রাজ্বীয় গোরব সর্বাণ্ডে, তার পরে সত্যের গোরব। কোনো কোনো পাশ্চান্ত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহ্বগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপত্নল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝণুকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদন্ত প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্থুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্বতী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তথন নিশ্চয়ই আমাদের অশ্ভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শ্রিচতাভিমানী রাক্ষণ অপাঙ্ক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমতো।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই ষে, ভারতবর্ষে সত্য-সম্পদ বিনন্দ হর নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সভাবানের সভ্য বিশ্বের। সভ্যলান্ডের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যথনই ব্রুলেন 'বেদাহমেতম্'—আমি একে জেনেছি, তখনই তাকে বলতে হল, 'শ্-বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য প্রাঃ'— তোমরা অমৃতের প্রতু, তোমরা সকলে শ্রনে যাও।

তোমরা সকলে শ্নে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সামাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমন্ধ্র, কিছ্নতেই আমাদের আর গোরব দিতে পারে না। ভারতে সতাধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের

প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ কর্ক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার কর্ক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধিক কর্ক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার ঘারাই লাভ করা যায়।

প্ৰ পৌৰ ১০০০

50

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনল্ম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছা দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশ্বদের চিন্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তর্গ চিত্তে আনন্দসন্তারের দরকার আছে: বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যান্তের সোন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিল্ম যে তারা অনুভব করুক যে, বস্ক্ররা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মান্য করছে। তারা শহরের যে ইট্টকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জডতার কারাগার থেকে তাদের মাক্তি দিতে হবে। এই উন্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অংকশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেছিল্ম। আমার আকাঞ্চা ছিল যে. শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার বাবস্থা আছে তাতে করে শিশ্বচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগ-বিচ্ছেদের দারা যে স্বাতন্ত্রোর স্থিত হয় তাতে করে মান্ধের অকল্যাণ হয়েছে। পাথিবীতে এই দূর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। 🗍

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছ্ ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইন্দুলমান্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দৃঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল খেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মৃদ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতদিন একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বাল্যচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছ্ দান তা আমি ষতই অঙ্গলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপ্রর হয়ে গেছে। তাই শিশ্বা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মূথর করে তুলছে— আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছ্ লাভ করেছে যা দ্র্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের

চিত্তের পেরালা বিশ্বের অম্তরসে পরিপ্র্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহ্মল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গলেপ ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপ্র্যিট হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা ব্রুবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নন্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরম্বতীকে মাত্রপ্রেপ লাভ করা, এ পরম সোভাগ্যের কথা। এর্মান করে আমার বিদ্যালয়ের স্ত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আগ্রয় থেকে বিশ্বত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাশ্ডারে প্রবেশ করা দ্বঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আগ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মানুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

িএখানকার এই মৃক্ত বায় তে আমরা যে মৃক্তি পেয়ে গেলমুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘ্চল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দ্র হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মান্ত্রকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিথেছি, এখানে মান্ত্রের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সোভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একাস্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিন্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শন্ত্ব। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতথানি চিন্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দত্তে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বিশ্বত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিন্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভোগোলিক ভার্গবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মর্বু, এরা মানুষের আত্মাকে কারার্দ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু একথা জানতে হবে যে, নিচেকার ভূমি
প্থিবীর সর্বাপ্ত পরিব্যাপ্ত আছে, স্তরাং এ জারগায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার
গভীরতম নাড়ির যোগ। এই তার ধান্তীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে
এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো
জারগাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেণ্ট ফল লাভ হয় না।
বড়ো জারগার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উংপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের
ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও
বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভূল করছি।

পূথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা

জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পার্রাসক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হরেছিল। আমাদের এই সমন্বরকে মানতে হবে। প্থিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেরে স্বতন্ত্র; তারা ন্তন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তথনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমের প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ্ শা্ম্ম কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়: মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার স্বপক্ষে কি পাশ্চান্তা দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভূলে গেছি যে, র্রোপ ও আর্মেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কথনও হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজ্বগ্নুস্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিল্বপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ব দোহন করতে চের্মেছিল। স্বৃতরাং সে এমন-কিছ্ব সম্পদ রেখে বারা নি বার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যথনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উন্দেশ্যে ছেলেদের এথানৈ এনেছিল্ম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মৃত্তি দেব। বিক্তৃ ক্রমশ আমার মনে হল যে, মান্যে মান্যে যান্যে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মান্যকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মৃত্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঞ্চাটি অভিবাক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মান্যকে শৃথ্য প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, ক্রিপ্র্ মান্যের মধ্যে মৃত্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মৃত্তি আন্যান্য মান্ত দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মৃত্তি তা হল ছোটো কথা: তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজনাই জগতে অশান্তির সৃত্তি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মান্য প্রীড়িত হয়েছে. বিদ্রোহানল জন্মিরেছে। মান্যে মান্যে যে সত্য, 'আত্বাবং সর্বভ্তেষ্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মান্য মানে নি, স্বদেশের

গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মান্য যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।  $\Delta$ 

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দশ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি. তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সতা স্বীকার করব বলে এসেছি। অনোরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার কর্ন, ধনী ধনসঞ্জয় কর্ন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চোমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকৈ আহ্বান করতে কৃণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আন্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জায়নীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই: তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা, এর জন্য উৎসাহ চাই. সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কুপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপলে আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। প্রথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জবলবে সেই প্রদীপ-শিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রুপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়়. কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিণ্ডন হলেও তব্ আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধর্বনিত হোক। আনন্দম্বর্প, তোমার প্রকাশ প্র্ণ হোক। রয়, তোমার রয়েতার মধ্যে অনেক দ্বংখদারিদ্র আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মৃথ দেখেছ। 'বেদাহম্'— জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণ' তমসঃ পরস্তাং'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির র্প। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। ্রে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গশ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবন্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি। ১

শান্তিনিকেতন ৭ পোষ ১৩৩০ আজ আমার আর একবার আশ্রম থেকে দ্রে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার প্রে আর একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা স্কুপ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি—এই ছার্ত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভার্বাছ, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, বে লোক একেবারে অযোগ্য—মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃতিম বিনয়ের কথা — তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের র্যোদন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগাতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিল্ম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দূর্বল ছিল. গাটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিত্ম না: ছেলেদের অম্নবন্দ্র. প্রয়োজনীয় দ্রাসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বংসরের পর বংসর যায়, অর্থাভাব সমানই तरेन, विमानस वाष्ट्र नागन। **एम्या शिन, विष्ना**नस विमानस तका कता ষায় না। বেতনের প্রবর্তন হল: কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রুম্থের স্বত্ব কিছ্ম কিছ্ম করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দ্ম-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলমুম—নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্লের ঘোরে যে মানুষ দ্বর্গম পথে ঘ্রুরে বেড়িয়েছে সে থেমন জেগে উঠে কে'পে ওঠে. আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দৈখি তখন আমারও সেই রকমের হংকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারিটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কাঁ, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে শিশ্বকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যলের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের প্রপোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আননেদ দ্বংসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি-মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ।

কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে, কখনও-বা জ্বরদন্তির দ্বারা মান্ম এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিয়েহের সম্বদ্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বদ্ধ না থেকে বাদ কেবল শাষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বদ্ধই থাকে তা হলে বারা পায় তারা হতভাগ্যা, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বদ্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দ্র পর্যন্ত চালাতে পেরেছিল্ম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বদ্ধ ঘানন্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল ন্তন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিথয়েছি জানিনে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভূলে ছিল্ম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরও দ্বে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনও ভাবি নি।

আমরা চেণ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অলপ আয়োজন এবং অলপ শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তব্ আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গ্, কৃষভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চান্তা দেশের যেসব মনীষী এখানে এসেছিলেন—লেভি, উইণ্টার্নিট্জ, লেস্নি, তারা যে এমন কিছ্ এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বন্ধ নয়, তা থেকে ব্রুবতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রন্ধা যে উংসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে ক্ষ্ণিত পাছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সাথাকতা আছে যার স্পর্শে দ্রাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ স্ক্রদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছ্বিদনের জন্যে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবৃদ্ধি ও বিদ্বেষবৃদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগৃন লাগিয়েছে, মান্ধে মান্ধে এমন জগদ্ব্যাপী পরম-শন্তার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগৃনে ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিল্ম, আমরা যে জাগল্ম সে এরই আঘাতে। জাপান মার থেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিরাছেল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা থেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মান্বের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বে ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিড হচ্ছে— মান্বের পূর্ণতা সর্বন্ত পাঁড়িত। মন্ব্যুত্বের এই-যে থর্বতা, সমস্ত প্থিবী জ্ডে যন্ত্রেন্ত্রের এই-যে প্জা, এই-যে আত্মহত্যা, প্থিবীর কোথাও একে নিরম্ভ করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন, তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি

সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হে'ট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বৃদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দৃঃখ দ্র করব।' দৃঃখ তিনি সত্যই দ্র করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়: বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠ্ক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দ্র করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম, সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্নভাবে সানুনরে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যথন যাই তখন সর্বমান্ত্রের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভূলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে ষে আমরা আছি সে দ্রণ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একর মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রয়য়ে দরে করি রিপরে প্রভাব-জনিত যে দঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি—ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অনাকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য- কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দুট করুকে সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি কর্ক-সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈকা, স্বার্থের সংঘাত ভূলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশক্ষে রাখব. সেই উৎসাহ আমাদের আস্কে। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশ্বদ্ধ ও উজ্জবল থাকত তা হলে আমি গ্রের আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র: আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কুপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন ১৭ ভাদ ১৩৩১ একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পর্বেতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মাদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছার্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রারে সেদিনকার ইতিকথার ছিম্নলিপি যখন পড়ে দেখছিল ম তখন মনে পড়ল. কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম স্চনা-দিনে আমরা আমাদের প্রাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্তে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ ন্বাহা': বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কন্ঠে ধর্নিত হল, কিন্ত ক্ষীণকন্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্দ্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, স্কেশ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছয় অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঞ্করিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ— যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ. সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকলপ আমার মনে ছিল। তথন একাস্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বগ্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্ত এখানে আমরা মাক্তির রূপকেই যেন স্পন্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জারিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারার্দ্ধ সে বিচ্ছিল্ল বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃতথলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্রিণ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈকাকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্ততা-মণ্ডে বাকাকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদব্যদ্ধি কেবলই যথন কণ্টাকত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লম্জাবোধ পর্যস্ত থাকে না। এর্মান করে প্রদপরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দরে থাক, প্রম্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীনোর দ্বারা বাধাগ্রন্ত।

ষে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরম্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দূর্বলিতার কারণ। রাতের বেলার আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্দ্র করে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরস্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অলপ হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন করে ব্রেছেলেন, তাও অলপ মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, বার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভারে বধবন্ধনকে স্বাকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্খানে তারা এত প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দ্রে থাক্, আমাদের জিজ্ঞাসাব্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমার কথার জোরে এদের নিয়ে রান্থীয় ঐক্যতন্ত্র স্ভি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্লা-দোরাছ্যা নিষ্ঠ্র হয়ে দেখা দিল তখন সে সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দ্র ও মোপ্লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের খান্দের বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই থাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য: তাকে বন্ধন সম্ভাষণ করে অশ্রন্থাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দ্বভিন্দ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজঘারে শমশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্ধ আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সায্ত্রার ক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড্ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাত। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যথন মহাজ্ঞাতি হবে তথনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পেণিছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন স্ফদ্বর বিধৃশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদারের বিদ্যাগ্র্লিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন রাক্ষণপশ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে ষেসকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই ষে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই উদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে ষথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ প্রাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্বৌক-রোমকদের কছে থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্বৌক আমাদের কিছ্মাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশ্বদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভার করে,

এখানে কোনো-এক জারগায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই স্থিত হয় তা হলে এর সার্থকিতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশার্র বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপট্রকু জেনলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইট্রকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দৃর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে স্মৃপ্ট র্প ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সোভাগ্য। এর সদস্য, যারা নানা কর্মে ব্যাপ্ত, এর সঙ্গে তাদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সোভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর বেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করল্ম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রন্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনও আছে। তব্ ও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রন্ধের করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সোভাগা। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের স্চুনাও কি হয় নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি. অথচ এই ভবিষাংকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দরে ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণে অভিব্যক্তি হবে তা প্রতায় করব না কেন। সেই প্রতায়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্বুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকুলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিক্লতা একে কত দিক থেকে ক্লান্ন করেছে। তবু এর সমস্ত হুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্রা সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রন্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে স্কৃচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা স্কৃসন্বন্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ ব্বাঝ তা বলতে পারি নে, শরীরের দ্বর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বন্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহবাবস্থা অতিজাটিলতার দ্বায়া

চিত্তব্যান্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ার্পটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে স্মুস্পট ও সম্পূর্ণ নয়, কিস্তু এর চিত্তর্পটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দ্রে দ্রে ব্রেবার শ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর ম্কুর্পটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি বা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দাশিকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই ব্রেছি, ভারতের এমন কিছু সম্পদ আছে যায় প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্বভাবে সেই দাবি প্রেণ করবার দায়িয় আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যথন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বন্ধ ছিলাম তথন প্রায় প্রতাহ আগন্তকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশেনর ভিতরকার কথাটা এই যে. প্রথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্ষ বলতে এই বৃবিষ, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার আতিথোর অধিকার পায়: যার জোরে সমস্ত প্রথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাং বাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পর্ণতারই পরিচয়—তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভতি **এমনসকল ধনী** জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিয**ু**ক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মান,ষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শৃধ্য নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পূথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তপ্তিতে তারা গোরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত প্থিবীর প্রশ্ন এই. ভারতবর্ষ শ্ব্ধ নিজেকে নয়, প্থিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাষ্ক্রা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহুবান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়ট্বকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষ্কের ম্রতি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছন্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেথানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষ্ক্ক, ম্বিটভিক্ষা আহর্মণ করিছল। আজ্ব সে দানের ভাণ্ডার খ্বলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপ্रথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে বান্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লচ্জা কিছুইে নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত প্রথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আক্সিমক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনট,কুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, যুরোপ তাকে অনেক দরে ছাডিয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের नागान পেয়েছে या সর্বকালীন সর্বজনীন, या তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদাবন্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই প্রথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য় রোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তব্ব এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান कार्तापन विनाश रूक भारत ना। मानायक िर्जापतन मरण रम मन्भपमानी করে দিয়েছে. এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গোরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনট্কুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই— পশ্বধমে ই সেই বিচ্ছিন্নতা: বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশ্বর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপার ব তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনিবাণ আলোককেই জनालन, यात बाता मान्य निष्करक नकलात मर्या উপलक्ति कतरा भारत।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রুপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মন্ত্রীর পলিটিক্সের দিকে রুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই যুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভূক্ ক্ষ্মিণত পলিটিক্স তার বিনাশকেই স্থিট করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পণ্ট ও ছোটো করে দেখে; স্বতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবিত্তি করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভূল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা দারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদব্দির দারাই মুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন—যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই? আমরা কি আকিগুনোর সেই চরম বর্বরতার এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য নেই? বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে? দ্বভিক্ষের অম আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিছু ভাশ্ডারে বদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িছ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশেনর উত্তর যিনিই বেমন দিন না, আমাদের মনে বে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্তের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়—'যত বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।' যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্কৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেরেছি; সে কাজ কি এখন আরম্ভ হয় নি? অন্য দেশ থেকে ষেসকল মনীষী এখানে এসে পেশিচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি, তাঁরা হদয়ের ভিতরে আহনান অনুভব করেছেন। আমার স্হদ্বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দ্রেদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃষ্ঠিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছ্ পারবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানান্সন্ধান-বিভাগে কিছ্ব কাজ হচ্ছে, এ সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্বব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এসমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশুক্লা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

প্রেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রন্ধের সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কৃণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপ্র্রক গ্রহণ করবেন না, এমনকি পরিহাস-রিসকেরা বিদ্রুপত্ত করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমার অহংকারের সমগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষর, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরও বাইরে ফেলি, রখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারন্বার এটা দেখেছি, বিদেশের বেসব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদের করতে পেরেছেন সেট্রুকু আমরা খোলো আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্ববীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জ্বাতির যে গোরব প্রকাশ হর সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দির্মেছি। তাঁদের প্রশংসাবাকো আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্যিত হরে উঠি; এই শিক্ষাট্রকু একেবারেই ভূলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠিতা আছে সেটাকে

অকৃণিঠত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্ম করেছে যে, ভারতের বে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে বাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি প্রিবীতে না থাকব তখনও যেন তার ক্ষর না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে বৃক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতর্পকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে প্র্ণ হয়ে উঠ্কে, অভ্যাগতেরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হদর দান কর্ন, হদর গ্রহণ কর্ন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা প্থিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দ্রপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

শান্তিনিকেতন ৯ পোষ ১৩৩২

# 20

বাংলাদেশের পঙ্গীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সম্যাসিনী আমাকে শ্রন্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নির্য়েছিলেন—সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিন্তে তাঁর আহার চলত, এবং দৃইচারিটি অনাথ শিশ্বদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে—তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল—কন্যাকে খরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি আনেক চেণ্টা করছিলেন, কিস্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের আমে আত্মাভিমান জন্মে—মন থেকে এই শ্রম কিছুতে ঘ্চতে চায় না যে, এই অমের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াছি। কিস্তু ছারে ছারে ভিক্ষা করে যে অম্ব পাই সে অম্ব ভর্গবানের—তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অম্ব আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভর্সা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার প'রষট্টি বংসর বরসের মধ্যে অন্তত পণ্টাম্ন বংসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে বা-কিছ্ন বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাশ্ডারে জমা করে দিরেছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতট্নকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দের, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি বে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দাব বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেড় নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্ম হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পরসা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্যে শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল জানন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অম্লা— সেই দান আমি নম্নশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধৃতি দরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার স্বাবোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার দ্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমার বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি—
শ্বাব্ কবিতার মালা গাঁথিরে তিনি আমাকে ছুর্টি দিলেন না। আমার যোবন যথন
পার হয়ে গেল, আমার চুল যথন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল।
সেখানে তিনি শিশ্বদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন,
'ওরে প্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গে'থে
বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশ্বদের সেবা কর।'

কাজ শ্রের্ করে দিল্ম—সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। করেক জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শ্রের্ করে দিল্ম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার স্থি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করিছ, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ—যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন—সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সম্দুপার হতে এলেন বন্ধ এণ্ড্রাজ, এলেন বন্ধ পিয়াসন। আপন লোকের বন্ধুছের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুছ আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতশ্ব, ব্যবহার স্বতশ্ব, তাঁরা যখন অনাহত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপনকরে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থা, আমার সামর্থা আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল ধখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই ব্রুল্ম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, বিনি সকল মান্ধের ভগবান। এই-যে বিদেশী বদ্ধুদের অধাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দ্রে প্থিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, ধাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা প্রবাদেশী, তারা দিশ্ম, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পশ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উধর্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— আকণ্যনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও দ্বেহ হতে বিশুত হয়ে, রাজপ্র্র্বেদর সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীক্ষ এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দৃঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে বড়া করে বড়া করেলেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দরা— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলা-দেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এভ দ্বে পেণছত না। যিনি

সমন্দ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তার সেবকদের ভেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তার সেবা-ক্ষেরের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় বিশ জন গ্রেরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রতারে যত আন্ক্র্ল্য করেছেন, এমন আন্ক্র্ল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মান্য করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তা খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তব্ সে হতভাগা, কেননা সে তার নিচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদন্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আন্ক্রা সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হরেছি। শ্রন্ধরা দেরম্। সেই শ্রন্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছ্ম আমাদের অভিমানের গশ্ভির, আমাদের স্বার্থের গশ্ভির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকার-বর্তী। যা সকল মান্বের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিরে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধোত হোক, আমাদের শক্তিপ্রল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ধ হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেণ্টাকে তাঁর কল্যাণস্থির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর্ম।

श्र रेकार्च २०००

58

বহুকাল আগে নদীতীরের সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বংসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহনন আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুয়সময়ে এখানে এসেছি, দ্য়থের মধ্যে দৈনোর মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি—কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শ্না প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

া মানুষ আপনাকে বিশক্ষেভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে

সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিরে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই হোদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভান্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিরেছিল্ম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব বা শুধ্ প্রথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে ম্বিন্তর আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে বতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিল্ম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলার সহযোগে। শিশ্ব বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিল্ম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুখাশক্তিযোগি রুপরসগন্ধবর্গের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিম করে ইস্কুলমান্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশ্বদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি শ্বির করলেম, শিশ্বদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের য়েহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্মর্যভাশ্বার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাট্বুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শ্বর্ব হল, এইট্বুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেরেছিল্ম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু, দিতে পেরেছিল্ম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেরেছি। সেদিনও প্রতিক্লতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমণ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহু দূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিক্লতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেছি, আমার সত্য-সংকল্পের সাধনায় কেন স্বাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু, মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পার্রাছ, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা ষায় না, যার একমাত মল্যে অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জাের করে বলা চলে না, অপর লােকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলবি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে: অংশী যদি জোটে তো ভाলো, जात ना यीन জाएँ रेजा स्मात थाएँरत ना। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি ষদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না. এর বদলে পেলমে কী। আদেশ কানে পেণছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকৈ রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না—কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা বেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইট্কু সাম্থনা বহন করে যেতে চাই, যতট্কু পেরেছি তা করেছি, মনে বা পেরেছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলার এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই

ভাবে এর পরিপতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে বেশেগ কোন্ রুপর্পান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণ্ববেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনও হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্দ্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রুপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধ্য'— নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষরুদ্র, যা আমার অহমিকার স্টিট, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মাহুত্রের সত্য চেন্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনস্বলভ স্থূল সম্ক্রির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিন্তুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতায় তাকে আত্মস্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশ্বন্ধ প্রকাশক্ষণে।

প্ৰ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

#### 34

আমার মধ্য বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশৎকা ও উদ্বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদ্পযোগী শিক্ষার অভাব. অধ্যাপনাকর্মে নিপ্রণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার প্রনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে প্থিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মান্র বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দ্রইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দ্রইকে একত সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার প্রতিও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথিগত বিদ্যা দিয়ে জ্যের করে শিক্ষার আয়োজন করলে শ্রু শিক্ষাবন্ত্রকেই জ্যানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করেবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভূলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যল্যের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যল্যণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিট্ট করলে, এই কঠিনতার বালক-মনকে অভ্যন্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকৃল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভূলে গেছি। শিক্ষা তো শুখু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি.

জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হরেছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের প্রাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওরা বার:। তপোবনের নিভ্ত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রর করে শিক্ষক ও ছার জীবনের পর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যানর, শিক্ষা কলপ ব্যাকরণ নির্ক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গ্রন্শিষ্য একই সাধনক্ষেরে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদ্র গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ্
আমাদের চিন্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবার,
এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তব্ ত্তির ম্লে সেই
এক কথা আছে—মান্ব বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মান্বের সঙ্গে যোগে সে ব্লু,
তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মান্বের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই
মান্ব যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছ্বতে সর্বমানবের অধিকার আছে।
বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মান্ব সর্বমানবের স্ট ও উদ্ভূত
সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের ম্লে এই সত্য আছে। মান্ব জন্মগ্রহণ-স্তে
যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের
কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিন্তসম্দের মিলিত হয়েছে। সেই চিন্তসাগরতীরে মান্ব জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মান্য একদিন আগানের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগানের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যাবে আবিক্কার থেকে শার্ব করে মান্যের সর্বাপ্র চেন্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, স্ভিটর মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মান্ব মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সপ্তরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আন্বাঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা প্রত্তা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকলপ ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতার সর্বকর্ম যোগে শিক্ষাসত্ত স্থাপন করব; শুধ্ব ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নর, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিক্লতা আছে। দেশবাসীর বে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই

প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত দেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শৃন্ধ কেবল আনুষ্ঠান্থক কর্মপদ্ধতি নিয়ে বাস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃত্থলা-পারিপাটোর সাধন সভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের ধর্বতা হবে।

প্রথম যখন অলপ বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খালি তখনও ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কমীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এয়া তখন একটি ভাবের ঐক্যেমিলত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অনায়্প। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অলপ ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘানস্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকিতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যেসব বালক দ্রস্তপনায় দ্বংখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি। সেইসকল ছাত্র পরে কৃতিছলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার বাস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেন্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি স্কুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিষির বিস্তার হয়। সোভাগাক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বির্ক্বতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিস্তু তার প্রতি দ্ক্পাত করি নি, এবং এই-যে কাজ শ্রুর করলেম তার প্রচারেরও চেণ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধ্বর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃণ্ট হন, আমাদের আদর্শ তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছ্ করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছ্ অর্জন করেছি, তার থেকে কিছ্ দেব এই ইছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহান্ভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ গ্রিপ্রাধিপতির আন্ক্লো। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাব অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুর্মাত চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জ্ঞানাই। বললেম, 'মুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভূল বুঝবে।'

এই অলপ অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকন্টে আর্থিক দ্বরক্ছা ও দ্বর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে বেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় মি। কঠিন চেন্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বাস্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কায়ণ গভীর সত্য ছিল এই দৈনাদ্দশার অন্তরালো। যাক, এ আলোচনা বৃধা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে

দেখানো বায় না, প্রাণশক্তির যে রসসন্ধার তা গোপন গড়ে, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মা বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে— যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রয়ের দ্বারা দ্ব করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসন্ধার হয়। দ্বংথের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষের অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুক্ল নয়। বিনা কারণে বিছেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দ্বর্দ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রন্ধার সঙ্গে কিছনকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেণ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেন্চছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রেয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দ্বহ্ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃণ্ট হয়ে যা বাঞ্চনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেন্চে উঠেছে।

এক সময় এল, বখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ট্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চান্ত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষা-প্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শ্ব্র বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ট্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জ্বুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ট্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গোরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ৢনিভার্সিটিতে শৃধ্ব পরীক্ষাপাসের জনাই পাঠাবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেণ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মৃক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে স্ববিদ্যার মিলনক্ষের হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল— সভা-সমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অন্পর্পারসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কীকরে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছ্ সফল হয়েছে আমাদের কমীদের চোখে তার পশট প্রতির্প ধরা পড়ে না, তারা সন্দিদ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকিতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুগ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবতী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হদয়ে হা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার কল ছোটো কথা— এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ ব্বেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হদয়ে এখানকার প্রভাব সন্ধারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খ্রিশ হরেছি। এই-যে এরা ভালোবেসে

ভাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেরেছে। এ জনতা ডেকে মহতী সভা' করা নর, খবরের কাগজের লক্ষ্যগোচর কিছু ব্যাপার নর। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ভাক, এ আমার হৃদরে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জনলেছে, হৃদরে হৃদরে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মান্বের শক্তির আলোক হৃদরে হৃদরে উদ্ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নর। সকল কমীর চেণ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে প্রুণ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপারে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভন্ন নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যপ্রভাই হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অন্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আস্মীয়র্পে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তংকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর বখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিল্ম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই—সকল বিভাগে মন্যান্থের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেণ্টার মধ্যে সেই সত্যের থবতা হয়।

আধ্নিক কালের মান্ধের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের দ্বোধণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনও কখনও বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্র-লেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ্য হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুন্ঠিত। কিন্তু আধ্নিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভূতে দৃঃখ পেরেছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি; বরং অখ্যাতিই ছিল। মন্ বলেছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের প্রফ্রার-স্বর্পে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার আশা ছেড়েই দিরেছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্য-জনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভূলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তার কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজ্বীর চুকিরে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই প্রনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নর। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের বৃত্তি ও বৃদ্ধি দিয়ের একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতার তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেড়া বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অস্থ্যোষ্টিসংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মৃক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জ্বীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো যথা॥

শান্তিনিকেতন ৯ পৌষ ১৩৩৯

# 34

প্রোঢ় বরসে একদা যখন এই বিদ্যারতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যং, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধর্বনিত—তার ভাবর্পে তখনও অস্পণ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখন্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়্বুজ্লাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পেশছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার স্যোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিরেছি— যেমনতর স্থা যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদর্মিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সন্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হদয়ের প্র্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছ্ সত্য আছে, কিন্তু সন্প্র্বে সত্য নেই। যে দ্রবতী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছ্ অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছ্ আকস্মিক, যা-কিছ্ অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্থলিত হয়ে ধ্লিবিলীন; প্রে নানা কারণে যার রপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিন্তু মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা স্কুসম্পূর্ণ, যাত্রারন্তের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদর্পে অন্য অংশকে যদ্ভিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড্ভাবে মনে অন্তব্ধ করে থাকি। কালের দ্রুরে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যর্পের অসম্পূর্ণতা ঘ্রেচ যায়, সাধনার কল্পম্তি অক্ষ্ম হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে বারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনার তার

উপকরণবিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিন্তনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছতলায় আমাদের কাঞ্জের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযায়া— এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ পুরেতর। এ কথা বলা অবশাই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশরে মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণর পের বৈচিত্র্য ও বহু, ধার্ণাক্ত নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবন্যান্তার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বডো। তথন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এর্সেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কণ্টই না তাঁরা এখানে পেরেছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না. জীবনযাত্রার সূর্বিধা তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না- অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মর্রাচিকারপেও তখন দরেদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেট তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্তের নানা ছোটোবডো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত করে রটনা করে. তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধ, ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষরে অগোচরে, বহু, দঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না. কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এইজনাই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। ষে আদর্শে আরুণ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পণ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অলপ পরিসরের মধ্যে তা নিবিড হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরস্পরের সূহৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্ত তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদশের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অন্তিব্হং। ডাই বলেই সেই ञ्बल्भाञ्चलत्त्र मध्य जरङ कौरनरातारे एक्छे जामम्, व कथा मन्भान मणा नग्न। উচ্চতর সংগীতে নানা মুটি ঘটতে পারে; একতারার ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই वरल **এक** जातारे सार्च अपन नय। वत्रक कर्म यथन वर्रावञ्कु रस वस्त्र अरथ চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশ্ব অবস্থার সহজ্বতাকে চিরকাল বে'ধে রাখবার ইচ্ছা ও চেন্টার মতো বিডম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই कथा। यथन अकला एहाएंगे कार्य क्कारत मर्था हिलाम जयन मन कमी एनत मरन अक অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হরে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে

পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভূলত্র্টি ঘটে নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে— এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের বে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যশ্যে গ্রেপ্পারত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রন্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেণ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিন্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালার—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বত্যোব্রোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি: দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গী যখন গঙ্গোতীর মূখে তখন একটিমাত তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত ষতই সে সংগত হল, সমন্ত্রের ষত নিকটবতী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই. কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তব্য কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে বাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটেই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ: তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সন্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না-তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা क्रि- एम कथा धरे ख. धो विमामिकात धको थाँठा रूट ना. धथात मकत्न মিলে একটি প্রাণলোক সূষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কল্বয় নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে. এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে: কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। यौता প্রতিক্লে, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরান্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শহু নানা রোগের বীজাণ্-তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্ত আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্র আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কখা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছ্ উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখন্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা বেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা প্রুব হয়ে থাক। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান স্ভির কাজ সকলে মিলেই হবে। মান্বের দেহে বেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি বালিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান বেন প্রাণবান হয়, কিন্তু বন্দ্রই বেন মুখ্য না হয়ে ওঠে; হদর-প্রাণ-কম্পনার সম্ভরদের পথ বেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আশ্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন অনেক সময় হয়তো তারা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দরে গেলেই পরি-প্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সতা। আমার বিশ্বাস, সেই দুল্ভিমান অনেক ছাত্র ও কমী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অন্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিশ্চিম মমতা দ্বারা নর, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বতী হয়ে যদি তাঁরা এর শতে ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে যলের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু, পেয়েছেন কিছু, দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান. যাঁরা মমতা শ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বতী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্যসব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম यেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্তের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজনাই আহবান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন যাঁদের মনে এখনও সেই স্মৃতি উল্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রন্ধা দারা এর কর্মকে সফল করেন-এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারি।

শান্তিনিকেতন ৮ পোষ ১৩৪১

#### 59

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকলপ নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে—বিশেষ করে আমার—কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। প্রের্ব সমাজ থেকে দ্রের কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভ্তে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচার আবদ্ধ হয়ে মানবিশিশ্ব নির্বাসনদশ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ পরিষিতে সীমাবদ্ধ। গ্রের্ব শাসনে তারা অনেক দ্বংশ পায়, এ সন্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনও ভাবি নি আমার ধারা এর কোনো উপায় হবে। তব্য একদিন নদীতীর ছেতে

এখানে এসে আহ্বান করলম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা স্থির আনন্দ: শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যার—সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে. আবরণ ঘটে যাবে, কল্পনার এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানল্মে এ কার্জের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্তেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসক্রে জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশুযোয় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপার্গভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অম্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল : শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, म्हिना नर्यमा एको कर्ताह. एहलाएन त्रामायुग भराखात्रक भए **ग**्रिनर्साह; অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশর তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শনেতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জনা নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নৃতন নৃতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেন্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধ,লোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরপে হয়তো বিশব্দভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে— অভিভাবকের দুন্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু বুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ ম্বাক্তর আনন্দ দিয়েছি। সর্বাদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়. শাধ্য তাদের নিদিশ্টি পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেন্টায় সঙ্গী পেয়েছিল ম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে— শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তলতে পেরেছিলেন সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গ্রেণে শিশ্বদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋত-উৎসবের প্রচলন হয়েছে: আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার लका किल।

ছাত্রসংখ্যা তখন অম্প ছিল, এও একটা স্ব্যোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কান্ধেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিল্ম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহা করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছায়কে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইট্বকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছায় শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়্ম শিক্ষার যেসব প্রণালী সাধারণত প্রচালত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগ্রালই

वनवान श्रुत ७८ठे. जात्र निरक्षत्र थाता वनरम श्रितः शहे-रेम्कुरमत हमिज छाँटत প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ: সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝ্রুকে পড়ে। মাঝখানে এল কর্নাস্টট্যাশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কর্নাস্টট্রাশন, নিয়মের কাঠামো—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কুল্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি ব্রুতে পারি নে: স্থিতির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কর্নাস্টট্যুশনে নির্ভার রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না- কত দঃসহ কণ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কলে মাত্র পর্যবিসত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন. এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেডে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দরে থেকে ছারদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দরেও রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কমী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকৈ চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না-বিচ্ছেদ

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দ্বঃখ স্বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিশ্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা ব্বক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দ্বঃখ নেই, বন্ধ্ব তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দ্বু নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একর হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশ্বদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উন্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

কমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধ বাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শ্নেছেন। বাইরে আমারা অতি দরিদ্র, কই দেখাতে পারি— তব্ ও বন্ধর পে সাহায্য কয়েছেন। শ্রীনিকেতনকে বিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী— কী না তিনি দিয়েছেন। এপ্র্লুজ দরিদ্র, তব্ তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন— আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনও তাতে ক্ষ্মে হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধ্ব, পরম হিতেষী। কেউ কেউ আজ্ব পরলোকে। এই অকুনিম সৌহাদ্য সকল

ক্ষতির দর্শে সান্ত্না। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা দ্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধনের কাছে।

শান্তিনিকেতন ৮ পোষ ১৩৪২

# 24

মুরোপে সর্বাহই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধানিক মুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু মুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এইসকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আন্ক্ল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মান্বের প্রকৃতিতে উধর্বদেশে আছে তার নিশ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশৃদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে— আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পর্ণেতা হয় বলে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দ্রের দ্রের গ্রিটকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিরমে যান্তিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার স্থোগ নিয়ে ডান্ডার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সভ্যের জন্য কর্মের জন্য নিজ্কাম আর্থানয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন: সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আ্বার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত হয়েছেন, রাজন্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এইসকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মৃক্তির সাধনা. সম্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকলপ নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিল্ম, সাধারণ মানুষের চিন্তোৎকর্ষের স্দৃরে বাইরে ভার লক্ষ্য ছিল না। ষাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম থনিজ অবস্থার অনুক্জ্বলতা থেকে তার প্র্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখানে স্ক্স্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তি-নিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপ্তেকের পরিষিত্র মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র ভাই নর, সকলরকম কার্কার্য শিক্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনর এবং পক্ষীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গতি বলে স্বীকার করব। চিত্তের প্রণিরিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দের স্বাস্থ্য, দের বল: তেমনি বেসকল শিক্ষণীর বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগ্রালিরই সমবায় হবে আমাদের আগ্রমের সাধনার—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পন্মার বোটে ছিল আমার নিভ্ত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিল্ম গ্রি-পাঁচছর ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেরে বর্সেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে নিন্দাশ্রণীর ইস্কুলমান্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থ কতা। এই-যে আমার সাধনার স্বোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগল্ম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্র। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মান্বের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজনোই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তব্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তব্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিংশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গান্তীর্যনির দাগা দিই নি।

বহু বংসর আমি নদীতীরে নোকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নির্বাতশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শৃথু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তব্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে: বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এল্ম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টার বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইট্রুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্বাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দ্িটর সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দ্ভিট প্রায়ই অন্ক্ল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের ম্লাই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রন্ধার সঙ্গে সকুতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এথানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকৈ আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতরাস, প্রাণের স্ফুরণের জনা তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চল্লেছিল। আজ বদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষর গোচর হরে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দ্দিউপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে—কখনও পীড়িত মনে, কখনও উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেশ্টা প্রামশ্দাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি; আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বৃদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুক্রা খেকে বিশুত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সোভাগ্য। আমরা কর্ম-প্রচেণ্টার মধ্যে প্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যুত্বসাধনার সক্ষে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেণ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের প্রশাসিরণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের স্দাির্ঘ এবং দ্রহ প্রয়াসের মধ্যে এমন-কিছু দেখতে পেরেছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাদের সেই অনুক্ল দৃিন্ট থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃিন্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দ্রের থেকে এসেছেন মনীধীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুর্পে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সাণ্ডত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেন্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীম্লে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়্রর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দ্রের অতিথি-অভ্যাগতদের অন্মোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পন্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফ্লে ফলে বাইরের ফসলের কিছ্ব-একটা প্রকাশ এরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দ্রের সেই অতিথিরা মনীধীরা আমাদের পরম বন্ধ্, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই স্টিট আমি যাবার প্রের্ব দেশকে সম্পেণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই স্টিট আমি যাবার প্রের্ব দেশকে সম্পে দিতে পারি। শ্রদ্ধায় দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধায় আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র প্রণ্ডার রূপে লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন ৮ পৌষ ১৩৪৫

23

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মাথে এই মন্দিরে উপন্থিত হয়েছি। অতান্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অন্পন্থিতির বাবর্ধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি নিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আগ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্ডব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুখু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বংসর প্রের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভ্ত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পশ্মানদীর নিজনে তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দ্রে য্গের প্রত্যুয়ের আভা। কখন এক উদ্বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুর্বেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কমের বিপ্লে

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর ন্নিন্ধ আবেণ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রোদ্রদন্ধ মর্প্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপ্রণতার আশ্বাস। একাগ্রাচন্তে সর্বদা আকাশ্কা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্ভতা সমস্ত দ্বে করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের য্লান্তরব্যাপী সাধনার অম্তউৎসে তাদের পেশছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হর্মোছ— আবিরত চেণ্টা ছিল সম্প্র প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেণ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্বৃদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অন্তানের দ্বারা শ্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিত। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্থানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনক্ষ হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দ্রের পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিল্ম, আমার জীর্ণ শক্তির অপট্তা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ়ে সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্টা। সব-কিছ্মক সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভংস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফ্রেট উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাজ্যে সমাজে, বিদ্রুপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বংসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নিমল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদ্রের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মামতা ভেদ করে সেই-যে পথখাতা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দৃঃসহ দৃঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দৃঃখেম্বিতা ভিতর দিয়ে। উৎকি-ঠত মনে তোমাদের মধ্যে খ্রাজতে এলাম তার সাথাকতা। আধানিক যাগের

প্রদাহীন স্পর্যা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ব্যকার করে নাও।
ইতিহাসে বিপর্যর বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীতিমন্দির মুগে যুগে বিধানত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার পারে ভর করে মন্ড্রমান তরী উদ্ধার-চেন্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাল্রা শ্রুর করবে। কালের স্রোভ বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পেছিয় না। একদিন যখন প্রগল্ভ তর্কের এবং বিদুপ্সমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও কয়সের অভ্যাসের অভ্যাসের প্রতাদেরও বয়সের অভ্যাসের অভ্যাসের প্রতাদেরও বয়সের অভ্যাসের অভ্যাসের অভ্যাসের প্রতাদেরও বয়সের অভ্যাসের অভ্যাসের অল্বষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নৃতন প্রভাতের উদ্বোধনমন্দ্র শ্রন্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রন্ধায় আছে অপরাজের বীর্য, নান্তিবাদের অন্ধকারে যার দ্যুন্তি প্রাহত হবে না. যে ঘোষণা করবে—

> বেদাহমেতং প্র্যুষং মহান্তম্ আদিতাবর্ণং তমসঃ প্রস্তাং।

শান্তিনিকেতন ৮ শাবণ ১৩৪৭

# পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গ্রের অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওরা হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপলে ও বহুমুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে বতী হলাম। বহু বংসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গ্রেকুল'এর মতো দ্ব-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক ন্তন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরোদ্রব্ভিবাতাসে বালকবালিকারা লালিত-পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবিভাব নয়, কলাস্থির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্ব-ভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধর্নানগত অর্থাও আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পে'ছিবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্টা। যে মহাপ্রাণ লন্প্রপ্রার হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবতী তেমনি আমিও তার মধ্যবতী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেণ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বাই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবৃদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধ্লিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাবৃদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে,

গত মহায**ৃদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পর্রণ কেমন করে হবে**, শাস্তি কোথার পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যার ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দারা এই সমস্যা প্রেণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেণ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড মিনিস্টেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কনভেনশন, প্যাষ্ট্র-এর ভিতর দিরে শান্তিস্থাপনের চেণ্টা रुक्त । **এ रुत् अवर रेताव मत्रकात** आहि। प्रश्रीष्ठ स्मार्ग भागिष्ठिभन ज्यानारमञ्जू इरम् इल ना, विरताथ घटन। आत्रिवरमेन रकार्हे धवर रहश-कन कारतरक इल ना. रगरव नौग अव रनगन म - व गिरत मौजरक । जात अवनन्यन হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে: কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নতেন হিউম্যানিজ্মের রিলিজাস মৃত্মেণ্ট্ হওয়া উচিত। তার ফল-न्यत्भ त्य त्रिमनाति हत्य जा भानात्मण या कार्रियत्ति छित्रामाप्तित अधीत থাকবে না। পার্লামেণ্টসম্হের জয়েণ্ট্ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন people-এরও কন্ফারেন্স হলে তবেই শাস্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে-mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র inidividual salvation-এ চলবে না: সর্বমন্তিতেই এখন মন্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অন্থাবন করেছে, চীন-দেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেণ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কন্ফুর্নাসয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে আহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক inidividual-এ বিশ্বর্পদর্শন এবং তারই ভিতর রক্ষের ঐক্যকে অন্ভব করা: এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। রক্ষের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেণ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্স্-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাণ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছন নর। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও রক্ষের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্স্-এর ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সমরের উপযোগী করে লীগ অব

নেশন্স্-এ এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা বেডে পারে। ভারতবর্ষের রাজ্মীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বোদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শন্ধ্ন নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিড-সাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচেক্রবতী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যানিটির স্থান খ্র বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্ডিভি-জুরালে বিরোধ বেধেছিল; শেষে ইন্ডিভিজুরালিজ মের পরিণতি অ্যানাকিতে, এবং স্টেট, মিলিটারি সোশ্যালিজ্বমে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যানিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে ষেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেরও ছিল, তাকে কডকগ্রাল নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রন্থ পার্সনালিটি এবং ইন্ডিভিজ্বয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে. এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। পার্সনালিটির ভিতর ইন্ডিভিজ্বয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে এ টি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইন্ডিভিজ রাল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইন ডিভিজ্যাল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রন্থ হয়েছি বাহবদ্ধ শত্রের হাতে আমাদের লাঞ্চিত হতে হয়েছে।

আজকাল মুরোপে group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এসবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপরেণ করবার আছে। আমাদের <mark>যেমন</mark> মুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি রুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাতার প্রধান অবলম্বন, সতেরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেন্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town life-কে develop করতে হবে না: তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বান্তর সঙ্গে individual ownership-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyক আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মান্বের আত্মাকে পর্নীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্নস্তরে আছে বে. আমরা decadent হয়ে মরতে বর্সোছ। যে প্রণালীতে efficient organizationএর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাণ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির বে ষে ইন্সিট্রোশন প্রথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টাড করতে হবে, এবং আমাদের দৈনা কেন ও কোথায় তা ব্বে নিয়ে আমাদের অভাব প্রেণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও স্ক্রনীশান্তিকে যেন বাইরের চাপে নণ্ট না করি। যা-কিছ্ম প্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের স্ক্রনীশান্তির শারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ক্ষীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment-এর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগ্নলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল গ্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে—ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect-এর মধ্যে, সব্জেক্টিভিটি ও অব্জেক্টিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খ্ব সব্জেক্টিভি, নরতো খ্ব রুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা রুনিভার্সালিজ্মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiation-এ যাই না। আমাদের অব্জেক্টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অব্জার্ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যান্বতিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, স্বতরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বর্পকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। রুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্ম্-এর দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interesta এর্প একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। প্রেব্যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুক্তার উপযোগী করে, সেই প্রয়াতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী রুপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ পৌষ ১৩২৮। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী পরিবদ্-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতির অভিভারণ

গ্রীরজেন্দ্রনাথ শীল

# শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম



बक्कठर्य विम्हालस्यत हाउ ७ अक्षाभकश्यम् त्रवीयनाथ

## প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তারাই আমাদের পূর্বপূরেষ।

যথার্থ বড়ো কাকে বলে। আমাদের পূর্বপ্রর্বেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপার মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমান্য। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই রাক্ষাণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছ্ই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জনুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জনুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জনুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গনুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে ষেসব শ্বাষদের পায়ে জনুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জনুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ র্যাদ আমাদের সেই যাজ্ঞবক্কা, সেই বশিষ্ঠ শ্বাষ থালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্মায় দৃষ্টি, তাঁদের সেই বিশষ্ঠ শ্বাষ থালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্মায় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন র্যানি তাঁর জনুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধ্লা নিয়ে নিজেকে কৃত্যর্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জনুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই প্রজ্ঞা ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দ্টোন্ড দিয়েছেন তার অন্সরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী পানে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাখা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছ্মান্ত ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেন্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজনো কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জাতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কড় স্বীকার করতেন। সেইজনো তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমনকি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই—বেশভ্ষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্য কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাদ্র বায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস বায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং বাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদপ্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তথন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। ষে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপল্লকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নিচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের, ঘরদুয়োর জন্মালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন রড়ো বয়স হত তথন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তথন আর তাঁদের হীরাম্বুক্তো ছাতাজ্বতো লোকজন কিছ্ই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, স্কুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তথন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কান্ধ করতেন। আত্মীয় স্বন্ধন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাণত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না—প্রাণপণে নিজের সৃষ্ধ নিজের স্বার্থ দ্বের রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদ্বয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্ঞা করতেন তাঁদেরও ধর্ম পথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সূদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

ষাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃত্থলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তথনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষরিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো राय উঠেছিলেন, বীর হারে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহত্তান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন খবিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপ্রের্যদের পথে চালনা করতে চেন্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান কর্ন। যদি আমাদের চেণ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপরেষ হয়ে উঠবে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না. मु: ध বিচলিত হবে না. ক্ষতিতে धिरसमाণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না: মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূরে করে দেবে, সর্বাদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দূষ্কর্ম থেকে নিব্তু থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা ষেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমর। সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের প্রপ্রুব্ধেরা কির্প শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গ্রুব্র বাড়িতে যেতেন। সেখানে খ্র কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গ্রুব্ধে একাস্তমনে ভক্তি করতেন, গ্রুব্ধ সমস্ত কাজ করে দিতেন। গ্রুব্ধ জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোর্ চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এইসমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গের্ব্যা বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শ্রুতেন, পায়ে জ্বুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসক্জা বড়োমান্যি কিছ্মান্ত নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেল্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দ্বেপ্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গ্রুণকে ফ্রিটিয়ে তলতে নিষ্কুত্ব থাকত।

তোমাদের সেইরকম কণ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়ো-মান্বিকে ভূচ্ছ করে দিয়ে এখানে গ্রুর্গুহে বাস করতে হবে। গ্রুর্কে সর্বতো-ভাবে শ্রন্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে ভাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে—কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গ্রুর্-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বৃদ্ধি ও চেণ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভাষ্টে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকি ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কণ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নর। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফর্ক্সচিত্তে প্রসল্লমন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আন্ধ্র থেকে তোমাদের প্রণারত। বা-কিছ্র অপবিত্ত কল্নিত, বা-কিছ্র প্রকাশ করতে লচ্চা বোধ হয়, তা সর্বপ্রয়ত্ত প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দ্রে করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফ্রেরের মতো প্রণা ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলরত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সূখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বাদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছ্নই ল্লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে শুব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শরন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাক্তে তাঁর স্পর্শ রয়েছে— তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভর, তিনিই তোমাদের একমাত্র ভর, তিনিই তোমাদের একমাত্র ভর, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অস্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্দ্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্দ্র আমাদের শ্ববিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দন্ডারমান হতেন। সেই মন্দ্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গেসঙ্গে একবার উচ্চারণ করো:

ওঁ ভূড়্বিঃ স্বঃ তৎসবিতৃর্বরেণাং ভর্গো দেবস্য ধীমহি থিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াং।

৭ পৌষ ১৩০৮ প্রথম প্রকাশ: তত্ত্বোধনী পত্রিকা মাঘ ১৮২৩ শক

## প্ৰথম কাৰ্যপ্ৰণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতং—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অপ'গ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বর্পে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্ডমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান কর্ন।

আমি আপনাকে প্রেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রত্যাপনের কাল। মন্ব্যত্বলাভ স্বার্থ নহে প্রমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মন্ব্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রজাচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া ম্বস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংব্যের দ্বারা, ভিক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শ্চিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রক্ষার সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রক্ষাচর্যব্রত।

ইহা ধর্মারত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্মা পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গ্রন্থন ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন বাহা গ্রন্থন শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইর্প পারমাথিক সম্বন্ধ দ্বাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত
উচ্চ হইবে তাহার উপারও তত দ্রহ্ ও দ্র্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাশমতো
চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গ্রু সহজে পাওয়া যায় না। এইজনা যথাসম্ভব
লক্ষ্যের প্রতি দ্বিট রাখিয়া থৈবের সহিত স্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত
অবস্থা বিবেচনায় যতটা মক্ষলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে
এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে
হইবে।

মঙ্গলরত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তৃত করিতে হয়—
অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্কৃতা ক্ষমা ও
কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত্র বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

বন্ধবিদ্যালয়ের ছাতগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষর পে ভক্তিশ্রন্ধানান্ করিতে চাই। পিতামাতার ষের প দেবতার বিশেষ আবিতাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহাদিগের জন্ম ও শিক্ষা-ভানে দেবতার বিশেষ সন্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশত দেবতা। স্বদেশকে লঘ্টিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা— এমনকি, অন্যান্য দেশের ভূলনার ছাতরা যাহাতে থবা করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দ্গিট রাখিতে চাই। আমাদের স্বাদেশীর প্রকৃতির বিবরকে চলিয়া আমবা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের বে বিশেষ মহন্ত ছিল সেই মহন্তের মধ্যে নিজের শ্রকৃতিকে

পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজ্ঞনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধরংস করিরা অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না---অতএব বরণ্ড অতিরিক্তমান্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মাদ্বভাবে বিদেশীর অন্করল করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-রতে ছাত্রদিগকে কাঠিনা অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধর্নাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নন্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ... র পত্রে ... র শৌখন দ্রব্যের প্রতি কিণ্ডিং আসন্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। বৈশভ্যা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্রাকে যেন লম্জাজনক ঘূণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শোখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শ্রচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দড়ভার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শ্রায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রের দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছারের কাপড কম আছে সেখানে সে যেন কাপড-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রতাহ নিজের কাপড় কাচে—ও বাবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিম্কার রাখে। এবং ঘরের ষে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রতাহ বথাসময়ে বর্থানিয়মে পরিকার তক তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়দ্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিত্কার করিয়া গছোইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

🖊 ততীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহার। অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্যোহে নমভাবে সহা করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি বন্ধবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ট্রতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমুস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট বেন আদর্শন্বরূপ বিদামান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংষম, নিয়মনিষ্ঠা, গরেজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকলে অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার বথায়থ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রুপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। রন্ধনশালার বা আহারস্থানে হিন্দু-আচারবিরুদ্ধ কোনো অনিরমের দ্বারা কাহাকেও ক্রেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিশকে গায়তীমন্ত মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিন্দে লিখিলাম : ও ড়ড়বঃ স্বঃ--

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহ্নতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিরা আনার নাম ব্যাহতি। প্রথম ব্যানকালে ভূলোক ভূবলোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-

জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে ্ হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁডাইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁডাইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি স্মিউকতা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজ্বগৎ এই মহতে এবং প্রতি মহতেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূভূব্যস্বলে ক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সতে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ-বিনি আমাদিগকে ব্রন্ধিব্রতিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীস্তেই তাহাকে ধ্যান করিব। সুর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের বারা জানি? সুর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইর্প বিশ্ব-জগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীর্শাক্ত প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দর্মন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি--সেই ধীর্শাক্ত তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীর্শাক্ত দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে ষেমন ভর্ভবঃম্বর্লোকের সবিতার পে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মুদ্যেও সেইর প আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অবাবহিত-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ-ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচিদানদের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়তীমন্তে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তর্তমের যোগসাধন করে—এইজনাই আর্যসমাজে এই মন্তের এত গোরব:

> যো দেবোহন্নো যোহ স্ব যো বিশ্বং ভূবনমাবিৰেশ। য ওষধিষ্ব যো বনস্পতিষ্ব তলৈম দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ট্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে শ্বলে অগ্নিতে ওর্যাধ-বনস্পতিতে সর্বা আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মাল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়তীর সঙ্গেসঙ্গে এই মন্ট্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়তী সম্পূর্ণ হুদয়ঙ্গম করিবার প্রেব্ এই মন্ট্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার প্রে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতানোহসি' উচ্চারণ-প্রেক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যার জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যন্ত স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিন্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যন্ত প্রার্থনা করিতে হয়—সেইজন্যই ঐ মন্দ্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতদ'্বিরতানি পরাস্ব— ষদ্ভদ্রং তন্ন আস্ব। হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দরে কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিশকে প্রেরণ কর।'

রক্ষাচারীদের পক্ষে জ্বীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মাল করিবার জন্য মন্যাছলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্দ্র— যদভদ্রং তম্ম আস্ত্রে ।

বক্ততা দিতে অনেক সমরেই চিন্তবিক্ষেপ ঘটার। অধ্যাত্মসাধনার ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক ডাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যার চিন্তদোর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রচান মশ্রের ন্যার ধ্যানের সহার কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এইসকল মশ্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতার রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও বেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্তে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মশ্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজনা তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপদ্থিতবশত ন্তন ছাত্রদিগকে মন্ত ব্রাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহিকের জন্য উপনিষদের কোনো মশ্র ব্রাইয়া বিলয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রশালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাব, জন্মদানন্দবাব, ও স্ববোধবাব,কে লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাব, তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশ-মতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোখান ন্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভূত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননিধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাহাদের প্রামশ্মতো আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আন্মানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

থাতার প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতার লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াক্তে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভান্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মার থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকার আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নন্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমা-ধরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

<sup>े</sup> मारवायहन्त सक्यामनात

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাটা, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভ্ষার নিম'লতা ও পরিচ্ছরতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছারদের চরির সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছ্ন লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া ভাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রালাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পারখানার কাছে কোনোরপে অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্তাবধান করিবেন।

গোশালার গোর মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভ্তোর প্রতি দৃণ্টি রাখিবেন। বিদ্যালরের সংলগ্ধ ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজনা বীজ ক্রুর, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিরোগ সমিতিকে জানাইরা করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংশ্রব প্রার্থনীয় নহে। । জিনিসপত ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভ্তাদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্রসিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাণি ঔষধ দিবেন। বে বে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীর কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দ্বর্ত্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাব্ ও শিক্ষকদের বিনা অন্মতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও ষাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসস্তৃণ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

্বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জ্ঞামর পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে নিরাকার রক্ষের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রারে ও তাহার অনুকৃল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ষ্টান্টাদিগের হাতে অপুন করেন ও এই আশ্রমের বার্যানবাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রন্টের উদ্দিশ্ট আশ্রমধর্মের উর্মাতর জন্য দ্বানীগাল শান্তিনিকেতনে রক্ষবিদ্যালয় ও প্রকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১০০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাহার ধর্মদ্বীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রক্ষবিদ্যালয় রাতিক্টা করেন; ও ক্ষেশ্রে আশ্রম বালতে উক্ত ট্রন্ট অনুযারী প্রশাত ব্যবস্থা, ও বিদ্যালয় বালতে নবপ্রতিন্টিত রক্ষচর্যাশ্রম ব্রিক্তে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইরাছে।—প্রকাশক

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছারনের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিন্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জ্যানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহিং প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদার করিবার চেণ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্র-দিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোর্-মহিষ যে দ্ব দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতার বই লইয়া যাইতে দেওরা হইবে না। বিশেষ প্ররোজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্ত গণনা করিয়া লইবেন। ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জানবাব্বর অনুমতি লইয়া নিদিশ্টি সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমতো এই নিরমগ্নলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমণ আবশ্যকমতো ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিরমের সাহায়েই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আন্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শন্তবন্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জনাই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে প্রশাসকের্ব বাহ্যকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধ্ব বালয়া এবং সহযোগী বালয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃত্থা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কন্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আন্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপ্রের্ব এমন সময়ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিছে পারিতাম না। কিন্তু

আমি অনেক চিন্তা করিয়া স্কৃপন্ট ব্ঝিরাছি বে, বাল্যকালে রন্ধান্ত্র-রত, অর্থাং আত্মসংষম, শারীরক ও মানসিক নিম্মালতা, একাগ্রতা, গ্রেন্ডাক্ত এবং বিদ্যাকে মন্যাত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শাস্ত সমাহিত ভাবে প্রদার সহিত গ্রেব্ধ নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দ্বর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দ্বর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জাের করিয়া কাহারও উপর চাপানাে যায় না— এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অন্থিত ব্যাপারের সমস্ত বুটি দৈন্য অপ্রণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রভাক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যংকে, বাঁজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের রথেণ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ফ্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপ্র্বক উৎসাহিত করিবার চেণ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধাঁরে ধাঁরে হ্বাভাবিক নিয়্মে অস্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লক্ষ্যয়, কতক ভাবাবেগে, কতক অন্করণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কৃষ্ণল উৎপত্র হয়।

আমি আশা করিয়া আছি বে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরন্থ কল্যাণবাজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাপ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ বেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অব্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসমতা, ছাত্র বা ভূত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘ্রচিক্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এসমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ বঙ্গে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংষম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিজ্জল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্যাপ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া ষাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তিও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গ্রেন্দের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এসমস্ত কার্যে যথার্থ গোরব আছে, অবমান নাই—এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এইসমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সমস্ত ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষর্পে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোনো আগস্তুক উপস্থিত

হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিল্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা প্রীড়াগুন্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো প্রীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঐয়ধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শৃশ্র্মার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অপিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অকপ কান্ধ করানো যাইতে পারে তংপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশাক। আপনি যদি সংগত ও স্ক্রিবাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগ্রলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ংপরিমাণে অপণ করিতে পারেন। দ্রইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাথি খাঁচায় না রাখিয়া প্রতাহ আহারাদি দিয়া বৈর্যের সহিত মৃস্ক পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনকেতনে কতকগ্রলি পায়রা আশ্রয় লইয়ছে, চেন্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইরেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অপণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রনের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমতো জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দ্ই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অন্তব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বাসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্ত পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোর্প চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্দ্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অন্ভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণ-কামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্যং কর্ম প্রকুবীতি তদ্রহ্মণি সমপ্রেং। ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

> ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অন্মতিক্রমে গ্রন্থসম্পাদনে সহায়তা করেছেন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (বিশ্বভারতী) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রীবিন্ধনবিহারী ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিশ্বভারতী) ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন (শিক্ষাবিভাগ)

